# সংকল-

# রব হিনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালর ২ বন্দিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যার শানীট। কলিকাতা

#### প্ৰথম প্ৰকাশ ১০০২

প্নর্ম্দেশ ১০০০, ১০০৪, ১০০৫, ১০০৯, ১০৪১, ফাল্ম্ন ১০৪৯ আবাঢ় ১০৫০, প্রাবশ ১০৫৭, পৌষ ১০৬০, বৈশাখ ১০৬০

> প্রকাশক শ্রীপ্রনিনবিহারী সেন বিশ্বভারতী। ৬।৩ শ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মন্ত্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রার শ্রীগোরাপ্য প্রেস প্রাইডেট লিমিটেড। ৫ চিস্তামণি দাস লেন। কলিকাতা ৯

# স্চীপত্র

|                              | .40               |                 |
|------------------------------|-------------------|-----------------|
| विस्त                        | গ্রন্থ            | শৃষ্ঠা          |
| শিক্ষার হেরফের ৫০            | <b>ि</b> का       | `               |
| ছাত্রদের প্রতি সম্ভাবণ       | मिका              | r<br>F          |
| শিক্ষার বাহন                 | শিকা              | 20              |
| শিক্ষার মিলন 🦯               | শিক্ষা            | २8              |
| প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সম্ভ্যতা | <b>श्वाम</b>      | •8              |
| নববৰ্ষ                       | স্বদেশ            | 98              |
| ভারতবর্বের ইতিহাস            | <b>স্বদেশ</b>     | 88              |
| ্সবদেশী সমাজ                 | সম্হ              | <sup>'</sup> 89 |
| √ नमन्। ००                   | রাজাপ্র <b>জা</b> | 65              |
| পূৰ্ব ও পশ্চিম               | সমাঞ              | 96              |
| মেঘদ্ত                       | প্রাচীন সাহিত্য   | 99              |
| শকুশ্তলা 🔗                   | প্রাচীন সাহিত্য   | Ao              |
| হেলে-ভূলানো হড়া             | লোকসাহিত্য        | 24              |
| त्रा <b>क</b> िंगश्ट         | আধ্নিক সাহিত্য    | <b>&gt;</b> २७  |
| মন্ব্য                       | পঞ্চত             | 200             |
| মন                           | পঞ্ছত             | 202.            |
| কাব্যের তাৎপর্ব              | পঞ্চুত            | 280             |
| কৌতুকহাস্য                   | পঞ্চত             | >40             |
| কোতুকহাস্যের মান্তা          | পঞ্চত             | >44             |
| নববৰ্বা                      | বিচিত্র প্রবন্ধ   | <b>&gt;6</b> 0  |
| কেকাধননি                     | বিচিত্র প্রবন্ধ   | >48             |
| পাগল                         | বিচিত্ৰ প্ৰবন্ধ   | 264             |

| বিবর                   | গ্ৰন্থ             | পৃষ্ঠা      |
|------------------------|--------------------|-------------|
| শরৎ                    | পরিচয়             | 590         |
| পারে-চলার পথ           | <b>লিপিকা</b>      | ১৭৭         |
| মেঘদ্ত                 | লিপিকা             | 292         |
| বাশি                   | লিপিকা             | 285         |
| সন্ধ্যা ও প্রভাত       | লিপিকা             | 240         |
| উৎসবের দিন ơ           | ধম                 | 288<br>'    |
| <b>म</b> ्डथ           | ধর্ম               | 244         |
| শ্রাবণসন্ধ্যা          | শাশ্তিনিকেতন       | 2%¢         |
| পাপের মার্জনা          | শাণ্তিনিকেতন       | २०১         |
| র্বোপযাত্রী            | পাশ্চাত্যন্ত্রমণ   | <b>२</b> ०8 |
| ছিয়পত্ৰ               | ছিল্লপত্ৰ          | २ऽ৫         |
| <b>জী</b> বনস্মৃতি     | <b>জী</b> বনস্মৃতি | २२१         |
| <b>জাপানযাত্রী</b>     | জাপানযাত্রী        | २७०         |
| পশ্চিম্যাত্রীর ভায়ারি | <u>যাত্রী</u>      | ২৭৬         |

# সংকল-

# A TRAL LIBRARY

#### GALCUTTA

## শিক্ষার হেরফের

বতিটুকু অত্যাবশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে কারার্ম্প হইরা থাকা মানবজ্ববিনের ধর্ম নহে। আমরা কিরংপরিমাণে আবশ্যক-শৃত্থলে বন্ধ হইরা থাকি এবং কিরংপরিমাণে স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বন্ধ, কিন্তু তাই বলিরা ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকথানি স্থান রাখা আবশ্যক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যাঘাত হর। দিক্ষা সন্বন্ধেও এই কথা খাটে। বতটুকু কেবলমাত্ত শিক্ষা, অর্থাৎ অত্যাবশ্যক, তাহারই মধ্যে দিশ্ব-দিগকে একান্ড নিবন্ধ রাখিলে কখনোই তাহাদের মন বথেন্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। (অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিরা মানুষ হইতে পারে না—বরংপ্রাণ্ড হইলেও ব্লিথব্যির সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিরাই বার।)

কিন্তু দুভাগ্যক্তমে আমাদের হাতে কিছুমাত সময় নাই। যত শীল্প পারি বিদেশীর ভাষা শিক্ষা করিয়া পাস দিয়া কাজে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। কাজেই শিশ্বকাল হইতে উধ্ব ন্বাসে, দ্রুতবেগে, দক্ষিণে বামে দৃক্পাত না করিয়া পড়া মুখন্থ করিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোনো-কিছুর সময় পাওয়া বায় না। স্তুরাং ছেলেদের হাতে কোনো শধ্রের বই দেখিলেই সেটা তংক্ষণাং ছিনাইয়া লইতে হয়।

কাজেই বিধির বিপাকে বাঙালির ছেলের ভাগ্যে ব্যাকরণ, অভিধান এবং ভূগোলবিবরণ ছাড়া আর কিছ্ই অবশিষ্ট থাকে না। বাঙালির ছেলের মতো এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই। অন্য দেশের ছেলেরা যে বরসে নবোশাত দতে আনন্দমনে ইক্ষ্ চর্বণ করিতেছে, বাঙালির ছেলে তখন ইস্কুলের বেণ্ডির উপর কোঁচা-সমেত দ্ইখানি শীর্ণ খর্ব চরণ দোদ্বামান করিরা শৃষ্থমায় বৈত হজম করিতেছে, মাস্টারের কট্ব গালি ছাড়া তাহাতে আর কোনোর্শ মশলা মিশাহনা নাই।

তাহার ফল হয় এই, হজমের শক্তিটা সকল দিক হইতেই হ্রাস হইরা।
আসে। যথেন্ট খেলাখনুলা এবং উপযুক্ত আহারাভাবে বণ্সসন্তানের শরীরটা
যেমন অপুন্ট থাকিয়া যায়, মানসিক পাকষন্তাটাও তেমনি পরিণতি লাভ
করিতে পারে না। আমরা যতই বি.এ. এম.এ. পাস করিতেছি, রাশি রাশি
বই গিলিতেছি, বুন্দ্বিরটা তেমন বেশ বলিন্ট এবং পরিপক হইতেছে না।
তেমন মুঠা করিয়া কিছু ধরিতে পারিতেছি না, তেমন আদ্যোপান্ত কিছু
গাঁড়তে পারিতেছি না, তেমন জােরের সহিত কিছু দাঁড় করাইতে পারিতেছি
না। আমাদের মতামত, কথাবাতা এবং আচার-অনুন্টান ঠিক সাবালকের মতা
নহে। সেইজনা আমরা অত্যক্তি আড়ন্বর এবং আম্ফালনের ন্বারা আমাদের
মানসিক দৈনা ঢাকিবার চেন্টা করি।

ইহার প্রধান কারণ, বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল বাহা-কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠন্থ করিতেছি। তেমন করিরা কোনোমতে কাজ চলে মান্ত, কিন্তু বিকাশলাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে, কিন্তু আহারটি রীতিমতো হজম করিবার জন্য হাওয়া খাওয়ার দরকার। তেমনি একটা শিক্ষাপ্রতককে রীতিমতো হজম করিতে অনেকগর্নল পাঠ্যপ্রতকের সাহাব্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি আলক্ষিতভাবে ব্লিখ পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি, ধারণাশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং ব্যাভাবিক নিরমে বললাভ করে।

কিন্দু এই মানসিক-শান্ত-হ্রাসকারী নিরানন্দ শিক্ষার হাত বাঙালি কী করিয়া এড়াইবে কিছুতেই ভাবিয়া পাওয়া যায় না। এক তো ইংরেজি ভাবাটা অতিমালায় বিজ্ঞাতীয় ভাষা। শব্দবিন্যাস পদবিন্যাস সন্বন্ধে আমাদের ভাষার সহিত তাহার কোনোপ্রকার মিল নাই। তাহার পরে আবার ভাববিন্যাস এবং বিষয়প্রসপাও বিদেশী। আগাগোড়া কিছুই পরিচিত নহে, স্তরাং ধারণা জ্ঞানিবার প্রবর্ধি মুখন্থ আরম্ভ করিতে হয়। তাহাতে না চিবাইয়া গিলিয়া খাইবার ফল হয়।

আবার নীচের ক্লাসে যে-সকল মাস্টার পড়ায় তাহারা কেহ এশ্রেস-পাস কেহ-বা এশ্রেস-ফেল; ইংরেজি ভাষা ভাব আচারবাবহার এবং সাহিত্য তাহাদের নিকট কখনোই স্কুর্পারিচত নহে।

বোচারাদের দোব দেওরা যায় না। Horse is a noble animal— বাংলার তর্জমা করিতে গেলে বাংলারও ঠিক থাকে না, ইংরেজিও ঘোলাইয়া বায়। কথাটা কেমন করিয়া প্রকাশ করা বায়। ঘোড়া একটি মহৎ জব্তু, ঘোড়া অতি উচ্চ্বরের জ্ঞানোরার, ঘোড়া জ্বন্তুটা খ্ব ভালো—কথাটা ক্লিছ্বতেই তেমন মনঃপ্ত-রক্ষ হয় না, এমন স্থলে গোঁজামিলন দেওয়াই স্বিধা। আমাদের প্রথম ইংরেজি শিক্ষার এইর্প কত গোঁজামিলন চলে তাহার আর সীমা নাই। ফলত অলপবরসে আমরা যে ইংরেজিট্ব শিখি তাহা এত বংসামান্য এবং এত ভূল যে, তাহার ভিতর হইতে কোনোপ্রকারের রস আকর্ষণ করিয়া লওয়া বালকদের পক্ষে অসম্ভব হয়—কেহ তাহা প্রত্যাশাও করে না। মাস্টারও বলে ছাত্রও বলে, 'আমার রসে কাজ নাই, টানিয়াব্নিয়া কোনো মতে একটা অর্থ বাহির করিতে পারিলে এ যাত্রা বাচিয়া যাই, পরীক্ষায় পাস হই, আপিসে চাকরি জ্লোটে।'

তবে ছেলেদের ভাগ্যে বাফি রহিল কী। যদি কেবল বাংলা শিখিত তবে রামারণ মহাভারত পড়িতে পাইত; যদি কিছুই না শিখিত তবে খেলা করিবার অবসর থাকিত—গাছে চড়িয়া, জলে ঝাঁপাইরা, ফুল ছি'ড়িয়া, প্রকৃতিজননীর উপর সহস্র দোরাখ্য করিয়া শরীরের প্রিট, মনের উল্লাস এবং বাল্যপ্রকৃতির পরিত্ণিত লাভ করিতে পারিত। আর ইংরেজি শিখিতে গিরা না হইল শেখা, না হইল খেলা—প্রকৃতির সত্যরাজ্যে প্রবেশ করিবারও অবকাশ খাকিল না, সাহিত্যের কল্পনারাজ্যে প্রবেশ করিবারও শ্বার রুখে রহিল।

চিন্তাশন্তি এবং কন্পনাশন্তি জীবনবাতা-নির্বাহের পক্ষে দুইটি অত্যাবশাক্ষ শন্তি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অর্থাৎ, যদি মানুবের মতো মানুব হইতে হয় তবে ওই দুটা পদার্থ জীবন হইতে বাদ দিলে চলে না। অতএব বাল্যকাল হইতে চিন্তা ও কন্পনার চর্চা না করিলে কাজের সময় যে তাহাকে হাতের কাছে পাওক্ষীবাইবে না এ কথা অতি পুরাতন।

কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষায় সে পথ একপ্রকার রুম্ধ। আমাদিগকে বহুকাল পর্যানত শুম্মান্ত ভাষাশিক্ষায় ব্যাপ্ত থাকিতে হয়। প্রেই বলিয়াছি, ইংরেজি এতই বিদেশীয় ভাষা এবং আমাদের শিক্ষকেরা সাধারণত এত অলপ-শিক্ষিত বে, ভাষার সপো সপো ভাব আমাদের মনে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। এইজন্য ইংরেজি ভাবের সহিত কিয়ৎপরিমাণে পরিচর লাভ করিতে আমাদিগকে দীর্ঘাকাল অপেকা করিতে হয় এবং ততক্ষণ আমাদের চিন্তাশিক্তি নিজের উপযুক্ত কোনো কাজ না পাইয়া নিতানত নিশ্চেন্টভাবে থাকে।

বেমন বেমন পড়িতেছি অমনি সপো সপো তাবিতেছি না, ইহার অর্থ এই বে, সত্প উ'চা করিতেছি কিন্তু সপো সপো নির্মাণ করিতেছি না। মালমশলা বাহা হুড়ো হইতেছে তাহা প্রচুর তাহার আর সন্দেহ নাই; মানসিক অট্টালকা নির্মাণের উপবৃদ্ধ এত ইণ্টপাটকেল পূর্বে আমাদের আরতের মধ্যে ছিল না। কিন্তু সংগ্রহ করিতে শিখিলেই যে নির্মাণ করিতে শেখা হইল ধরিরা লওরা হর সেইটেই একটা মৃত্ত ভূল। সংগ্রহ এবং নির্মাণ বখন একই সংগ্রা অলেপ অলেপ অগ্রসর হইতে থাকে তখনই কাজটা পাকা রকমে হয়।

অতএব ছেলে যদি মান্য করিতে চাই তবে ছেলেবেলা হইতেই তাহাকে মানুষ করিতে আরুভ করিতে হইবে, নতবা সে ছেলেই থাকিবে, মানুষ হইবে না। শিশুকোল হইতেই কেবল স্মরণশক্তির উপর সমস্ত ভর না দিয়া. সভো সভো ষ্থাপরিমাণে চিন্তাশক্তি ও কম্পনাশক্তির স্বাধীন পরিচালনার অবসর দিতে হইবে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেবলই লাঙল দিয়া চাৰ এবং মই দিয়া ঢেলা ভাঙা, কেবলই ঠেঙা লাঠি, মুখম্প এবং এক জামিন--আমাদের এই 'মানব-জনম'-আবাদের পক্ষে, আমাদের এই দর্গেভ ক্ষেত্রে সোনা ফলাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। এই শূকে ধ্লির সংগ্য এই অবিশ্রাম কর্ষণ-পীড়নের সপো রস থাকা চাই। কারণ মাটি যত সরস থাকে ধান তত ভালো হয়। তাহার উপর আবার এক-একটা বিশেষ সময় আসে যখন ধানাক্ষেত্রের পক্ষে বৃদ্টি বিশেষরূপে আবশ্যক। সে সময়টি অতিক্রম হইয়া গেলে हाकात वृष्टि इहेला आत राज्यन मृत्यन करना ना। वार्ताविकारमञ्ज राज्यन একটা বিশেষ সময় আছে যখন জীবনত ভাব এবং নবীন কলপনা সকল স্ক্রীবনের পরিণতি এবং সরসতা সাধনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। ঠিক সেই সমর্যটিতে যদি সাহিত্যের আকাশ হইতে খুব এক পশলা বর্ষণ হইরা বার তবে 'ধন্য রাজন প্রণ্য দেশ'। নবেদিভার হাদয়াব্দরগর্বাল বখন অন্ধকার মাতৃভূমি হইতে বিপলে প্রথিবী এবং অননত নীলান্বরের দিকে প্রথম মাথা তুলিয়া দেখিতেছে, প্রক্রম জন্মান্তঃপরের ন্বারদেশে আসিয়া বীহঃসংসারের সহিত তাহার নতেন পরিচয় হইতেছে—যখন নবীন বিক্ষায়, নবীন প্রীতি, নবীন কোত্হল চারি দিকে আপন শীর্ষ প্রসারণ করিতেছে, তখন যদি ভাবের সমীরণ এবং চিরানন্দলোক হইতে আলোক এবং আশীর্বাদধারা নিপতিত হয়, তবেই তাহার সমস্ত জীবন যথাকালে সফল সরস এবং পরিণত হইতে পারে। কিন্তু সেই সময় বদি কেবল শুদ্দ ধুলি এবং তণ্ড বালুকা, কেবল নীরস ব্যাকরণ এবং বিদেশী অভিধান তাহাকে আচ্চন্ন করিয়া ফেলে তবে পরে মুষলধারায় বর্ষণ হইলেও, রুরোপীয় সাহিত্যের নব নব জীবনত সতা. विविध कम्भना এবং উন্নত ভাবসকল লইয়া দক্ষিণে বামে ফেলাছড়া করিলেও সে আর তেমন সফলতা লাভ করিতে পারে না. সাহিত্যের অন্তর্নিহিত জীবনীশন্তি আর তাহার জীবনের মধ্যে তেমন সহজভাবে প্রবেশ করিতে পারে না।

আমাদের নীরস শিক্ষার স্কীবনের সেই মাহেন্দ্র ক্ষণ অতীত হইয়া ষার।
আমরা বাল্য হইতে কৈশোর এবং কৈশোর হইতে যৌবনে প্রবেশ করি কেবল কতকগুলা কথার বোঝা টানিয়া।

এইর পে বিশ-বাইশ বংসর ধরিয়া আমরা যে-সকল ভাব শিক্ষা করি, আমাদের জীবনের সহিত তাহার একটা রাসায়নিক মিশ্রণ হয় না বলিয়া আমাদের মনের ভারি একটা অভ্তত চেহারা বাহির হয়। শিক্ষিত ভাবগ্রিক কতক আটা দিরা জ্বোড়া থাকে. কতক কালব্রুমে ঝরিয়া পড়ে। অসভ্যের। যেমন গায়ে রঙ মাখিয়া উপ্তিক পরিয়া পরম গর্ব অনুভব করে, স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের উৰ্জ্বলতা এবং লাবণ্য আচ্চন্ন করিয়া ফেলে, আমাদের বিলাতি বিদ্যা আমরা সেইর প গায়ের উপর লেপিয়া দম্ভভরে পা ফেলিয়া বেড়াই, আমাদের যথার্থ আন্তরিক জীবনের সহিত তাহার অলপই যোগ থাকে। অসভ্য রাজারা বেমন কতকগুলা শস্তা বিলাতি কাচখণ্ড পর্নতি প্রভৃতি লইরা শরীরের ষেখানে সেখানে কলোইয়া রাখে এবং বিল্যাতি সাজসম্জা অষথা-ম্থানে বিন্যাস করে, বৃত্তিতেও পারে না কাজটা কির্প অম্ভূত এবং হাসাজনক হইতেছে, আমরাও সেইরূপ কতকগুলা শস্তা চক্চকে বিলাতি কথা লইরা ঝল্মল করিয়া বেডাই এবং বিদাতি বড়ো বড়ো ভাবগুলি লইয়া হয়তো সম্পূর্ণ অষধাম্থানে অসংগত প্রয়োগ করি-আমরা নিঞ্জেও ব্রিতে পারি না অজ্ঞাতসারে কী একটা অপূর্ব প্রহসন অভিনয় করিতেছি এবং কাহাকেও হাসিতে দেখিলে তংক্ষণাৎ মুরোপীয় ইতিহাস হইতে বড়ো বড়ো নজির প্ররোগ কবিয়া প্রাকি।

বোল্যকাল হইতে যদি ভাষাশিক্ষার সপো সপো ভারশিক্ষা হয় এবং ভাবের সপো সপো সমস্ত জীবনষাত্রা নিয়মিত হইতে থাকে, তবেই আমাদের সমস্ত জীবনের মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে—আমরা বেশ সহন্ধ মান্ব্যের মতো হইতে পারি এবং সকল বিষয়ের একটা যথার্যথ পরিমাণ ধরিতে পারি।

যখন আমরা একবার ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখি যে, আমরা বে ভাবে জীবন নির্বাহ করিব আমাদের শিক্ষা তাহার আন্পাতিক নহে; আমরা বে গ্রে আম্ত্যুকাল বাস করিব সে গ্রেহ উল্লত চিন্ন আমাদের পাঠ্যপ্তকে নাই; আমাদের দৈনিক জীবনের কার্যকলাপ তাহার বর্ণনার মধ্যে কোনো স্থান পার না; আমাদের আকাশ এবং প্রথবী, আমাদের নির্মাল প্রভাত এবং স্ক্রের সন্থ্যা, আমাদের পরিপ্রেণ শস্ত্রের এবং দেশলক্ষ্মী স্লোভাষ্থনীর কোনো সংগীত তাহার মধ্যে ধর্নিত হয় না, তখন ব্বিতে পারি আমাদের

শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোনো. দ্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই; উভয়ের মাঝখানে একটা বাবধান থাকিবেই থাকিবে; আমাদের শিক্ষা হইতে আমাদের জীবনের সমস্ত আবশ্যকীয় অভাবের প্রেণ হইতে পারিবেই না। আমরা যে শিক্ষার আজক্মকাল যাপন করি সে শিক্ষা কেবল আমাদিগকে কেরানিগিরি অথবা কোনো-একটা বাবসায়ের উপযোগী করে মাত্র। এইজন্য যথন দেখা যায় একই লোক এক দিকে য়ৢরোপীয় দর্শন বিজ্ঞান এবং ন্যায়শাস্ত্রে স্পৃণিডত, অন্য দিকে চিরকুসংস্কারগ্রলিকে স্বয়ের পোষণ করিতেছেন; এক দিকে স্বাধীনতার উষ্প্রেল আদর্শ মুখে প্রচার করিতেছেন, অন্য দিকে অধীনতার শতসহস্র ল্তাতস্তুপাশে আপনাকে এবং অন্যকে প্রতি মুহুতে আছের ও দুর্বল করিয়া ফোলতেছেন; এক দিকে বিচিত্রভাবপূর্ণ সাহিত্য স্বতল্যভাবে সম্ভোগ করিতেছেন, অন্য দিকে জাবনকে ভাবের উচ্চাশথরে অধির্ট করিয়া রাখিতেছেন না—কেবল ধনোপার্জন এবং বৈষ্য়ক উম্বিত্যাধনেই বাস্ত—তথন আর আশ্বর্য বাধ হয় না। কারণ, তাহাদের বিদ্যা এবং ব্যবহারের মধ্যে একটা সত্যকার দুর্ভেশ্য ব্যবধান আছে, উভয়ে কথনো সুসংলগ্নভাবে মিলিত হইতে পায় না।

এইর,পে জীবনের এক-তৃতীয়াংশ কাল যে শিক্ষায় যাপন করিলাম, তাহা যদি চিরকাল আমাদের জীবনের সহিত অসংলগন হইয়া রহিল এবং অন্য শিক্ষালান্ডের অবসর হইতেও বঞ্চিত হইলাম, তবে আর আমরা কিসের জ্যোরে একটা যাধার্থা লাভ করিতে পারিব।

আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্যসাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে।

কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে।—বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য।
যথন প্রথম বিশ্বমবাব্র বংগদর্শন একটি ন্তন প্রভাতের মতো আমাদের
বংগদেশে উদিত ইইয়াছিল তখন দেশের সমস্ত শিক্ষিত অন্তর্জাণ কেন এমন
একটি অপূর্ব আনন্দে জাগ্রত ইইয়া উঠিয়াছিল। য়ুরেপের দর্শনে বিজ্ঞানে
ইতিহাসে যাহা পাওয়া যায় না, এমন কোনো ন্তন তত্ত্ব ন্তন আবিশ্বার
বংগদর্শন কি প্রকাশ করিয়াছিল। তাহা নহে। বংগদেশনকে অবলম্বন
করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরেজি শিক্ষা ও আমাদের অনতংশকরণের মধাবতী বাবধান ভাঙিয়া দিয়াছিল, বহুকাল পরে প্রাণের সহিত
ভাবের একটি আনন্দসন্দ্রিলন সংঘটন করিয়াছিল, প্রবাসীকে গ্রের মধ্যে
আনিয়া আমাদের গৃহকে উৎসবে উল্জন্ম করিয়া তুলিয়াছিল। এতাদন মধ্রায়
কৃষ্ণ রাজত্ব করিতিছিলেন, বিশ-প্রতিশ বংসর কাল শ্রারীর সাধাসাধন করিয়া<

তাঁহার স্দৃরে সাক্ষাংলাভ হইড, বঞ্চাদর্শন দোত্য করিয়া তাঁহাকে আমাদের বৃদ্দাবনধামে আনিয়া দিল। এখন আমাদের গ্রে, আমাদের সমাজে, আমাদের অন্তরে একটা ন্তন জ্যোতি বিকীর্ণ হইল। আমরা আমাদের ঘরের মেয়েকে স্বাম্খী কমলমণি -র্পে দেখিলাম, চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ বাঙালি প্র্যুষকে একটা উচ্চতর ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল—আমাদের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র জীবনের উপরে একটি মহিমরিশ্য নিপতিত হইল।

যে দিক হইতে যেমন করিয়াই দেখা যায়, আমাদের ভাব ভাষা এবং জীবনের মধ্যকার সামঞ্জস্য দ্রে হইয়া গেছে। মান্য বিচ্ছিন্ন হইয়া নিম্ফল হইতেছে, আপনার মধ্যে একটি অথণ্ড ঐক্যুলাভ করিয়া বিল্ঠ হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না, যখন যেটি আবশ্যক তখন সেটি হাতের কাছে পাইতেছে না। একটি গল্প আছে: একজন দরিদ্র সমস্ত শীতকালে অলপ অলপ ভিক্ষা সঞ্চয় করিয়া যখন শীতবন্দ্র কিনিতে সক্ষম হইত তখন গ্রীক্ষ আসিয়া পড়িত, আবার সমস্ত গীত্মকাল চেন্টা করিয়া যখন লঘ্বন্দ্র লাভ করিত তখন অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি; দেবতা যখন তাহার দৈনা দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া বর দিতে চাহিলেন তখন সে কহিল, আমি আর কিছ্, চাহি না, আমার এই হেরফের ঘ্রাইয়া দাও। আমি যে সমস্ত জীবন ধরিয়া গ্রীক্ষের সময় শীতবন্দ্র এবং শীতের সময় গ্রীক্ষবন্দ্র লাভ করি এইটে যদি একট্, সংশোধন করিয়া দাও তাহা হইলেই আমার জীবন সার্থক হয়'।

আমাদেরও সেই প্রার্থনা। (আমাদের হেরফের ঘ্,চিলেই আমরা চরিতার্থ হই। গাতর সহিত শতিবকর গ্রীক্মের সহিত গ্রীক্মবদ্য কেবল একর করিতে পারিতেছি না বলিয়াই আমাদের এত দৈনা, নহিলে আছে সকলই। এথন আমরা বিধাতার নিকট এই বর চাই, আমাদের ক্ষ্মার সহিত অল, শীতের সহিত বক্র, ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন কেবল একর করিয়া দাও। আমরা আছি বেন—

> পানীমে মীন পিয়াসী শ্নত শ্নত লাগে হাসি।

আমাদের পানিও আছে পিয়াসও আছে, দেখিয়া প্থিবীর লোক হাসিতেছে এবং আমাদের চক্ষে অশ্র আসিতেছে, কেবল আমরা পান করিতে পারিতেছি না।

### ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ

পরীক্ষাশালা হইতে আন্ধ তোমরা সদ্য আসিতেছ, সেইজন্য ঘরের কথা আন্ধই তোমাদিগকে ক্ষরণ করাইবার যথার্থ অবকাশ উপস্থিত হইয়াছে; সেইজনাই বঞাবাণীর হইয়া আন্ধ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি।

কলেজের বাহিরে যে দেশ পড়িয়া আছে তাহার মহত্ত্ একেবারে ভূলিলে চলিবে না। কলেজের শিক্ষার সংগ্যে দেশের একটা স্বাভাবিক যোগস্থাপন করিতে হইবে।

অন্য দেশে সে যোগ চেষ্টা করিয়া স্থাপন করিতে হয় না। সে-সকল দেশের কলেজ দেশেরই একটা অঞ্চা—সমস্ত দেশের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি ভাহাকে গঠিত করিয়া ভোলাতে দেশের সহিত কোথাও ভাহার কোনো বিচ্ছেদের রেখা নাই। আমাদের কলেঞ্জের সহিত দেশের ভেদচিহুহীন স্ক্রের ঐক্য স্থাপিত হয় নাই।

প্রত্যক্ষ কম্পুর সহিত সংস্লব ব্যতীত জ্ঞানই বলো, ভাবই বলো, চরিত্রই বলো, নিন্ধীব ও নিষ্ণল হইতে থাকে, অতএব আমাদের ছাত্রদের শিক্ষাকে সেই নিষ্ণলতা হইতে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেন্টা করা অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশে আমাদের নিকটতম—ইহারই ভাষা সাহিত্য ইতিহাস সমাঞ্চতত্ত্ব প্রভৃতিকে আলোচ্যাবিষর করিয়া লইলে প্রত্যক্ষ বস্তুর সম্পর্কে ছাত্রদের অবেক্ষণশাস্ত্র ও মননশান্ত সবল হইয়া উঠিবে এবং নিজের চারি দিককে, নিজের
দেশকে ভালো করিয়া জানিবার অভ্যাস হইলে অন্য সমস্ত জানিবার বথার্থ
ভিত্তিপত্তন হইতে পারিবে।

ছাত্রেরা কেবল পরের কাছ হইতে শিক্ষা করিবে কিন্তু শিক্ষার বিষয়কে নিজে গড়িয়া তুলিতে পারিবে না এর্প ভীর্তা বেন তাহাদের মনে না থাকে। দেশের সাহিত্য-রচনায় সহায়তা করিবার ভার তাহারাও গ্রহণ করিতে পারে।

বাংলাদেশে এমন জেলা নাই বেখান হইতে কলিকাতার ছাত্রসমাগম না হইরাছে। দেশের সমস্ত ব্রাশ্তসংগ্রহে ই'হাদের যদি সহারতা পাওরা যার তবে আমরা সার্থক হইব। এ সাহাব্য কির্পে এবং তাহার কতদ্রে প্রয়োজনীয়তা, তাহার দুই-একটি দুন্দীন্ত দেওরা যাইতে পারে।

বাংলাভাষায় একখানি ব্যাকরণ-রচনা সাহিত্য-পরিবদের একটি প্রধান কান্ত।
কিন্তু কান্ত্রটি সহস্ত নহে। এই ব্যাকরণের উপকরণ-সংগ্রহ একটি দুর্হ্
ব্যাপার। বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বতগালি উপভাষা প্রচলিত আছে '

তাহাদের তুলনাগত ব্যাকরণই ষথার্থ বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ। আমাদের ছাত্রগণ সমবেতভাবে কাজ করিতে থাকিলে এই বিচিত্র উপভাষার উপকরণগর্নল সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।

वाश्मात अपन श्राप्त नारे विधान न्यात न्यात श्राप्त श्राकृष्ठ लाकरमत प्राप्त নতেন নতেন ধর্মসম্প্রদায়ের স্কৃষ্টি না হইতেছে। শিক্ষিত লোকেরা এগুলির কোনো খবরই রাখেন না। তাঁহারা এ কথা মনেই করেন না, প্রকাণ্ড জনসম্প্রদায় অলক্ষাগতিতে নিঃশব্দচরণে চলিয়াছে। আমরা অবজ্ঞা করিয়া তাহাদের দিকে তाकारे ना वीमया त्य जारात्रा स्थित रहेशा वीमया आह्य जारा नत्र-न्जन কালের নতন শক্তি তাহাদের মধ্যে অনবরতই পরিবর্তনের কাজ করিতেছে, সে পরিবর্তন কোন্ পথে চলিতেছে, কোন্ রূপ ধারণ করিতেছে, তাহা না कानित्य एम्मदक काना इस ना। मृथ्य य एम्मदक कानार हत्रम मक्का, जारा र्जाभ र्वाम ना--राथातन्हे रुपेक ना रुन, मानव-माधातर्गत्र मर्रा या-किन्न, क्रिया প্রতিক্রিয়া চলিতেছে, তাহা ভালো করিয়া জানারই একটা সার্থকতা আছে, পর্নিথ ছাড়িয়া সন্ধান মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেন্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে: তাহাতে শুধু জানা নয়, কিল্ড জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে, कात्मा कात्मत পভार जारा रहेराजरे भारत ना। ছात्रभग यीम न्य न्य श्रामानात নিদ্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে বে-সমস্ত ধর্মসম্প্রদার আছে তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তবে মন দিয়া মান্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার যে একটা শিক্ষা তাহাও লাভ করিবেন এবং সেইসপো দেশেরও কাল করিতে পারিবেন।

বিষার নৃতত্ত্ব অর্থাৎ ethnology র বই যে পড়ি না তাহা নহে, কিন্তু বখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দর্ন আমাদের ঘরের পাশে বে হাড়ি ডোম কৈবর্ত বাগদি রহিয়াছে তাহাদের সন্পূর্ণ পরিচর পাইবার জন্য আমাদের লেশমার ঔংস্কা জন্মে না, তখনই ব্ঝিতে পারি প্র্রিথ সন্বশ্ধে আমাদের কত বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে—প্র্রিথকে আমরা কত বড়ো মনে করি এবং প্র্রিথ যাহার প্রতিবিন্দ্র তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি। কিন্তু জ্ঞানের সেই আদিনিকেতনে একবার যদি জড়ম্ব ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করি তাহা হইলে আমাদের ঔংস্কোর সীমা থাকিবে না। আমাদের ছারগণ বদি তাহাদের এই-সকল প্রতিবেশীদের সমস্ত খোঁজে একবার ভালো করিয়া নিযুক্ত হন তবে কাজের মধ্যেই কাজের প্রস্কার পাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

সম্থান ও সংগ্রহ করিবার বিষর এমন কত আছে তাহার সীমা নাই।

আমাদের ব্রতপার্বণগ্রিল বাংলার এক অংশে ষের্প, অন্য অংশে সের্প নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোনো ব্তান্তই তুচ্ছ নহে, এই কথা মনে রাখাই যথার্থ শিক্ষার একটি প্রধান অঞ্য।

আমাদের প্রথম বয়সে ভারতমাতা, ভারতলক্ষ্মী প্রভৃতি শব্দগ্লি ব্হদায়তন লাভ করিয়া আমাদের কল্পনাকে আছ্র করিয়াছিল। কিন্তু মাতা যে কোথায় প্রত্যক্ষ আছেন, তাহা কখনো দপত করিয়া ভাবি নাই লক্ষ্মী দ্বের থাকুন, তাহার পেচকটাকে পর্যন্ত কখনো চক্ষে দেখি নাই। আমরা বায়্রনের কাব্য পড়িয়াছিলাম, গারিবল্ডির জীবনী আলোচনা করিয়াছিলাম এবং প্যাট্টরটিজ্মের ভাবরস-সন্ভোগের নেশায় একেবারে তলাইয়া গিয়াছিলাম।

মাতালের পক্ষে মদা যের্প খাদ্যের অপেক্ষা প্রিয় হয়, আমাদের পক্ষেও দেশহিতৈষণার নেশা দ্বয়ং দেশের চেয়েও বড়ো হইয়া উঠিয়াছিল। যে দেশ প্রত্যক্ষ তাহার ভাষাকে বিদ্মৃত হইয়া, তাহার ইতিহাসকে অপমান করিয়য়, তাহার স্ব্ধদ্ঃথকে নিজের জীবন্যাত্রা হইতে বহ্দ্রে রাথিয়াও আমরা দেশহিতেষী হইতেছিলাম।

'আইডিয়া' যত বড়োই হউক তাহাকে উপলব্দি করিতে হইলে একটা নিদিশ্ট সীমাবন্ধ জায়গায় প্রথম হস্তক্ষেপ করিতে হইরে। তাহা ক্ষুদ্র হউক. দীন হউক, তাহাকে লগ্দন করিলে চলিবে না। দ্রকে নিকট করিবার একমার উপায় নিকট হইতে সেই দ্রে যাওয়া। ভারতমাতা যে হিমালয়ের দ্রগম চ্ড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলই কর্ণস্রে বীণা বাজাইতেছেন, এ কথা ধ্যান করা নেশা করা মাত্র—কিম্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্পীতেই পঞ্চশেষ পানাপ্রকরের ধারে ম্যালোরয়াজীর্ণ প্লীহারোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শ্নাভাণভারের দিকে হতাশদ্ভিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা। যে ভারতমাতা ব্যাস-বিশ্বামিত্রের তপোবনে শমীব্কম্মলে আলবালে জলফোচন করিয়া বেড়াইতেছেন তাহাকে করজোড়ে প্রণাম করিলেই যথেন্ট, কিম্তু আমাদের ঘরের পাশে যে জীর্ণচিরধারিণী ভারতমাতা ছেলেটাকে ইংরেজিবিদ্যালয়ে শিখাইয়া কেরানিগিরের বিড়ম্বনার মধ্যে স্প্রতিতিত করিয়া দিবার জন্য অর্ধাশনে পরের পাকশালে রাধিয়া বেড়াইতেছেন, তাহাকে তো অমন কেবলমাত্র প্রণাম করিয়া সায়া বায় না।

আন্ধ তোমাদের তার,শোর মধ্যে আমার অবারিত প্রবেশাধিকার নাই, তোমাদের আশা আকাশ্কা আদর্শ যে কী তাহা স্পন্টর,পে অন্ভব করা আন্ধ

আমার পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু নিজেদের নবীন কৈশোরের স্মৃতিট্রকও তো ভঙ্গাব্ত অণ্নিকণার মতো পঞ্কেশের নীচে এখনো প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। সেই স্মতির বলে ইহা নিশ্চয় জানিতেছি যে, মহং আকাৎকার রাগিণী মনে যে তারে সহজে বাজিয়া উঠে তোমাদের অশ্তরের সেই সক্ষা সেই তীক্ষা সেই প্রভাতসূর্যরশ্মিনিমিত তন্তর ন্যায় উন্জ্বল তন্ত্রীগ্রনিতে এখনো অব্যবহারের মরিচা পড়িয়া যায় নাই: উদার উন্দেশ্যের প্রতি নির্বিচারে আছ-বিসর্জন করিবার দিকে মানুষের মনের ষে-একটা স্বাভাবিক ও সংগভীর প্রেরণা আছে, তোমাদের অণ্ডঃকরণে এখনো তাহা ক্ষুদ্র বাধার ম্বারা বারংবার প্রতিহত হইয়া নিস্তেজ হয় নাই: আমি জানি, স্বদেশ যখন অপমানিত হয়, আহত অণ্নির ন্যায় তোমাদের হাদয় উদ্দীত হইয়া উঠে: দেশের অভাব ও অগোরব যে কেমন করিয়া দরে হইতে পারে, সেই চিন্তা নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে তোমাদের রঞ্জনীর বিনিদ্র প্রহর ও দিবসের নিভত অবকাশকে আক্রমণ করে: আমি জানি, ইতিহাসবিশ্রত যে-সকল মহাপ্রের দেশহিতের জন্য, লোক-হিতের জন্য আপনাকে উংসর্গ করিয়া মৃত্যুকে পরাস্ত, স্বার্থকে লক্ষিত ও দুঃখক্রেশকে অমর মহিমায় সমুস্জ্বল করিয়া গেছেন, তাঁহাদের দুন্টান্ত তোমাদিগকে যখন আহ্বান করে তখন তাহাকে আজও তোমরা বিজ্ঞ বিষয়ীর মতো বিদ্রপের সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে চাও না—তোমাদের সেই অনাঘ্রাত প্রেপর ন্যায়, অখণ্ড প্রেণ্যের ন্যায় নবীন হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাঞ্চাকে আমি আজ্ঞ তোমাদের দেশের সারম্বতবর্গের নামে আহত্তান করিতেছি—ভোগের পথে নহে, ভিক্ষার পথে নহে, কর্মের পথে। দেশের কাব্যে গানে ছডায়, প্রাচীন মন্দিরের ভানাবশেষে, কীটদন্ট পরিথর জীর্ণপত্তে, গ্রাম্য পার্বণে, রতক্থার, পল্লীর কৃষিক্টিরে, প্রতাক্ষ কৃতকে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার ন্বারা জানিবার कता, भिकार विसर्क कवन भीषत्र मधा इटेंक माथन्य ना करित्रा विध्वत মধ্যে তাহাকে সন্ধান করিবার জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি; এই আহ্রানে যদি তোমরা সাডা দাও তবেই তোমরা যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হইতে পারিবে: তবেই তোমরা সাহিত্যকে অনুকরণের বিড়ন্দনা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে এবং দেশের চিংশক্তিকে দুর্বলতার অবসাদ হইতে উত্থার করিয়া জগতের জ্ঞানীসভায় স্বদেশকে সমাদ্ত করিতে পারিবে। কর্মশালার প্রবেশন্বার অতি ক্রান্ত, রাজপ্রাসাদের সিংহন্বারের ন্যায় ইহা অপ্রভেদী নহে; কিল্ড গোরবের বিষয় এই যে, এখানে নিজের শক্তি সন্বল করিয়া প্রবেশ করিতে হয়, ভিক্ষাপাত লইয়া নহে: গৌরবের বিষয় এই যে, এখানে প্রবেশের জনা বারীর অনুমতির অপমান স্বীকার করিতে হয় না, ঈশ্বরের আদেশ শিরোপার্য

১২ সংকলন

করিয়া আসিতে হয়; এখানে প্রবেশ করিতে গেলে মাথা নত করিতে হয় বটে, কিন্তু সে কেবল নিজের উচ্চ আদর্শের নিকট, দেশের নিকট, যিনি নতব্যান্তকে উন্নত করিয়া দেন, সেই মঞালবিধাতার নিকট।

বৈশাধ ১৩১২

### শিক্ষার বাহন

প্রয়েজনের দিক হইতে দেখিলে বিদ্যায় মান্বের কত প্রয়েজন সে কথা বঙ্গা বাহ্লা। অথচ সে দিক দিয়া আলোচনা করিতে গেলে তর্ক ওঠে। চাষিকে বিদ্যা শিখাইলে তার চাষ করিবার শক্তি কমে কি না, স্ফ্রীলোককে বিদ্যা শিখাইলে তার হরিভক্তি ও পতিভক্তির ব্যাঘাত হয় কি না, এ-সব সন্দেহের কথা প্রায়ই শ্রনিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু, দিনের আলোককে আমরা কাজের প্রয়োজনের চেয়ে আরো বড়ো করিয়া দেখিতে পারি, যখন দেখি জাগার প্রয়োজন। এবং তার চেয়ে আরো বড়ো কথা, এই আলোতে মান্য মেলে, অন্ধকারে মান্য বিচ্ছিল হয়।

জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো ঐক্য। বাংলাদেশের এক কোণে যে ছেলে পড়াশুনা করিয়াছে তার সঞ্জে য়ুরোপ-প্রান্তের শিক্ষিত মানুষের মিল অনেক বেশি সতা, তার দুয়ারের পাশের মূর্খ প্রতিবেশীর চেয়ে।

জ্ঞানে মান্বের সংগ্যে মান্বের এই-যে জগৎজোড়া মিল বাহির হইয়া পড়ে.
যে মিল দেশভেদ ও কালভেদকে ছাড়াইয়া যায়—সেই মিলের পরম প্রয়োজনের
কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক, কিম্তু সেই মিলের যে পরম আনন্দ তাহা হইতে
কোনো মান্যকেই কোনো কারণেই বিশিত করিবার কথা মনেই করা যায় না।

সেই জ্ঞানের প্রদীপ এই ভারতবর্ষে কত বহু দ্রে দ্রে এবং কত মিট্-মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে, সে কথা ভাবিয়া দেখিলেই ব্রিতে পার ভারতবাসীর পক্ষে সেই পরম যোগের পথ কত সংকীণ—যে যোগ জ্ঞানের যোগ, যে যোগে সমস্ত প্রথিবীর লোক আজ মিলিত হইবার সাধনা করিতেছে।

ষাহা হউক, বিদ্যাশিক্ষার উপায় ভারতবর্ষে কিছ্ কিছ্ হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যাবিদ্তারের বাধা এখানে মদত বেশি। আমাদের বিলাতি বিদ্যাটা কেমন দকুলের জিনিস হইয়া সাইন্বোর্ডে টাঙানো থাকে, আমাদের জীবনের ভিতরের সামগ্রী হইয়া ষায় না। তাই পশ্চিমের শিক্ষায় যে ভালো জিনিস আছে তার অনেকখানি আমাদের নোটব্কেই আছে; সে কি চিন্তায়, কি কাজে ফলিয়া উঠিতে চায় না।

আমাদের দেশের আধ্নিক পশ্ডিত বলেন, ইহার একমাত্র কারণ জিনিসটা বিদেশী। এ কথা মানি না। যা সত্য তার জিয়োগ্রাফি নাই। ভারতবর্শও একদিন যে সত্যের দীপ জন্মিলয়াছে তা পশ্চিম মহাদেশকেও উদ্জন্ম করিবে, এ বিদ না হয় তবে ওটা আলোই নয়। বস্তুত, যদি এমন কোনো ভালো থাকে যা একমাত্র ভারতবর্ষেরই ভালো তবে তা ভালোই নয়, এ কথা জার

করিয়া বলিব। বাদ ভারতের দেবতা ভারতেরই হন তবে তিনি আমাদের ; স্বর্গের পথ বন্ধ করিবেন, কারণ স্বর্গ বিশ্বদেবতার।

আসল কথা, আধ্নিক শিক্ষা তার বাহন পায় নাই—তার চলাফেরার পথ থোলসা হইতেছে না। এখনকার দিনে সর্বজনীন শিক্ষা সকল সভ্যদেশেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যে কারণেই হউক আমাদের দেশে এটা চলিল না। মহাদ্মা গোখলে এই লইয়া লড়িয়াছিলেন। শ্নিয়াছি, দেশের মধ্যে বাংলাদেশের কাছ হইতেই তিনি সব চেয়ে বাধা পাইয়াছেন। বাংলাদেশে শ্ভব্নিশ্বর ক্ষেত্রে আজকাল হঠাং সকল দিক হইতেই একটা অভ্তুত মহামারীর হাওয়া বহিয়াছে। ভূতের পা পিছন দিকে, বাংলাদেশে সামাজিক সকল চেন্টারই পা পিছনে ফিরিয়াছে। আমরা ঠিক করিয়াছি, সংসারে চলিবার পথে আমরা পিছন ম্থে চলিব, কেবল রাষ্ট্রীয় সাধনার আকাশে উড়িবার পথে আমবা সামনের দিকে উড়িব—আমাদের পা যে দিকে আমাদের ডানা ঠিক তার উলটা দিকে গজাইবে।

যে সর্বজনীন শিক্ষা দেশের উচ্চশিক্ষার শিকড়ে রস জোগাইবে কোথাও তার সাড়া পাওয়া গেল না, তার উপরে আবার আর-এক উপসর্গ জন্টিয়াছে। এক দিকে আসবাব বাড়াইয়া অন্য দিকে স্থান কমাইয়া আমাদের সংকীর্ণ উচ্চশিক্ষার আয়তনকে আরো সংকীর্ণ করা হইতেছে। ছাত্রের অভাব ঘটনুক, কিন্তু সরঞ্জামের অভাব না ঘটে সে দিকে কড়া দুন্টি।

মান্বের পক্ষে অমেরও দরকার থালারও দরকার এ কথা মানি, কিশ্চু গারিবের ভাগ্যে অম যেখানে যথেন্ট মিলিতেছে না সেখানে থালা সম্বন্ধে একট্ব ক্ষাক্ষি করাই দরকার। যখন দেখিব ভারত জ্বভিয়া বিদ্যার অমসত খোলা হইয়াছে তখন অমপ্রণার কাছে সোনার থালা দাবি করিবার দিন আসিবে। আমাদের জ্বীবন্যাত্রা গারিবের অথচ আমাদের শিক্ষার বাহ্যাড়ম্বরটা যদি ধনীর চালে হয় তবে টাকা ফাকিয়া দিয়া টাকার থালি তৈরি করার মতো হইবে।

আঙিনার মাদ্র বিছাইরা আমরা আসর জমাইতে পারি; কলাপাতার আমাদের ধনীর যজ্ঞের ভোজও চলে। আমাদের দেশে নমস্য ধারা তাঁদের অধিকাংশই খোড়ো ছরে মান্ব; এ দেশে লক্ষ্মীর কাছ হইতে ধার না লইলে সরস্বতীর আসনের দাম কমিবে, এ কথা আমাদের কাছে চলিবে না।

পূর্বদেশে জীবনসমস্যার সমাধান আমাদের নিজের প্রণালীতেই করিতে হইরাছে। আমরা অশনে বসনে যতদ্ব পারি বস্তুভার কমাইরাছি। এ বিবরে এখানকার জল-হাওরা হাতে ধরিরা আমাদের হাতে খড়ি দিরাছে। ঘরের দেরাল আমাদের পক্ষে তত আবশ্যক নর যতটা আবশ্যক দেরালের ফাঁক;

আমাদের গায়ের কাপড়ের অনেকটা অংশ তাঁতির তাঁতের চেয়ে আকাশের স্বাকরণেই বোনা হইতেছে; আহারের যে অংশটা দেহের উত্তাপসপ্তারের জ্বন্য তার অনেকটার বরাত পাকশালার ও পাকষদের 'পরে নয়, দেবতার 'পরে। দেশের প্রাকৃতিক এই স্যোগ জীবনযালায় খাটাইয়া আমাদের স্বভাবটা একরকম দাঁড়াইয়া গেছে—শিক্ষাব্যবস্থায় সেই স্বভাবকে অমান্য করিলে বিশেষ লাভ আছে এমন তো আমার মনে হয় না।

সত্যকে গভীর করিয়া দেখিলে দেখা যায়, উপকরণের একটা সীমা আছে বেখানে অম্তের সংশ্যে তার বিরোধ বাধে। মেদ যেখানে প্রচুর, মঙ্জা সেখানে দুর্বল।

দৈনা জিনিসটাকে আমি বড়ো বলি না। সেটা তামসিক। কিন্তু অনাড়ন্বর, বিলাসীর ভোগসামগ্রীর চেয়ে দামে বেশি, তাহা সাত্ত্বি। আমি সেই অনাড়ম্বরের কথা বলিতেছি যাহা প্রণতারই একটি ভাব, যাহা আড়ম্বরের অভাবমাত্র নহে। সেই ভাবের যেদিন আবির্ভাব হইবে সেদিন সভাতার আকাশ হইতে বস্তুকুরাশার বিস্তর কল্ম দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইবে। সেই ভাবের অভাব আছে বলিয়া যে-সব জিনিস প্রত্যেক মান্বের পক্ষে একাণ্ড আবশ্যক তাহা দুর্ম লা ও দুর্লভ হইতেছে: গানবাঞ্জনা, আহারবিহার, আমোদ-আহ্মাদ, শিক্ষাদীক্ষা, রাজ্যশাসন, আইন-আদালত সভাদেশে সমুস্তই অতি জটিল, সমস্তই মান্বের বাহিরের ও ভিতরের প্রভূত জায়গা জর্ড়িয়া বসে। এই বোঝার অধিকাংশই অনাবশ্যক—এই বিপ্লে ভার বহনে মান্ধের জ্লোর প্রকাশ পায় বটে, ক্ষমতা প্রকাশ পায় না—এইজন্য বর্তমান সভ্যতাকে যে দেবতা বাহির হইতে দেখিতেছেন তিনি দেখিতেছেন, ইহা অপট্ দৈতোর সাতার দেওরার মতো, তার হাত-পা ছোড়ার জল ঘুলাইয়া ফেনাইয়া উঠিতেছে—সে জানেও না এত বেশি হাসফাস করার যথার্থ প্রয়োজন নাই। মুশকিল এই ষে দৈতাটার দঢ়ে বিশ্বাস যে, প্রচণ্ড জোরে হাত-পা ছেড়াটারই একটা বিশেষ ম্লা আছে। বেদিন প্রণতার সরল সতা সভাতার অন্তরের মধ্যে আবিভ্তি হইবে সেদিন পশ্চিমের মৈত্রেরীকেও বলিতে হইবে, যেনাহং নাম্তা স্যাম্ কিমহং তেন কুৰ্যাম।

শিক্ষার জন্য আমরা আবদার করিয়াছি, গরজ করি নাই। শিক্ষাবিস্তারে আমাদের গা নাই। তার মানে, শিক্ষার ভোজে নিজেরা বসিরা বাইব, পাতের প্রসাদ্ট্রকু পর্যক্ত আর-কোনো ক্ষ্বিত পার বা না-পার সেদিকে খেরালই নাই।

বিদ্যাবিস্তারের কথাটা যখন ঠিকমতো মন দিয়া দেখি তখন তার সর্ব-প্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে, তার বাহনটা ইংরেজ। বিদেশী মাল জাহাজে করিয়া শহরের ঘাট পর্যশ্ত আসিয়া পৌছিতে পারে কিন্তু সেই জাহাজটাতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আমদানি রফতানি করাইবার দ্বাশা মিথা। যদি বিলিতি জাহাজটাকেই কায়মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে বাবসা শহরেই আটকা পড়িয়া থাকিবে।

এ পর্যাকত এ অস্বিধাটাতে আমাদের অস্থ বোধ হয় নাই। কেননা মুখে যা-ই বলি মনের মধ্যে শহরটাকে দেশ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। দাক্ষিণা যথন খ্ব বেশি হয় তথন এই পর্যাকত বলি, আছে। বেশ, খ্ব গোড়ার দিকের মোটা শিক্ষাটা বাংলাভাষায় দেওয়া চলিবে কিন্তু সে যদি উচ্চশিক্ষার দিকে হাত বাড়ায় তবে গমিষাতাপহাস্যতাম।

আমাদের এই ভীর্তা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে। ভরসা করিয়া এট্কু কোনোদিন বলিতে পারিব না যে, উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে? পশ্চিম হইতে যা-কিছ্ শিখিবার আছে জ্বাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল, তার প্রধান কারণ, সেই শিক্ষাকে তারা দেশী ভাষার আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে।

অথচ জাপানি ভাষার ধারণাশক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশি নয়। নতুনকথা স্থি করিবার শক্তি আমাদের ভাষায় অপরিসমা। তা ছাড়া য়ৢরোপের বৃন্দিব্রির আকারপ্রকার যতটা আমাদের সংগ্গে মেলে এমন জাপানির সংগ্গে নয়। কিন্তু উদ্যোগী প্রুষ্কিংহ কেবলমাত্র লক্ষ্মীকে পায় না, সরস্বতীকেও পায়। জাপান জাের করিয়া বলিল, য়ৢরোপের বিদ্যাকে নিজের বাণীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিব। যেমন বলা তেমনি করা, তেমনি তার ফললাভ। আমরা ভরসা করিয়া এ পর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলাভাষাতেই আমরা উচ্চাশক্ষা দিব এবং দেওয়া যায়, এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।

মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালিকে দণ্ড দিতেই হইবে। এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জনা সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়াই থাক্—সমস্ত বাঙালির প্রতি
কয়েকজন শিক্ষিত বাঙালির এই রায়ই কি বহাল রহিল। যে বেচারা বাংলা
বলে সে-ই কি আধ্নিক মন্সংহিতার শ্দু। তার কানে উচ্চশিক্ষার মশ্য
চলিবে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজি ভাষার মধ্যে জ্বন্ম লইয়া তবেই আমরা
শ্বিজ হই?

বলা বাহ্না, ইংরেজি আমাদের শেখা চাইই—শুধ্ পেটের জন্য নর। কেবল ইংরেজি কেন। ফরাসি জার্মান শিখিলে আরো ভালো। সেইসপ্গে এ কথা বলাও বাহ্না, অধিকাংশ বাঙালি ইংরেজি শিখিবে না। সেই লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষীদের জন্য বিদ্যার অনশন কিম্বা অধাশনই ব্যবস্থা এ কথা

1

কোন্ মুখে বলা যায়।

দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে বড়ো কারখানা আছে তার কলের চাকার অল্পমাত্র বদল করিতে গেলেই বিস্তর হাতুড়ি-পেটাপেটি করিতে হয়—সে খব শক্ত হাতের কর্ম। আশ্ম মুখুন্তের মশায় ওরই মধ্যে এক জায়গায় একট্খানি বাংলা হাতল জ্বড়িয়া দিয়াছেন।

তিনি ষেট্কু করিয়াছেন তার ভিতরকার কথা এই—বাঙালির ছেলে ইংরেজি বিদ্যার যতই পাকা হোক, বাংলা না শিখিলে তার শিক্ষা প্রা হইবে না। কিন্তু এ তো গেল যারা ইংরেজি জানে তাদেরই বিদ্যাকে চৌকস করিবার ব্যবস্থা। আর, যারা বাংলা জানে, ইংরেজি জানে না, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় কি তাদের মুখে তাকাইবে না। এত বড়ো অস্বাভাবিক নির্মামতা ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথাও আছে?

আমাকে লোকে বলিবে, শৃধ্ কবিদ্ধ করিলে চলিবে না, একটা প্র্যাক্টিক্যাল পরামর্শ দাও, অত্যন্ত বেশি আশা করাটা কিছু নয়। অত্যন্ত বেশি আশা চুলোয় যাক, লেশমাত্র আশা না করিয়াই অধিকাংশ পরামর্শ দিতে হয়। অতএব পরামর্শে নামা যাক।

আজকাল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রশস্ত পরিমণ্ডল তৈরি হইরা উঠিতেছে। একদিন মোটের উপর ইহা এক্জামিন-পাসের কুস্তির আখড়া ছিল। এখন আখড়ার বাহিরেও ল্যান্ডোটটার উপর ভদ্রবেশ ঢাকা দিয়া একট্ হাঁপ ছাড়িবার জায়গা করা হইয়াছে। কিছ্বদিন হইতে দেখিতেছি বিদেশ হইতে বড়ো বড়ো অধ্যাপকেরা আসিয়া উপদেশ দিতেছেন, এবং আমাদের দেশের মনীধীদেরও এখানে আসন পড়িতেছে। শ্বনিয়াছি বিশ্ববিদ্যালয়ের এইট্কু ভদ্রতাও আশ্বামাথ্যের কল্যাণে ঘটিয়াছে।

আমি এই বলি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোতন বাড়িটার ভিতরের আঙ্নায় যেমন চলিতেছে চল্ক, কেবল তার এই বাহিরের প্রাণগণটাতে যেখানে আমদরবারের ন্তন বৈঠক বিদল সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাটাকে যদি সমস্ত বাঙালির জিনিস করিয়া তোলা যায় তাতে বাধাটা কী। আহ্ত যায়া তারা ভিতর-বাড়িতেই বস্ক, আর রবাহ্ত যায়া তারা বাহিরে পাত পাড়িয়া বসিয়া যাক-না। তাদের জন্য বিলিতি টেবিল না হয় না রহিল, দিশি কলাপাত মন্দ কী। তাদের একেবারে দরোয়ান দিয়া ধাকা মারিয়া বিদায় করিয়া দিলে কি এ যক্তে কল্যাণ হইবে। অভিশাপ লাগিবে না কি।

এমনি করিয়া বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গণ্গাযমন্নার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালি শিক্ষার্থীরে পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই স্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে কিন্তু তারা একসপে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।

শহরে যদি একটিমান্র বড়ো রাস্তা থাকে তবে সে পথে বিষম ঠেলাঠেলি পড়ে। শহর-সংস্কারের প্রস্তাবের সময় রাস্তা বাড়াইয়া ভিড়কে ভাগ করিয়া দিবার চেন্টা হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝখানে আর-একটি সদর রাস্তা শ্বলিয়া দিলে ঠেলাঠেলি নিশ্চয় কমিবে।

বিদ্যালয়ের কাজে আমার যেট্কু অভিজ্ঞতা তাতে দেখিয়াছি একদল ছেলে স্বভাবতই ভাষাশিক্ষায় অপট্। ইংরেজি ভাষা কায়দা করিতে না পারিয়া বিদি-বা তারা কোনোমতে এপ্টেন্সের দেউড়িটা তরিয়া ষায়, উপরের সির্ভি ভাঙিবার বেলাতেই চিত হইয়া পড়ে।

এমনতরো দ্বর্গতির অনেকগ্লা কারণ আছে। এক তো যে ছেলের মাতৃভাষা বাংলা তার পক্ষে ইংরেজি ভাষার মতো বালাই আর নাই। ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপের মধ্যে দিশি খাঁড়া ভরিবার ব্যায়াম। তার পরে, গোড়ার দিকে ভালো শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজি শিখিবার স্থাকা অকপ ছেলেরই হয়—গরিবের ছেলের তো হয়ই না। তাই অনেক স্থলেই বিশলাকরণীর পরিচয় ঘটে না বলিয়া আদত গন্ধমাদন বহিতে হয়; ভাষা আয়ত হয় না বলিয়া গোটা ইংরেজি বই ম্থদত করা ছাড়া উপায় থাকে না। অসামান্য স্মৃতিশন্তির জােরে যে ভাগাবানেরা এমনতরা কিদ্কিন্ধ্যাকাণ্ড করিতে পারে তারা শেষ পর্যন্ত উন্ধার পাইয়া যায়—কিন্তু যাদের মেধা সাধারণ মান্থের মাপে প্রমাণসই তাদের কাছে এতটা আশা করাই বায় না। তারা এই রুম্ধভাষার ফাঁকের মধ্য দিয়া গলিয়া পার হইতেও পারে না, ডিঙাইয়া পার হওয়াও তাদের পক্ষে অসাধা।

এখন কথাটা এই, এই যে সব বাঙালির ছেলে স্বাভাবিক বা আকস্মিক কারণে ইংরেজি ভাষা দখল করিতে পারিল না, তারা কি এমন কিছু মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে যেজনা তারা বিদ্যামান্দির হইতে ধাবক্জীবন আন্দামানে চালান হইবার যোগ্য। ইংলন্ডে একদিন ছিল যখন সামান্য কলাটা ম্লাটা চুরি করিলেও মানুষের ফাঁসি হইতে পারিত—কিন্তু এ যে তার চেরেও কড়া আইন। এ যে চুরি করিতে পারে না বলিয়াই ফাঁসি। কেননা, মুখন্থ করিয়া পাস করাই তো চৌর্যরি। যে ছেলে পরীক্ষাশালায় গোপনে বই লইয়া যায় তাকে খেদাইয়া দেওয়া হয়; আর যে ছেলে তার চেরেও লুকাইয়া লয়, অর্থাং চাদরের মধ্যে না লইয়া য়গ্য সেইনা কম কী করিল। সভ্যতার

ি নিরম অনুসারে মানুষের স্মরণশন্তির মহলটা ছাপাথানার অধিকার করিরাছে। অতএব যারা বই মুখস্থা করিরা পাস করে তারা অসভ্যরকমে চুরি করে অথচ সভ্যতার যুগে পুরস্কার পাইবে তারাই?

ষাই হোক, ভাগান্তমে যারা পার হইল তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে চাই না। কিন্তু যারা পার হইল না তাদের পক্ষে হাবড়ার প্লোটই না-হয় দ্ব-ফাঁক হইল, কিন্তু কোনোরকমের সরকারি থেয়াও কি তাদের কপালে জ্ব্টিবে না। স্টীমার, না হয় তো পার্নাস ?

ভালোমতো ইংরেক্সি শিখিতে পারিল না এমন ঢের ঢের ভালো ছেলে বাংলাদেশে আছে। তাদের শিখিবার আকাল্ফা ও উদামকে একেবারে গোড়ার দিকেই আটক করিয়া দিয়া দেশের শক্তির কি প্রভৃত অপবায় করা হইতেছে না।

আমার প্রশন এই, প্রেপারেটরি ক্লাস পর্যন্ত একরকম পড়াইয়া তার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে যদি ইংরেজি বাংলা দুটো বড়ো রাস্তা খুলিয়া দেওয়া যায় তা হইলে কি নানাপ্রকারে স্ক্বিধা হয় না। এক তো ভিড়ের চাপ কিছু কমেই, দ্বিতীয়ত শিক্ষার বিস্তার অনেক বাড়ে।

ইংরেজি রাস্তাটার দিকেই বেশি লোক ঝাকিবে তা জানি; এবং দাটো রাস্তার চলাচল ঠিক সহজ অবস্থায় পেণিছিতে কিছু সময়ও লাগিবে। রাজভাষার দর বেশি সাত্রাং আদরও বেশি! কেবল চাকরির বাজারে নয়, বিবাহের বাজারেও বরের ম্লাবৃন্দি ঐ রাস্তাটাতেই। তাই হোক, বাংলা ভাষা অনাদর সহিতে রাজি, কিন্তু অকৃতার্থাতা সহা করা কঠিন। ভাগামন্তের ছেলে ধারীস্তন্যে মোটাসোটা হইয়া উঠাক-না কিন্তু গরিবের ছেলেকে তার মাতৃস্তন্য হইতে বলিত করা কেন।

আমি জানি তক' এই উঠিবে / 'তুমি বাংলাভাষার যোগে উক্চশিক্ষা দিতে চাও, কিন্তু বাংলাভাষার উ'চুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই।' নাই সে কথা মানি, কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কী উপায়ে। শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নর যে শৌখন লোকে শখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে, কিংবা সে আগাছাও নয় যে মাঠে বাটে নিজের পলেকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে।

বাংলার উচ্চ অপ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষর হর তবে তার প্রতিকারের একমান্ত উপার বিশ্ববিদ্যালরে বাংলার উচ্চ অপ্গের শিক্ষা প্রচলন করা। বঞ্চাসাহিত্যপরিবং কিছ্কাল হইতে এই কাঞ্জের গোড়াপন্তনের চেন্টা করিতেছেন। পরিস্তাষা- রচনা ও সংকলনের ভার পরিবং লইরাছেন, কিছ্ক কিছ্ক করিরাওছেন। তাদের কাঞ্জ ঢিমা চালে চলিতেছে বা অচল হইয়া আছে বলিয়া নালিশ করি। কিন্তু দ্ব-পাও যে চলিয়াছে এইটেই আশ্চর্য। দেশে এই পরিভাষা তৈরির তাগিদ কোধায়। ইহার বাবহারের প্রয়োজন বা স্থোগ কই। দেশে টাকা চলিবে না অথচ টাকশাল চলিতেই থাকিবে এমন আবদার করি কোন্য লম্জায়।

র্যাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো দিন বাংলা শিক্ষার রাসতা খুলিয়া যায় তবে তথন এই বঙ্গাসাহিত্যপরিষদের দিন আসিবে। এখন রাসতা নাই তাই সেহু চৈট খাইতে খাইতে চলে, তখন চার ঘোড়ার গাড়ি বাহির করিবে। আরু আক্ষেপের কথা এই যে, আমাদের উপায় আছে, উপকরণ আছে, ক্ষেত্র নাই। বাংলার যজ্ঞে আমরা অলসত্ত খুলিতে পারি। অথচ যে-সব বাঙালি কেবল বাংলা জানে তাদের উপবাস কোনোদিন ঘুচিবে না?

জার্মানিতে ফ্রান্সে আমেরিকায় জাপানে যে-সকল আধানিক বিশ্ববিদ্যালয়
জাগিয়া উঠিয়াছে তাদের মূল উদ্দেশ্য সমসত দেশের চিত্তকে মান্ষ করা।
দেশকে তারা স্থি করিয়া চলিতেছে। বীজ হইতে অঞ্কুরকে, অঞ্কুর হইতে
কৃষকে তারা ম্ভিদান করিতেছে। মান্ষের ব্ণিধব্তিকে চিত্তশদ্ভিকে
উদ্ঘাটিত করিতেছে।

দেশের এই মনকে মান্য করা কোনোমতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর নহে।
আমরা লাভ করিব কিন্তু সে লাভ আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করিবে না, আমরা
চিন্তা করিব কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে,
আমাদের মন বাড়িয়া চালবে সপো সপো আমাদের ভাষা বাড়িতে থাকিবে
না, সমস্ত শিক্ষাকে অকৃতার্থ করিবার এমন উপায় আর কী হইতে পারে।

তার ফল হইয়াছে, উচ্চ অপ্সের শিক্ষা যদি-বা আমরা পাই, উচ্চ অপ্সের চিন্তা আমরা করি না। কারণ, চিন্তার স্বাভাবিক বাহন আমাদের ভাষা। বিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া পোশাকি ভাষাটা আমরা ছাড়িয়া ফেলি, সেইস্পেগ তার পকেটের সঞ্চয় আলনায় ঝোলানো থাকে, তার পরে আমাদের চিরদিনের আটপোরে ভাষায় আমরা গান্প করি, গ্রন্থব করি, রাজ্ঞা-উজ্লির মারি। এ সত্ত্বেও আমাদের দেশে বাংলায় সাহিত্যের উম্বাতি হইতেছে না এমন কথা বলি না, কিন্তু এ সাহিত্যে উপবাসের লক্ষণ যথেন্ট দেখিতে পাই। যেমন, এমন রোগী দেখা যায় যে খায় প্রচুর অথচ তার হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি দেখি আমরা যতটা শিক্ষা করিতেছি তার সমস্টেটা আমাদের সাহিত্যের সর্বান্ধে পোষণ সঞ্চার করিতেছে না। খাদের সপ্যে আমাদের প্রাণের সপ্যে সম্পূর্ণ যোগ হইতেছে না। তার প্রধান কারণ, আমরা নিজের ভাষার রসনা দিয়া খাই না, আমাদের কলে খাওয়ানো হয়, তাতে

আমাদের পেট ভরতি করে, দেহপ্রতি করে না।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও আমরা ডিগ্রির টাকশালার ছাপ লওরাকেই বিদ্যালাভ বলিয়া গণ্য করিয়াছি। ইহা আমাদের অভ্যাস হইরা গেছে। আমরা বিদ্যা পাই বা না পাই, বিদ্যালয়ের একটা ছাঁচ পাইরাছি। আমাদের মুশকিল এই যে, আমরা চিরদিন ছাঁচের উপাসক। ছাঁচে-ঢালাইকরা রাতিনীতি চালচলনকেই নানা আকারে প্রজার অর্ঘ্য দিয়া এই ছাঁচদেবীর প্রতি অচলা ভব্তি আমাদের মহজাগত। সেইজন্য ছাঁচে-ঢালা বিদ্যাটাকে আমরা দেবীর বরদান বলিয়া মাথায় করিয়া লই—ইহার চেয়ে বড়ো কিছ্ব আছে, এ কথা মনে করাও আমাদের পক্ষে শক্ত।

তাই বলিতেছি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি একটা বাংলা অঞ্জের স্থিত হয় তার প্রতি বাঙালি অভিভাবকদের প্রসন্ন দ্খি পড়িবে কি না সম্পেহ। তবে কিনা ইংরেজি চাল্নির ফাঁক দিয়া যারা গলিয়া পড়িতেছে এমন ছেলে এখানে পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমার মনে হয় তার চেয়ে একটা বড়ো স্ববিধার কথা আছে।

সে স্বিধাতি এই যে, এই অংশেই বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনভাবে ও স্বাভাবিক-র্পে নিজেকে স্থি করিয়া তুলিতে পারিবে। তার একটা করেণ, এই অংশের শিক্ষা অনেকটা পরিমাণে বাজারদরের দাসম্ব হইতে মৃত্ত হইবে। আমাদের অনেককেই ব্যবসার খাতিরে জীবিকার দায়ে ডিগ্রি লইতেই হয়, কিন্তু সে পথ যাদের অগত্যা বন্ধ কিংবা যারা শিক্ষার জনাই শিখিতে চাহিবে তারাই এই বাংলা বিভাগে আকৃণ্ট হইবে। শ্র্ম্ তাই নয়, যারা দায়ে পড়িয়া ডিগ্রি লইতেছে তারাও অবকাশমতো বাংলাভাষার টানে এই বিভাগে আনাগোনা করিতে ছাড়িবে না। কারণ, দুদিন না যাইতেই দেখা যাইবে, এই বিভাগেই আমাদের দেশের অধ্যাপকদের প্রতিভার বিকাশ হইবে। এখন যারা কেবল ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ ও নোটের ধ্লা উড়াইয়া অধি লাগাইয়া দেন তারাই সেদিন ধারাবর্ধণে বাংলার তবিত জ্বভাইয়া দিবেন।

এমনি করিয়া যাহা সঞ্জীব তাহা ক্রমে কলকে আছের করিয়া নিজের স্বাভাবিক সফলতাকে প্রমাণ করিয়া তুলিবে। একদিন ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি নিজের ইংরেজি লেখার অভিমানে বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু কোথা হইতে নব বাংলা-সাহিত্যের ছোটো একটি অন্কুর বাংলার ছুন্দেরর ভিতর হইতে গজাইয়া উঠিল; তখন তার ক্র্দ্রতাকে, তার দ্বর্শলতাকে পরিহাস করা সহজ ছিল; কিন্তু সে যে সজাব, ছোটো হইলেও উপেক্ষার সামগ্রী নর, আজ সে মাথা তুলিরা বাঙালির ইংরেজি রচনাকে অবজ্ঞা করিবার

সামর্থ্য লাভ করিরাছে। অথচ বাংলাসাহিত্যের কোনো পরিচর কোনো আদর রাজন্বারে ছিল না—আমাদের মতো অধীন জাতির পক্ষে সেই প্রলোভনের অভাব কম নয়—বাহিরের সে-সমস্ত অনাদরকে গণ্য না করিয়া বিলাতি বাজারের যাচনদারের দৃষ্টির বাহিরে কেবলমার্হ নিজের প্রাণের আনম্পেই সে আজ প্রথিবীতে চিরপ্রতিষ্ঠা লাভের যোগ্য হইতেছে। এতীদন ধরিয়া আমাদের সাহিত্যিকেরা যদি ইংরেজি কপিব্রুক নকল করিয়া আসিতেন তাহা হইলে জগতে যে প্রভূত আবর্জনার সৃষ্টি হইত তাহা কম্পনা করিলেও গায়ে কটা দিয়া উঠে।

এতদিন ধরিয়া ইংরেজি বিদ্যার যে কলটা চলিতেছে সেটাকে মিশ্রিখানার বোগে বদল করা আমাদের সাধ্যায়ন্ত নহে। তার দুটো কারণ আছে। এক, কলটা একটা বিশেষ ছাঁচে গড়া, একেবারে গোড়া হইতে সে ছাঁচ বদল করা সোলা কথা নয়। দ্বিতীয়ন্ত, এই ছাঁচের প্রতি ছাঁচ-উপাসকদের ভান্ত এত স্দৃদ্ যে, মন কিছ্বতেই ঐ ছাঁচের মঠা হইতে মন্তি পায় না। ইহার সংস্কারের একটিমার উপায় আছে—এই ছাঁচের পাশে একটা সজনীব জিনিসকে অলপ একট্ স্থান দেওয়া। তাহা হইলে সে তর্ক না করিয়া, বিরোধ না করিয়া, কলকে আচ্ছম করিয়া একদিন মাথা তুলিয়া উঠিবে এবং কল যথন আকাশে ধোঁয়া উড়াইয়া ঘর্ষর শব্দে হাটের জন্য মালের বসতা উপ্পার করিতে থাকিবে তখন এই বনস্পতি নিঃশব্দে দেশকে ফল দিবে, ছায়া দিবে এবং দেশের সমস্ত কলভাষী বিহৎপাদলকে নিজের শাখায় শাখায় আশ্রমদান করিবে।

কিন্দু ঐ কলটার সঞ্চো রফা করিবার কথাই বা কেন বলা। ওটা দেশের আপিস-আদালত, পর্নিসের থানা, জেলখানা, পাগলাগারদ, জাহাজের জেটি. পাটের কল প্রভৃতি আধ্নিক সভ্যতার আসবাবের সামিল হইরা থাক্-না। আমাদের দেশ যেখানে ফল চাহিতেছে, ছারা চাহিতেছে, সেখানে কোঠাবাড়িগ্লা ছাড়িয়া একবার মাটির দিকেই নামিয়া আসি না কেন। গ্রুর চারি দিকে শিষ্য আসিয়া যেমন স্বভাবের নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয় স্ভি করিয়া তোলে, বৈদিককালে যেমন ছিল তপোবন, বৌশ্বকালে যেমন ছিল নালন্দা তক্ষণিলা, ভারতের দ্রগতির দিনেও যেমন করিয়া টোল চতুম্পাঠী দেশের প্রাণ হইতে প্রাণ লইয়া দেশকে প্রাণ দিয়া রাখিয়াছিল, তেমনি করিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়কে জীবনের ন্বারা জীবলোকে স্ভি করিয়া তুলিবার কথাই সাহস করিয়া বলা বাক-না কেন।

স্ভির প্রথম মল্য-'আমরা চাই।' এই মল্য কি দেশের চিত্তকুহর হইতে

একেবারেই শ্না যাইতেছে না। দেশের যাঁরা আচার্য, যাঁরা সন্ধান করিতেছেন, সাধনা করিতেছেন, ধ্যান করিতেছেন, তাঁরা কি এই মন্দে শিষাদের কাছে আসিয়া মিলিবেন না। বাষ্প যেমন মেঘে মেলে, মেঘ যেমন ধারাবর্ষণে ধরণীকে অভিষিক্ত করে, তেমনি করিয়া কবে তাঁরা একচ মিলিবেন, কবে তাঁদের সাধনা মাতৃভাষার গলিয়া পড়িয়া মাতৃভ্মিকে তৃষ্ণার জলে ও ক্ষ্মার অমে প্র্ণ করিয়া তুলিবে।

আমাদের এই শেষ কথাটি কেজো কথা নহে, ইহা কল্পনা। কিল্চু আজ পর্যশত কেজো কথায় কেবল জোড়াতাড়া চলিয়াছে, সুন্টি হইয়াছে কল্পনায়।

পোষ ১৩২২

### শিক্ষার মিলন

বিশ্বের একটা বাইরের দিক আছে, সেই দিকে সে মদত একটা কল। সে
দিকে তার বাঁধা নিরমের একচুল এদিক-ওদিক হবার জ্যা নেই। এই বিরাট
বস্ত্বিশ্ব আমাদের নানা রকমে বাধা দেয়; কু'ড়েমি করে বা মূখ'তা করে
বে তাকে এড়াতে গেছে বাধাকে সে ফাঁকি দিতে পারে নি, নিজেকেই ফাঁকি
দিয়েছে; অপর পক্ষে বস্তুর নিয়ম যে শিখেছে, শুধু যে বস্তুর বাধা তার
কেটেছে তা নয়, বস্তু স্বয়ং তার সহায় হয়েছে—বস্তুবিশেবর দুর্গম পথে ছুটে
চলবার বিদ্যা তার হাতে, সকল জারগায় সকলের আগে গিয়ে সে পে'ছিতে
পারে বলে বিশ্বভোজের প্রথম ভাগটা পড়ে তারই পাতে; আর পথ হাটতে
হাটতে যাদের বেলা বয়ে যায় তারা গিয়ে দেখে যে, তাদের ভাগ্যে হয় অতি
সামানাই বাকি, নয় সমস্তই ফাঁকি।

এমন অবস্থায়, পশ্চিমের লোকে যে বিদ্যার জােরে বিশ্ব জয় করেছে সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দ্বংথ কমবে না, কেবল অপরাধ বাড়বেঁ। কেননা বিদ্যা যে সতা।

বিশ্বরহ্মাণ্ডে নিয়মের কোথাও একট্ও গ্রুটি থাকতে পারে না, এই বিশ্বাসটাই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জোরেই জিত হয়। পশ্চিমের লোকে এই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস ভর করে নিয়মকে চেপে ধরেছে, আর তারা বাইরের জগতের সকল সংকট ত'রে যাছে। এখনো যারা বিশ্বব্যাপারে জাদ্বকে অস্বীকার করতে ভয় পায়, এবং দায়ে ঠেকলে জাদ্বর শরণাপম হবার জন্যে যাদের মন ঝোঁকে, বাইরের বিশ্বে তারা সকল দিকেই মার খেয়ে মরছে, তারা আর কর্ডাছ পেল না।

আজ এ কথা বলা বাহ্লা যে, বিশ্বশান্ত হচ্ছে চ্বাটিবিহীন বিশ্বনিরমেরই র্প; আমাদের নির্মান্ত বৃদ্ধি এই নির্মান্ত শব্তিকে উপলব্ধি করে। বৃদ্ধির নিরমের সংশ্য এই বিশেবর নিরমের সামঞ্জস্য আছে; এইজন্যে, এই নিরমের 'পরে অধিকার আমাদের প্রত্যেকের নিজের মধ্যেই নিহিত—এই কথা জেনে তবেই আমরা আত্মশন্তির উপর নিঃশেষে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেছি। বিশ্বব্যাপারে যে মানুষ আকম্মিকতাকে মানে সে নিজেকে মানতে সাহস করে না, সে বখন-তখন যাকে-তাকে মেনে বসে; শরণাগত হবার জন্যে সে একেবারে ব্যাকুল। মানুষ বখন ভাবে, বিশ্বব্যাপারে তার নিজের বৃদ্ধি খাটে না, তখন সে আর সম্থান করতে চার না, প্রশন করতে চার না—তখন সে বাইরের দিকে কর্তাকে খ্রিজে বেড়ার; এইজন্যে বাইরের দিকে সকলেরই কাছে সে ঠকছে,

পর্নিসের দারোগা থেকে ম্যানেরিয়ার মশা পর্যত। ব্রিথর ভীর্তাই হচ্ছে শক্তিহীনতার প্রধান আন্তা।

পশ্চিমদেশে পোলিটিকাল স্বাতদ্যের যথার্থ বিকাশ হতে আরদ্ভ হরেছে কখন থেকে। অর্থাৎ কখন থেকে দেশের সকল লোক এই কথা ব্ঝেছে যে, রাদ্মনিরম ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদার্যনাধেরের খেয়ালের জিনিস নয়, সেই নিয়মের সপো তাদের প্রত্যেকের সম্মতির সম্বন্ধ আছে। যখন থেকে বিজ্ঞানের আলোচনায় তাদের মনকে ভয়ম্ব্র করেছে, যখন থেকে তারা জেনেছে সেই নিয়মই সতা যে নিয়ম ব্যক্তিবিশেষের কম্পনার শ্বারা বিকৃত হয় না, খেয়ালের শ্বারা বিচলিত হয় না।

আমি একদিন একটি গ্রামের উন্নতি করতে গিরোছল্ম। গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা করল্ম, 'সেদিন তোদের পাড়ায় আগ্নুন লাগল, একখানা চালাও বাঁচাতে পার্রাল নে কেন।' তারা বললে, 'কপাল!' আমি বললেম, 'কপাল নয় রে, কুয়োর অভাব। পাড়ায় একটা কুয়ো দিস নে কেন।' তারা তথনই বললে, 'আজ্ঞে, কর্তার ইচ্ছে হলেই হয়।' যাদের ঘরে আগ্নুন লাগাবার বেলায় থাকে দৈব, তাদেরই জল দান করবার ভার কোনো-একটি কর্তার। স্ত্তরাং যে করে হোক, এরা একটা কর্তা পেলে বে'চে যায়। তাই এদের কপালে আর-সকল অভাবই থাকে, কিন্তু কোনো কালেই কর্তার অভাব হয় না।

বিশ্বরাজ্যে দেবতা আমাদের স্বরাজ দিয়ে বসে আছেন। অর্থাং, বিশ্বের নিয়মকে তিনি সাধারণের নিয়ম করে দিয়েছেন। এই নিয়মকে নিজের হাতে গ্রহণ করার দ্বারা আমরা প্রত্যেকে যে কর্তৃত্ব পেতে পারি তার থেকে কেবলমার আমাদের মোহ আমাদের বিশ্বত করতে পারে, আর কেউ না, আর কিছুতে না। এইজন্যেই আমাদের উপনিষ্ধ এই দেবতা সন্বন্ধে বলেছেন, যথাতথাতোহথান্ বাদধাং শাশ্বতীভাঃ সমাভাঃ—অর্থাং, অর্থের বিধান তিনি যা করেছেন সে বিধান ষথাতথা, তাতে থামথেয়ালি এতট্কুও নেই, এবং সে বিধান শাশ্বতকালের, আজ একরকম কাল একরকম নয়। এর মানে হচ্ছে, অর্থরাজ্যে তাঁর বিধান তিনি চিরকালের জন্য পাকা করে দিয়েছেন। এ না হলে মান্যুক্ত চিরকাল তাঁর আঁচল-ধরা হয়ে দুর্বল হয়ে থাকতে হত; কেবলই এ-ভয়ে ও-ভয়ে সে-ভয়ে পেয়াদার ঘ্র জাগিয়ে ফতুর হতে হত। কিল্ডু তাঁর পেয়াদার ছম্মবেশধারী মিথাা বিভাবিকার হাত থেকে আমাদের বাঁচয়েছে যে থাক্তে তাঁর বিশ্বরাজ্যে আমাদের স্বরাজ্যে দলিল; তারই মহা আন্যান্ধাণী হচ্ছে : বথাতথাতোহর্থনি ব্যুদধাং শাশ্বতীভাঃ সমাভাঃ—তিনি অনশ্বকাল থেকে

অনশতকালের জন্য অর্থের যে বিধান করেছেন তা যথাতথ। তিনি তাঁর সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রে এই কথা লিখে দিয়েছেন: 'বস্তুরাজ্যে আমাকে না হলেও তোমার চলবে, ওখান থেকে আমি আড়ালে দাঁড়ালুম; এক দিকে রইল আমার বিশ্বের নিয়ম, আর-এক দিকে রইল তোমার বৃদ্ধির নিয়ম; এই দ্যের যোগে তুমি বড়ো হও; জয় হোক তোমার, এ রাজ্য তোমারই হোক—এর ধন তোমার, অস্ত্র তোমারই।' এই বিধিদন্ত স্বরাজ্ব যে গ্রহণ করেছে অন্য সকলরকম স্বরাজ্ব সে পাবে, আর পেয়ে রক্ষা করতে পারবে।

কিম্পু নিজের বৃশ্ধিবিভাগে যে লোক কর্তাভজা, পোলিটিকাল বিভাগেও কর্তাভজা হওয়া ছাড়া তাদের আর গতি নেই। বিধাতা স্বয়ং যেখানে কর্তৃত্ব দাবি করেন না সেখানেও যারা কর্তা জ্বটিয়ে বসে, যেখানে সম্মান দেন সেখানেও যারা আত্মাবমাননা করে, তাদের স্বরাজে রাজার পর রাজার আমদানি হবে, কেবল ছোটু ঐ 'স্ব' ট্রকুকে বাঁচানোই দায় হবে।

এই পর্যান্ত এগিয়ে একটা কথায় এসে মন ঠেকে যায়। সামনে এই প্রশ্নটা দেখা দেয়, 'সব মানলেম, কিন্তু পশ্চিমের যে শব্তির্প দেখে এলে তাতে কি ভৃণিত পেয়েছ।' না, পাই নি। সেখানে ভাগের চেহারা দেখেছি, আনন্দের না। অনবচ্ছিয়ে সাত মাস আমেরিকায় ঐশ্বর্যের দানবপ্রবীতে ছিলেম। দানব মন্দ অর্থে বলছি নে, ইংরেজিতে বলতে হলে হয়তো বলতেম, titanic wealth। অর্থাৎ, যে ঐশ্বর্যের শব্তি প্রবল, আয়তন বিপ্রল। হোটেলের জানলার কাছে রোজ তিশ-পশ্রতিশ-তলা বাড়ির দ্রুক্টির সামনে বসে থাকতেম আর মনে মনে বলতেম, লক্ষ্মী হলেন এক, আর কুবের হল আর—অনেক তফাত। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের শ্বারা ধন শ্রীলাভ করে। কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের শ্বারা ধন বহ্লছ লাভ করে। বহ্লছের কোনো চরম অর্থ নেই। দুই দুগ্রুণে চার, চার দুগ্রুণে আট, আট দুগ্রুণে যোলো, অন্কগ্রুলো ব্যান্তের মতো লাফিরে চলে—সেই লাফের পাল্লা কেবলই লন্বা হতে থাকে। এই নিরশ্তর উল্লম্খনের ঝেকৈর মাঝখানে যে পড়ে গেছে তার রোখ চেপে যায়, রক্ত গরম হয়ে ওঠে, বাহাদ্রির মন্তেয়ে সে ভেটা হয়ে যায়।

আটলান্টিকের ও পারে ইউপাথরের জণালে বসে আমার মন প্রতিদিনই পাঁড়িত হয়ে বলেছে, তালের খচমচের অল্ড নেই, কিল্ডু সূর কোথায়। আরো চাই, আরো চাই—এ বাণীতে তো স্থিতর সূর লাগে না। তাই সেদিন সেই দ্র্কিট্রিল অদ্রভেদী ঐশ্বর্ষের সামনে দাঁড়িয়ে ধনমানহীন ভারতের একটি সন্তান প্রতিদিন ধিকারের সংশো বলেছে, ততঃ কিম্। এ কথা বার বার বলেছি, আবার বলি, আমি বৈরাগ্যের নাম ক'রে শ্না ঝুলির সমর্থন করি নে। আমি এই বলি, অল্ডরে গান ব'লে সতাটি যদি ভরপুর থাকে তবে তার সাধনায় সূর ও তাল দুয়েরই চেণ্টা থাকে রসের সংযমরক্ষার—বাহিরের বৈরাগ্য অল্ডরের পূর্ণতার সাক্ষা দেয়। কোলাহলের উচ্ছ্ত্থল নেশায় সংযমের কোনো বালাই নেই। অল্ডরে প্রেম ব'লে সতাটি যদি থাকে তবে তার সাধনায় ভোগকে হতে হয় সংযত, সেবাকে হতে হয় খাটি। এই সাধনায় সতাঁষ থাকা চাই। এই সতাঁষ্ণের যে বৈরাগ্য অর্থাৎ সংযম, সেই হল প্রকৃত বৈরাগ্য। অল্পর্ণার সঞ্গে বৈরাগীর যে মিলন, সেই হল প্রকৃত মিলন।

পূর্বে যা বলেছি তার থেকে এ কথা সবাই ব্রুবেন যে, আমি বলি নে রেলওয়ে টেলিগ্রাফ কল কারথানার কোনোই প্রয়েজন নেই। আমি বলি প্রয়েজন আছে, কিন্তু তার বাণী নেই; বিশ্বের কোনো স্রের সে সায় দেয় না, হ্দয়ের কোনো ডাকে সে সাড়া দেয় না। মান্বের যেখানে অভাব সেইখানে তৈরি হয় তার উপকরণ, মান্বের যেখানে প্রতা সেইখানে প্রকাশ হয় অম্তর্প। এই অভাবের দিকে উপকরণের মহলে মান্বের ঈর্ষা বিশ্বেষ; এইখানে তার প্রাচীর, তার পাহারা; এইখানে সে আপনাকে বাড়ায়, পরকে তাড়ায়; স্তরাং এইখানেই তার লড়াই। যেখানে তার অম্ত, যেখানে মান্য—বন্তুকে নয়—আত্মাকে প্রকাশ করে, সেখানে সকলকে সে ডেকে আনে, সেখানে ভাগের দ্বারা ভোজের ক্ষয় হয় না; স্তরাং সেইখানেই শালিত।

নিয়মকে কাজে খাটিয়ে আমরা ফল পাই, কিন্তু ফল পাওয়ার চেয়েও
মান্বের একটা বড়ো লাভ আছে। চা-বাগানের ম্যানেজার কুলিদের 'পরে
যে নিয়ম চালনা করে সে নিয়ম যদি পাকা হয় তা হলে চায়ের ফলনের
পক্ষে কাজে লাগে। কিন্তু বন্ধ সম্বন্ধে ম্যানেজারের তো পাকা নিয়ম নেই।
তার বেলায় নিয়মের কথাই ওঠে না। ঐ জায়গাটাতে চায়ের আয় নেই,
বায় আছে। কুলির নিয়মটা আধিভৌতিক বিশ্বনিয়মের দলে, সেইজন্য সেটা
চা-বাগানেও খাটে। কিন্তু যদি এমন ধারণা হয় যে, ঐ বন্ধতার সত্য কোনো
বিরাট সত্যের অংগ নয়, তা হলে সেই ধারণায় মানবন্ধকে শ্কিয়ে ফেলে।
ফলকে তো আমরা আস্বায় বলে বরণ করতে পারি নে; তা হলে কলের
বাইরে কিছ্ বদি না থাকে তবে আমাদের যে আস্বা আস্বায়কে থেজৈ সে
নাড়ায় কোথায়।

ষান্দ্রিকতাকে অন্তরে বাহিরে বড়ো করে তোলায় পশ্চিমসমাজে মানব-

সন্বশ্ধের বিশিলত্বতা ঘটেছে। কেননা, স্কু দিরে আঁটা, আঠা দিরে জ্যোড়ার স্বশ্ধনকেই ভাবনার এবং চেন্টার প্রধান করে তুললে, অন্তরতম যে আত্মিক বন্ধনে মানুষ স্বতঃপ্রসারিত আকর্ষণে পরস্পর গভীরভাবে মিলে যার, সেই স্থিটানিক্তসম্পন্ন বন্ধন শিথিল হতে থাকে। অথচ মানুষকে কলের নিরমে বাঁধার আশ্চর্য সফলতা আছে; তাতে পণ্যদ্রব্য রাশীকৃত হয়, বিশ্ব জ্বড়ে হাট বসে, মেঘ ভেদ করে কোঠাবাড়ি ওঠে।

কেননা প্রেই বর্লোছ, বিশেবর বাহিরের দিকে এই কল জিনিসটা সত্য। সেইজন্যে এই যাল্যিকতায় বাদের মন পেকে বায় তায়া যতই ফললাভ করে ফললাভের দিকে তাদের লোভের ততই অলত থাকে না। লোভ যতই বাড়তে থাকে, মান্যুক মান্যুক খাটো করতে ততই আর দ্বিধা করে না। আত্মিক সত্যকে ততই সে দ্বর্ল করে। মান্যুকর বাধন দড়ির বাধন হয়; কিল্তু দড়ির বাধনের ঐক্যকে মান্যুক সহতে পারে না, বিদ্রোহী হয়। পশ্চিমদেশে আজ সামাজিক বিদ্রোহ কালো হয়ে ঘনিয়ে এসেছে, এ কথা স্কেপট। ভারতে আচারের বাহ্য বন্ধনে যেখানে মান্যুক এক করতে চেয়েছে সেখানে সেই ঐক্যে সমাজকে নিজাবি করেছে, আর য়্রোপে ব্যবহারের বাহ্য বন্ধনে যেখানে মান্যুক্ত এক করতে চেয়েছে সেখানে যেখানে মান্যুক্ত এক করতে চেয়েছে সেখানে যেখানে মান্যুক্ত এক করতে চেয়েছে সেখানে যেখানে মান্যুক্ত এক

তা হলে চরিতার্থতা কোথায়। তার উত্তর একদিন ভারতবর্ধের শ্বর্মীষরা দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, চরিতার্থতা পরম একের মধ্যে। গাছ থেকে আপেল পড়ে—একটা দুটো তিনটে চারটে। আপেল পড়ার অর্ক্তবিহীন সংখ্যাগণনার মধ্যেই আপেল পড়ার সত্যকে পাওয়া যায়, এ কথা যে বলে প্রত্যেক সংখ্যার কাছে এসে তাকে তার মন ধারা দিয়ে বলবে, ততঃ কিম্। তার দোড়ও থামবে না, তার প্রশ্নের উত্তরও মিলবে না। কিন্তু অসংখ্য আপেল-পড়া যেমনি একটি আকর্ষণতত্ত্বে এসে ঠেকে অমনি বুন্দিধ খুন্লি হয়ে বলে ওঠে, বাস্, হয়েছে।

এই তো গেল আপেল পড়ার সতা। মানুষের সত্যটা কোথার। সেন্সস্ রিপোর্টে? এক দুই তিম চার পাঁচে? মানুষের স্বর্পপ্রকাশ কি অন্তহীন সংখ্যার?

তা নর, এই প্রকাশের তত্ত্বিট উপনিবং বলেছেন :

যক্ত সর্বাণি ভূতানি আত্মনোবান্পশ্যতি
সর্বভূতেম্ চাম্বানং ন ততো বিদ্ধুগ্মুপ্সতে।

বিনি সূর্বভূতকে আপনারই মতো দেখেন এবং আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন না। আপনাকে আপনাতেই বে বন্ধ করে সে থাকে লন্ত; আপনাকে সকলের মধ্যে যে উপলম্থি করে সেই হর প্রকাশিত।
মন্ব্যম্থের এই প্রকাশ ও প্রচ্ছেরতার একটা মসত দৃষ্টাশত ইতিহাসে আছে।
ব্যাধের মৈত্রীবৃদ্ধিতে সকল মান্বকে এক দেখেছিলেন, তাঁর সেই ঐক্যতক্ব
চানকে অমৃত দান করেছিল। আর যে বাণক লোভের প্রেরণার চাঁনে এল,
এই ঐক্যতত্ত্বকে সে মানলে না, সে অকুশ্ঠিতচিত্তে চাঁনকে মৃত্যুদান করেছে,
কামান দিয়ে ঠেসে ঠেসে তাকে আফিম গিলিয়েছে। মান্য কিসে প্রকাশ
পেরেছে আর কিসে প্রচ্ছের হয়েছে, এর চেয়ে স্পান্ট করে ইতিহাসে আর কখনো
দেখা যায় নি।

আত্মিক সাধনার একটা অপা হচ্ছে জড়বিশ্বের অত্যাচার থেকে আত্মাকে মক্তে করা। পশ্চিম-মহাদেশের লোকেরা সাধনার সেই দিকটার ভার নিয়েছে। এইটে হচ্ছে সাধনার সব-নিচেকার ভিত কিল্ড এটা পাকা করতে না পারলে অধিকাংশ মানুষের অধিকাংশ শক্তিই পেটের দায়ে জড়ের গোলামি করতে বাস্ত থাকবে। পশ্চিম তাই হাতের আহ্নিতন গুটিয়ে খনতা কোদাল নিয়ে এমনি করে মাটির দিকে ঝ'কে পড়েছে যে, উপর-পানে মাথা তোলবার ফ্রসত তার নেই বললেই হয়। এই পাকা ভিতের উপর উপর-তলা যখন উঠবে তখনই হাওয়া-আলোর যারা ভক্ত, তাদের বাসাটি হবে বাধাহীন। তত্তজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানীরা বলেছেন, না জানাই বন্ধনের কারণ, জানাতেই মৃত্তি। বস্ত্ত-বিশেবও সেই একই কথা। এখানকার নিয়মতত্তকে যে না জানে সেই বন্ধ इस य कारन राष्ट्र भर्मकलाल करत । जारे विषयतारका आभारा या वारावन्धन কল্পনা করি সেও মারা: এই মারা থেকে নিষ্কৃতি দের বিজ্ঞানে। পশ্চিম-মহাদেশ বাহাবিশেব মাজির সাধনা করছে: সেই সাধনা ক্ষ্যা তকা শীত গ্রীষ্ম द्यांग रेम्द्रांत माल थे एक दांत्र क'रत रमदेशांत लागाएक घा. **এ**ই ट्राफ्ट माणात মার থেকে মানুষকে রক্ষা করবার চেন্টা। আর পূর্ব-মহাদেশ অল্ডরান্মার ষে সাধনা করেছে সেই হচ্ছে অমতের অধিকার লাভ করবার উপায়। অতএব, পূর্ব-পশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিল হয় তা হলে উভয়েই বার্থ হবে: তাই পূর্ব-পশ্চিমের মিলনমন্য উপনিবং দিয়ে গেছেন। বলেছেন:

> বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ ষদতদেবদোভরং সহ অবিদায়া মৃত্যুং তীর্মা বিদায়ামৃতমানুতে।

ষং কিণ্ড জগত্যাং জগং—এইখানে বিজ্ঞানকে চাই; ঈশাবাস্যমিদং সর্বং— এইখানে তত্তজ্ঞানকে চাই। এই উভরকে মেলাবার কথা খবি বলেছেন। এই মিলনের অভাবে প্র্বেদশ দৈন্যপীড়িত, সে নিজবি; আর এই মিলনের অভাবে পশ্চিম অশান্তির শ্বারা ক্ষুশ্ব, সে নিরানন্দ। এই ঐক্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কথা ভূল বোঝবার আশংকা আছে। তাই যে কথাটা একবার আভাসে বলোছ সেইটে আর-একবার স্পন্ট বলা ভালো। একাকার হওয়া এক হওয়া নয়। যারা স্বতক্য তারাই এক হতে পারে। প্থিবীতে যারা পরজাতির স্বাভক্তা হরণ করে তারাই সর্বজ্ঞাতির ঐক্য লোপ করে। ইম্পীরিয়ালিজ্ম্ হচ্ছে অজগর সাপের ঐক্যনীতি; গিলে খাওয়াকেই সে এক-করা ব'লে প্রচার করে। প্রে আমি বলোছ, আধিভোতিককে আধ্যাত্মিক যাদ আত্মসাং করে বসে তা হলে সেটাকে সমন্বয় বলা চলে না; পরস্পরের স্ব-ক্ষেত্রে উভয়ে স্বতক্য থাকলে তবেই সমন্বয় সতা হয়। তেমনি মান্ম যেখানে স্বতক্য সেথানে তার স্বাভক্তা স্বীকার করলে তবেই মান্ম যেখানে এক সেথানে তার সত্য ঐক্য পাওয়া যায়। সত্যকার স্বাভক্তার উপর সত্যকার ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হয়। যারা নব্যব্গের সাধক ঐক্যের সাধনার জন্যেই তাদের স্বাভক্তার সাধনা করতে হবে; আর তাদের মনে রাখতে হবে, এই সাধনায় জাতিবিশেষের মাজি নয়, নিখিল মানবের মাজি।

যারা অন্যকে আপনার মতো জেনেছে, ন ততো বিজন্মুপ্সতে, তারাই প্রকাশ পেয়েছে। মান্বের সমসত ইতিহাসই কি এই তত্ত্বের নিরন্তর অভিবাক্তি নয়। ইতিহাসের গোড়াতেই দেখি, মান্বের দল পর্বতসম্দ্রের এক-একটি বেড়ার মধ্যে একর হয়েছে। মান্ব যখন একর হয় তখন বীদ এক হতে না পারে, তা হলেই সে সতা হতে বিশুত হয়। একরিত মন্বাদলের মধ্যে যারা যদ্বংশের মাতাল বীরদের মতো কেবলই হানাহানি করেছে, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে নি, পরস্পরকে বিশ্বত করতে গিয়েছে, তারা কোন্ কালে লোপ পেয়েছে। আর যারা এক আজাকে আপনাদের সকলের মধ্যে দেখতে চেয়েছিল তারাই মহাজাতির্পে প্রকাশ পেয়েছে।

বিজ্ঞানের কল্যাণে জলে স্থলে আকাশে আজ এত পথ খুলেছে, এত রথ ছুটেছে যে, ভূগোলের বেড়া আজ আর বেড়া নেই। আজ কেবল নানা ব্যক্তিনয়, নানা জাতি কাছাকাছি এসে জুটল; অর্মান মানুষের সত্যের সমস্যাও বড়ো হয়ে দেখা দিল। বৈজ্ঞানিকশক্তি যাদের একহ করেছে তাদের এক করবে কে। মানুষের যোগ যদি সংযোগ হল তো ভালোই, নইলে সে দুর্যোগ। সেই মহা দুর্যোগ আজ ঘটেছে। একহ হবার বাহাশক্তি হু-হু করে এগোল, এক করবার আশতর শক্তিই পিছিয়ে পড়ে রইল।

আজ জাতিতে জাতিতে একত হচ্ছে অথচ মিলছে না। এরই বিষম বেদনায় সমস্ত প্থিবী পীড়িত। এত দ্বংখেও দ্বংখের প্রতিকার হয় না কেন। তার কারণ এই যে, গণ্ডীর ভিতরে যারা এক হতে শিখেছিল, গণ্ডীর

## ব্রাইরে তারা এক হতে শেখে নি।

মান্ত্রৰ সাময়িক ও স্থানিক কারণে গণ্ডীর মধ্যে সত্যকে পায় বলেই সত্যের প্রজা ছেডে গণ্ডীর প্রজা ধরে; দেবতার চেয়ে পাণ্ডাকে মানে; রাজ্ঞাকে एकाल, मारताशास्क किष्टारा जनराज भारत ना। भाषियौराज स्तमन शर्फ **छेठेन** সত্যের জোরে: কিন্তু ন্যাশন্যালিজ্ম, সত্য নয়, অথচ সেই জাতীয় গণ্ডী-দেবতার পজার অনুষ্ঠানে চারি দিক থেকে নরবলির যোগান চলতে লাগল। यर्जीमन विरामगी वील ब्रुपेठ ठर्जीमन कारना कथा छिल ना, रठी९ ১৯১৪ च नो त्वा भवन्भवरक वील प्रवाद क्या भ्वयः यक्यानपात यद्या होनाहीन भए গেল। তখন থেকে ওদের মনে সন্দেহ জাগতে আরম্ভ হল,—'একেই কি বলে ইন্টদেবতা। এ যে ঘর-পর কিছুই বিচার করে না।' এ যথন একদিন পূর্ব-দেশের অপাপ্রত্যপোর কোমল অংশ বেছে তাতে দাঁত বাসয়েছিল এবং ভিক্ যথা ইক্ষ্মায়, ধরি ধরি চিবায় সমসত'—তথন মহাপ্রসাদের ভোজ খাব জমেছিল সংগ্রে সংগ্রেমনত্তারও অর্থাছিল না। আজ মাথায় হাত দিয়ে ওদের কেউ কেউ ভাবছে, এর প্রজো আমাদের বংশে সইবে না। যাশ যখন পুরোদমে চলছিল তখন সকলেই ভাবছিল, যুন্ধ মিটলেই অকল্যাণ মিটবে। যখন মিটল তথন দেখা গেল, ঘুরে ফিরে সেই যুম্পটাই এসেছে সন্ধিপতের মুখোশ প'রে। কিন্কিন্ধ্যাকান্ডে যার প্রকান্ড লেজটা দেখে বিন্বরহয়ান্ড আংকে উঠেছিল, আজ লঞ্কাকান্ডের গোড়ায় দেখি সেই লেঞ্চার উপর মোডকে মোডকে সন্ধিপত্তের স্নেহসিক কাগজ জড়ানো চলেছে; বোঝা ঘাচ্ছে, ঐটাতে আগ্রন যখন ধরবে তখন কারো ঘরের চাল আর বাকি থাকবে না।—পশ্চিমের মনীয়ী লোকেরা ভীত হয়ে বলছেন যে, যে দুর্ব্দিধ থেকে দুর্ঘটনার উৎপত্তি, এত মারের পরেও তার নাড়ী বেশ তাজা আছে। এই দূর্বন্দিরই নাম ন্যাশন্যালিজ্ম, দেশের সর্বজনীন আত্মন্ডরিতা। এ হল রিপ্র, ঐক্যতত্ত্বের উলটো দিকে, অর্থাৎ আপনার দিকটাতেই এর টান। কিম্তু, জাতিতে জাতিতে আজ একত্র হয়েছে, এই কথাটা যখন অস্বীকার করবার জ্বো নেই, এত বড়ো সত্যের উপর যখন কোনো একটামাত্র প্রবল জাতি আপন সামাজারথ চালিয়ে দিয়ে চাকার তলায় একে ধ্লো করে দিতে পারে না, তখন এর সঞ্গে সত্য বাবহার করতেই হবে।

বর্তমান যুগের সাধনার সঞ্চোই বর্তমান যুগের শিক্ষার সংগতি হওরা চাই। স্বাজাতোর অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। কেননা, কালকের দিনের ইতিহাস সার্বস্ঞাতিক সহযোগিতার অধ্যার আরম্ভ করবে। যে-সকল রিপ্র, যে-সকল চিন্তার অভ্যাস ও আচার-

পদ্ধতি এর প্রতিক্ল তা আগামীকালের জন্যে আমাদের অবোগ্য করে প্রকাবে। স্বদেশের গোরববৃদ্ধি আমার মনে আছে, কিন্তু আমি একান্ত আগ্রহে ইচ্ছা করি যে, সেই বৃদ্ধি যেন কখনো আমাকে এ কথা না ভোলার যে, একদিন আমার দেশে সাধকেরা যে মন্ত্র প্রচার করেছিলেন সে হচ্ছে ভেদবৃদ্ধি দ্র করবার মন্ত্র। শ্নতে পাচ্ছি, সম্প্রের ওপারের মান্য আজ আপনাকে এই প্রন্ন জিল্ঞাসা করছে, 'আমাদের কোন্ শিক্ষা, কোন্ চিন্তা, কোন্ কর্মের মধ্যে মোহ প্রচ্ছন হরে ছিল, যার জন্যে আমাদের আজ এমন নিদার্গ শোক।' তার উত্তর আমাদের দেশ থেকেই দেশে দেশান্তরে পেণছ্রেক যে, 'মান্যের একস্বকে তোমরা সাধনা থেকে দ্রে রেথেছিলে, সেইটেই মোহ, এবং তার থেকেই শোক:

যিমন্ সর্বাণি ভূতানি আন্ধোবাভূদ্বিজ্ঞানতঃ তত্ত কো মোহঃ কঃ শোক একদমন্পশ্যতঃ।

আমরা শ্নতে পাছি সম্দ্রের ওপারে মান্ব ব্যাকৃল হয়ে বলছে, 'শান্তি চাই'। এ কথা তাদের জ্ঞানতে হবে, শান্তি সেথানেই যেখানে মঞ্চাল, মঞ্চাল সেখানেই যেখানে ঐকা। এইজনা পিতামহেরা বলেছেন 'শান্তং শিবমন্তৈক্য্' —অন্তৈই শান্ত, কেননা অন্তৈতই শিব। স্বদেশের গৌরবব্দিধ আমার মনে আছে, সেইজন্য এই সম্ভাবনার কন্পনাতেও আমার লম্জা হয় যে, অতীত যুগের যে আবর্জনাভার সরিয়ে ফেলবার জন্যে আজ রুদ্রদেবতার হুকুম এসে পেণিচেছে এবং পশ্চিমদেশ সেই হুকুমে জাগতে শ্রুর করেছে, আমরা পাছে স্বদেশে সেই আবর্জনার পাঁঠ স্থাপন করে আজ যুগান্তরের প্রত্যুবেও তামসী প্রাবিধি শ্বারা তার অর্চনা করবার আয়োজন করতে থাকি। যিনি শান্ত, যিনি শিব, যিনি সার্বজাতিক মানবের পরমাশ্রয় অন্তৈত, তাঁরই ধ্যানমন্ত্র কি আমাদের ঘরে নেই। সেই ধ্যানমন্তের সহযোগেই কি নববুগের প্রথম প্রভাত-রশ্মি মানুষের মনে সনাতন সত্যের উদ্বোধন এনে দেবে না।

এইজনোই আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকৈ প্র'-পশ্চিমের মিলন-নিকেতন করে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা। বিষয়লাভের ক্ষেত্রে মান্বের বিরোধ মেটে নি, সহজে মিটতেও চার না। সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই। যে গৃহস্থ কেবলমাত্র আপন পরিবারকে নিয়েই থাকে, আতিথা করতে যার কৃপণতা, সে দীনাম্মা। শুধু গৃহস্থের কেন, প্রত্যেক দেশেরই কেবল নিজের ভোজনশালা নিয়ে চলবে না, তার অতিথিশালা চাই, যেখানে বিশ্বকে অভার্থনা করে সে ধন্য হবে। শিক্ষাক্ষেত্রেই তার প্রধান অতিথিশালা। দুর্ভাগা ভারতবর্ষে বর্তমানকালে শিক্ষার যত-কিছু সরকারি বাবস্থা আছে তার পনেরো-আনা অংশই পরের কাছে বিদ্যাভিক্ষার ব্যবস্থা। ভিক্ষা যার বৃত্তি, আতিথ্য করে না ব'লে লক্ষ্য করাও তার ঘুচে যার। সেইজনাই বিশ্বের আতিথ্য করে না ব'লে ভারতীয় আধুনিক শিক্ষালয়ের লক্ষ্য নেই। সেবলে, 'আমি ভিখারি, আমার কাছে আতিথ্যের প্রত্যাশা কারো নেই।' কেবলে নেই। আমি তো শুনেছি পশ্চিমদেশ বারংবার জিজ্ঞাসা করছে, 'ভারতের বাণী কই।' তার পর সে যখন আধুনিক ভারতের শ্বারে এসেকান পাতে তখন বলে, 'এ তো সব আমারই বাণীর ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, যেন ব্যঞ্জের মতো শোনাছে।' তাই তো দেখি আধুনিক ভারত যখন ম্যাঙ্গুম্লুলরের পাঠশালা থেকে বাহির হয়েই আর্যসভ্যতার দম্ভ করতে থাকে, তখন তার মধ্যে পশ্চিম গড়ের-বাদোর কড়িমধাম লাগে, আর পশ্চিমকে যখন সে প্রবল্গি ধিজারের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে তখনো তার মধ্যে সেই পশ্চিমরাগেরই তারসশ্ভকের নিখাদ তীর হয়ে বাজে।

আমার প্রার্থনা এই ষে, ভারত আজ সমস্ত প্র্রভ্ভাগের হয়ে সতাসাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা কর্ক। তার ধনসম্পদ নেই জ্বানি, কিন্তু তার
সাধনসম্পদ আছে। সেই সম্পদের জােরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং
তার পরিবতে সে বিশ্বর সর্ব্র্য নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে। দেউড়িতে
নয়, বিশ্বর ভিতরমহলে তার আসন পড়বে। কিন্তু আমি বলি, এই মানসম্মানের কথা এও বাহিরের, একেও উপেক্ষা করা চলে। এই কথাই বলবার
কথা বে, সতাকে চাই অন্তরে উপলব্ধি করতে এবং সতাকে চাই বাহিরে
প্রকাশ করতে—কােনা স্ববিধার জনাে নয়, সম্মানের জনাে নয়, মান্বের
আত্মাকে তার প্রছন্ত্রতা থেকে ম্বান্ত দেবার জনাে। মান্বের সেই প্রকাশ
তর্ত্বি আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রচার করতে হবে, কর্মের মধ্যে প্রচালত করতে
হবে, তা হলেই সকল মান্বের সম্মান করে আমরা সম্মানিত হব—নবযুগের
উদ্বোধন করে আমরা জ্বরাম্ব্রু হব। আমাদের শিক্ষালয়ের সেই শিক্ষামন্ত্রিট
এই:

ষস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যোনন্পশ্যতি সর্বভূতেয় চাত্মানং ন ততো বিজন্মন্প্সতে।

#### প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা

রানুরোপীয় সভ্যতা এক্ষণে বিপ্লায়তন ধারণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। রানুরোপ, আর্মোরকা, অস্মোলিয়া—িতন মহাদেশ এই সভ্যতাকে বহন পোষণ করিতেছে। এত ভিন্ন ভিন্ন বহুসংখ্যক দেশের উপরে এক মহাসভ্যতার প্রতিষ্ঠা, প্থিবীতে এমন আশ্চর্ষ বৃহদ্ব্যাপার ইতিপ্রে আর ঘটে নাই। সাত্রাং কিসের সপ্পে তুলনা করিয়া ইহার বিচার করিব। কোন্ ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া ইহার পরিণাম নির্ণয় করিব। অন্য সকল সভ্যতাই এক দেশের সভ্যতা, এক জাতির সভ্যতা। সেই জাতি যতিদিন ইন্ধন যোগাইয়াছে ততিদিন তাহা জন্লিয়াছে, তাহার পরে তাহা নিবিয়া গেছে, অথবা ভস্মাচ্ছের হইয়াছে। য়ার্রোপীয় সভ্যতাহামানলের সমিধ্কাষ্ঠ যোগাইবার ভার লইয়াছে নানা দেশ, নানা জাতি। অতএব এই যজ্ঞ-হাতাশন কি নিবিবে, না ব্যাশ্ত হইয়া সমস্ত প্থিবীকে গ্রাস করিবে।

কিন্তু এই সভ্যতার মধ্যেও একটি কর্তৃভাব আছে; কোনো সভ্যতাই আকার-প্রকারহীন হইতে পারে না। ইহার সমদত অবয়বকে চালনা করিতেছে, এমন একটি বিশেষ শক্তি নিশ্চয়ই আছে। সেই শক্তির অভ্যুদয় ও পরাভবের উপরেই এই সভ্যতার উমতি ও ধরংস নির্ভব করে। তাহা কী। তাহার বহুনিচিত্র চেন্টা ও স্বাতন্দ্যের মধ্যে ঐক্যতন্ত্র কোথায়।

রুরোপীয় সভ্যতাকে দেশে দেশে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিলে, অন্য সকল বিষয়েই তাহার স্বাতদন্তা ও বৈচিত্র্য দেখা যায়, কেবল একটা বিষয়ে তাহার ঐক্য দেখিতে পাই। তাহা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ।

ইংলন্ডে বলো, ফ্রান্সে বলো, আর-সকল বিষয়েই জনসাধারণের মধ্যে মতবিশ্বাসের প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু স্ব স্ব রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাণপণে রক্ষা ও পোষণ করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে মতভেদ নাই। সেইখানে তাহারা একাগ্র, তাহারা প্রবল, তাহারা নিষ্ঠ্র; সেইখানে আঘাত লাগিলেই সমস্ত দেশ একম্তি ধারণ করিয়া দন্ডায়মান হয়। জ্রাতিরক্ষা আমাদের যেমন একটা গভীর সংস্কারের মতো হইয়া গেছে, রাষ্ট্রীয়স্বার্থরক্ষা য়ুরোপের সর্বসাধারণের তেমনি একটি অন্তর্নিহিত সংস্কার।

ইতিহাসের কোন্ গড়ে নিরমে দেশবিশেষের সভাতা ভাববিশেষকে অবলন্দ্রন করে তাহা নির্ণন্ধ করা কঠিন; কিন্তু ইহা স্থানিশ্চিত বে, যখন সেই ভাব তাহার অপেক্ষা উচ্চতর ভাবকে হনন করিয়া বসে তখন ধ্বংস অদ্ববতী হয়।

প্রত্যেক জাতির যেমন একটি জাতিধর্ম আছে, তেমনি জাতিধর্মের অতীত একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে যাহা মানবসাধারণের। আমাদের দেশে বর্ণাশ্রমধর্ম যথন সেই উচ্চতর ধর্মকে আঘাত করিল তখন ধর্ম তাহাকে প্রতিঘাত করিল:

ধর্ম এব হতো হণ্ডি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।

এক সময় আর্থসভ্যতা আত্মরক্ষার জন্য রাহ্মণশ্রে দ্র্রণত্যা ব্যবধান রচনা করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে সেই ব্যবধান বর্ণাশ্রমধর্মের উচ্চতর ধর্মকে পর্নীভৃত করিল। বর্ণাশ্রম আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য চেন্টা করিল কিন্তু ধর্মকে রক্ষার জন্য চেন্টা করিল না। সে যথন উচ্চ অপ্পের মন্যাঘটো হইতে শ্রেকে একেবারে বঞ্চিত করিল তথন ধর্ম তাহার প্রতিশোধ লইল। তথন ব্যহ্মণ্য আপন জ্ঞানধর্ম লইয়া প্রের মতো আর অগ্রসর হইতে পারিল না। অজ্ঞান জড় শ্রেসম্প্রদায় সমাজকে গ্রহ্ভারে আকৃষ্ট করিয়া নীচের দিকে টানিয়া রাখিল। শ্রেকে ব্যহ্মণ উপরে উঠিতে দেয় নাই। কিন্তু শ্রের ব্যহ্মণকে নীচে নামাইল। আজিও ভারতে ব্যহ্মণপ্রধান বর্ণাশ্রম থাকা সত্ত্বেও শ্রের সংস্কারে, নিকৃষ্ট অধিকারীর অজ্ঞানভায়, ব্যহ্মণসমাজ পর্যন্ত আচ্ক্রম আবিদা।

ইংরেজের আগমনে যথন জ্ঞানের বন্ধনম্তি হইল, যথন সকল মন্যাই মন্যায়লাভের অধিকারী হইল, তথনি হিন্দ্ধমের মৃছাপিগমের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। আজ ব্রাহ্মণশ্রে সকলে মিলিয়া হিন্দুজাতির অন্তর্নিহিত আদর্শের বিশ্বেধ মৃতি দেখিবার জন্য সচেন্ট হইয়া উঠিয়াছে। শ্রেরা আজ জাগিতেছে বলিয়াই ব্যহ্মণও জ্ঞাগিবার উপক্রম করিতেছে।

যাহাই হউক, আমাদের বর্ণাশ্রমধর্মের সংকীর্ণতা নিত্যধর্মকে নানা স্থানে খর্ব করিয়াছিল বলিয়াই তাহা উর্য়তির দিকে না গিয়া বিকৃতির পথেই গেল।

য়,রোপীয় সভাতার ম্লাভিত্তি রাণ্টীয় স্বার্থ বাদ এত অধিক স্ফীতিলাভ করে যে, ধর্মের সীমাকে অতিক্রম করিতে থাকে, তবে বিনাশের ছিদ্র দেখা দিবে এবং সেই পথে শনি প্রবেশ করিবে।

স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধ। য়ুরোপীয় সভাতার সীমায় সীমায় সেই বিরোধ উত্তরোত্তর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে। প্থিবী লইয়া ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ি পড়িবে তাহার প্রশিক্ষনা দেখা যাইতেছে।

ইহাও দেখিতেছি, রুরোপের এই রান্ট্রীর স্বার্থপরতা ধর্মকে প্রকাশা-ভাবে অবজ্ঞা করিতে আরল্ভ করিয়াছে। 'জোর ষার মুলুক তার' এ নীতি স্বীকার করিতে আর লক্ষা বোধ করিতেছে না। যে ধর্মনীতি ব্যক্তিবিশেষের নিকট বরণীয় তাহা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আবশ্যকের অন্বরোধে বর্জনীয়, এ কথা একপ্রকার সর্বজনগ্রাহ্য হইয়া উঠিতেছে। রাষ্ট্রতন্দ্র মিথ্যাচরণ সত্যভগ্গ প্রবঞ্চনা এখন আর লক্জাজনক বিলয়া গণ্য হয় না। যে-সকল জাতি মন্যেয় মন্যেয় ব্যবহারে সত্যের মর্যাদা রাখে, ন্যায়াচরণকে প্রেয়োজ্ঞান করে, রাষ্ট্রতন্দ্র তাহাদেরও ধর্মবোধ অসাড় হইয়া থাকে। সেইজন্য ফরাসি ইংরেজ জার্মান রুশ ইহারা পরস্পরকে কপট ভন্ত প্রবঞ্চক বলিয়া উচ্চস্বরে গালি দিতেছে।

ইহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, রাজ্মীয় স্বার্থকে মুরোপীয় সভ্যতা এতই আত্যান্তক প্রাধান্য দিতেছে যে, সে ক্রমশই স্পর্ধিত হইয়া ধ্বধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এখন গত শতাব্দীর সামা-সৌদ্রারের মন্ম মুরোপের মুখে পরিহাসবাক্য হইয়া উঠিয়াছে। এখন খৃস্টান মিশনারিদের মুখেও 'ভাই' কথার মধ্যে দ্রাতৃভাবের সুর লাগে না।

হিন্দ্রসভাতা রাম্মীয় ঐকোর উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। সেইজন্য আমরা স্বাধীন হই বা প্রাধীন থাকি, হিন্দ্রসভাতাকে সমাজের ভিতর হইতে প্নরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি, এ আশা ত্যাগ করিবার নহে।

'নেশন' শব্দ আমাদের ভাষায় নাই, আমাদের দেশে ছিল না। সম্প্রতি রুরোপীর শিক্ষাগ্রণে ন্যাশনাল মহত্তকে আমরা অত্যধিক আদর দিতে শিথিয়াছি। অথচ তাহার আদর্শ আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে নাই। আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ, কিছুই নেশনগঠনের প্রাধান্য স্বীকার করে না। রুরোপে স্বাধীনতাকে যে ম্থান দের, আমারা ম্রিকে সেই প্থান দিই। আত্মার ম্বাধীনতা ছাড়া অন্য স্বাধীনতার মাহাত্ম্য আমরা মানি না। আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্যের আদর্শ এই একটি মন্দেই বহিয়াছে:

ব্রহানিন্দো গ্রুপঃ স্যাৎ তত্ত্তানপরায়ণঃ। বদ্ধং কর্ম প্রকুবীতি তদ্ ব্রহাণি সমপ্রেং॥

এই আদর্শ যথার্থভাবে রক্ষা করা ন্যাশনাল কর্তব্য অপেক্ষা দ্রর্থ এবং মহন্তর। এক্ষণে এই আদর্শ আমাদের সমাজের মধ্যে সঙ্গীব নাই বলিয়াই আমরা য়্রোপকে ঈর্ষা করিতেছি। ইহাকে যদি ঘরে ঘরে সঞ্জীবিত করিতে পারি, তবে মউজর বন্দ্রক ও দমদম ব্লেটের সাহাষ্যে বড়ো হইতে হইবে না; তবে আমরা যথার্থ স্বাধীন হইব, স্বৃতন্ত্র হইব, আমাদের বিজেতাদের অপেক্ষা ন্ল হইব না। কিন্তু তাঁহাদের নিকট হইতে দরখাস্তের স্বারা বাহা পাইব তাহার স্বারা আমরা কিছুতেই বড়ো হইব না।

পনেরো-ষোলো শৃতাব্দী খ্ব দীর্ঘকাল নহে। নেশনই যে সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি, সে কথার চরম পরীক্ষা হয় নাই। কিন্তু ইহা দেখিতেছি, তাহার চারিত্র-আদর্শ উচ্চতম নহে। তাহা অন্যায় অবিচার ও মিধ্যার ব্যারা আকীর্ণ এবং তাহার মন্জার মধ্যে একটি ভীষণ নিষ্ঠারতা আছে।

এই ন্যাশনাল আদর্শকেই আমাদের আদর্শরেপে বরণ করাতে আমাদের মধ্যেও কি মিধ্যার প্রভাব ক্থান পার নাই। আমাদের রাদ্মীয় সভাগালির মধ্যে কি নানাপ্রকার মিধ্যা, চাতৃরী ও আদ্মগোপনের প্রাদহর্ভাব নাই। আমরা কি যথার্থ কথা ক্পন্ট করিয়া বলিতে শিখিতেছি। আমরা কি পরক্পর বলাবলি করি না যে, নিজের ক্বার্থের জন্য যাহা দ্যণীয়, রাদ্মীয় ক্বার্থের জন্য তাহা গহিত নহে। কিন্তু আমাদের শান্তেই কি বলে না:

ধর্ম এব হতো হণিত ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ। তস্মাৎ ধর্মো ন হণ্ডব্যো মা নো ধর্মো হতো বধীং॥

বস্তুত প্রত্যেক সভ্যতারই একটি মূল আশ্রয় আছে। সেই আশ্রমটি ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কি না তাহাই বিচার্য। র্যাদ তাহা উদার ব্যাপক না হয়, যদি তাহা ধর্মকে পীড়িত করিয়া বধিত হয়, তবে তাহার আপাত উন্নতি দেখিয়া আমরা তাহাকেই একমাত্র স্থীপ্সত বলিয়া যেন বরণ না করি।

আমাদের হিন্দ্সভ্যতার ম্লে সমাজ, য়ৢরোপীয় সভ্যতার ম্লে রাজ্মনীতি। সামাজিক মহত্ত্বেও মান্ব মাহাজ্য লাভ করিতে পারে, রাজ্মনীতিক মহত্ত্বেও পারে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি, য়ৢরোপীয় ছাঁদে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত প্রকৃতি এবং মন্বাজের একমাত লক্ষ্য, তবে আমরা ভূল বুঝিব।

४००४ हेनाको

## নববর্ষ

## শান্তিনিকেতন আশ্রমে পঠিত

অধনা আমাদের কাছে কর্মের গোরব অতান্ত বেশি। হাতের কাছে হউক. দুরে হউক, দিনে হউক, দিনের অবসানে হউক. কর্ম করিতে হইবে। কী করি, কী করি, কোথায় মরিতে হইবে, কোথায় আত্মবিসন্ধান করিতে হইবে, ইহাই অশার্শ্চাচতে আমরা খঞ্জিতেছি। যুরোপে লাগাম-পরা অবস্থার মরা একটা গোরবের কথা। কাজ অকাজ অকারণ কাজ যে উপায়েই হউক. জীবনের শেষ নিমেষপাত পর্যন্ত ছটোছটি করিয়া মাতামাতি করিয়া মরিতে হইবে। এই কর্ম-নাগরদোলার ঘূর্ণিনেশা যখন এক-একটা জ্বাতিকে পাইয়া বসে তখন প্রথিবীতে আর শান্তি থাকে না। তখন দুর্গম হিমালয়শিখরে যে লোমশ ছাগ এতকাল নির্দেবেণে জীবন বহন করিয়া আসিতেছে, তাহারা অকদ্মাৎ শিকারির গালিতে প্রাণত্যাগ করিতে থাকে। বিশ্বদ্র্তচিত্ত সীল এবং পেপারিন পক্ষী এতকাল জনশনো তুষারমের্বর মধ্যে নির্বিরোধে প্রাণ-ধারণ করিবার সূখটুকু ভোগ করিয়া আসিতেছিল, অকল ক শুদ্র নীহার হঠাং সেই নিরীহ প্রাণীদের রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠে। কোথা হইতে বণিকের কামান শিক্সনিপূরণ প্রাচীন চীনের কণ্ঠের মধ্যে অহিফেনের পিণ্ড বর্ষণ করিতে থাকে, এবং আফ্রিকার নিভত অরণ্যসমাচ্চন্ন কৃষণ্ণ সভাতার বস্তু বিদীর্ণ হইয়া আর্তস্বরে প্রাণত্যাগ করে।

এখানে আশ্রমে নির্জন প্রকৃতির মধ্যে দতন্ধ হইয়া বসিলে অন্তরের মধ্যে দপন্ট উপলন্ধি হয় যে, হওয়াটাই জগতের চরম আদর্শ, করাটা নহে। প্রকৃতিতে কমের সমা নাই, কিন্তু সেই কমটাকে অন্তরালে রাখিয়া সে আপনাকে হওয়ার মধ্যে প্রকাশ করে। প্রকৃতির মুখের দিকে যখনই চাই, দেখি, সে অক্রিন্ট অক্রান্ত, যেন সে কাহার নিমন্ত্রণে সাজগোজ করিয়া বিস্তীর্ণ নীলাকাশে আরামে আসন গ্রহণ করিয়াছে। ঘ্রণ্যমান চক্রগ্নিকে নিন্দে গোপন করিয়া, দ্বিতিকেই গতির উধের্ব রাখিয়া, প্রকৃতি আপনাকে নিতাকাল প্রকাশমান রাখিয়াছে—উধর্বশ্বাস কমের বেগে নিজেকে অস্পন্ট এবং সঞ্চীয়মান কর্মের স্তুপে নিজেকে আচ্ছয় করে নাই।

এই কর্মের চতুদিকে অবকাশ, এই চাণ্ডলাকে ধ্রবশান্তি স্বারা মণ্ডিত করিয়া রাখা—প্রকৃতির চিরনবীনতার ইহাই রহস্য। কেবল নবীনতা নহে, ইহাই তাহার বল।

ভারতবর্ষ তাহার তম্ততাম আকাশের নিকট, তাহার শুক্ক ধুসর প্রান্তরের

নিকট, তাহার জ্বলক্ষ্ণটামন্ডিত বিরাট মধ্যাহের নিকট, তাহার নিক্ষকৃষ্ণ নিঃশব্দ রাত্তির নিকট হইতে এই উদার শান্তি, এই বিশাল স্তব্ধতা আপনার অস্তঃকরণের মধ্যে লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ধ কর্মের ক্রীতদাস নহে।

সকল জাতির স্বভাবগত আদর্শ এক নয়—তাহা লইয়া ক্ষোভ করিবার প্রয়োজন দেখি না। ভারতবর্ষ মান্যকে লখ্যন করিয়া কর্মকে বড়ো করিয়া তোলে নাই। ফলাকাঙ্কাহীন কর্মকে মাহাম্যা দিয়া সে বস্তৃত কর্মকে সংষ্ঠ করিয়া লইয়াছে। ফলের আকাঙ্কা উপড়াইয়া ফেলিলে কর্মের বিষদীত ভাঙিয়া ফেলা হয়। এই উপায়ে মান্য কর্মের উপরেও নিজেকে জাগ্রত করিবার অবকাশ পায়। হওয়াই আমাদের দেশের চরম লক্ষ্য, করা উপলক্ষ্

দারিদ্রোর যে কঠিন বল, মোনের যে স্তম্ভিত আবেগ, নিষ্ঠার যে কঠোর শান্তি এবং বৈরাগোর যে উদার গাম্ভীর্য, তাহা আমরা কয়েকজন শিক্ষাচণ্ডল य वक विलास व्यविश्वास व्यवाहारत व्यवकृति अथरता ভाরতবর্ষ হইতে पत করিয়া দিতে পারি নাই। শান্তির মর্মাগত এই বিপলে শক্তিকে অনুভব করিতে হইবে, দ্তব্ধতার আধারভূত এই প্রকান্ড কাঠিন্যকে জানিতে হইবে। আমরা আজু যাহাকে অবজ্ঞা করিয়া চাহিয়া দেখিতেছি না জানিতে পারিতেছি না, ইংরেজিস্কুলের বাতায়নে বিসয়া যাহার সম্জাহীন আভাসমাত চোখে भीजरुट आमता लाल इरेश मूर्थ फितारेर्राह, ए। हारे मनाउन त्र शांत्र जात्रवर्ष, তাহা আমাদের বাণ্মীদের বিলাতি পটতালে সভায় সভায় নৃত্য করিয়া বেড়ায় না—তাহা আমাদের নদীতীরে রুদ্রোদ্রবিকীর্ণ বিস্তীর্ণ ধুসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীনবন্দ্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন বাসিয়া আছে। তাহা বলিষ্ঠভীষণ, তাহা দার ণুসহিষ্ণ, উপবাসরতধারী: তাহার কুশপঞ্জরের অভাশ্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত অশোক অভয় হোমাণিন এখনো क्रतीलट्टरह । आंद्र आंक्रिकात मिरानेद वर, आफ्रानेद, आध्यालन, कंद्रजील, মিথ্যাবাক্য, যাহা আমাদের স্বর্গাচত, যাহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা একমাত্র সতা, একমাত্র বৃহৎ বলিয়া মনে করিতেছি, যাহা মুখর, যাহা চণ্ডল, ষাহা উদ্বেলিত পশ্চিমসমন্দ্রের উদ্গীণ ফেনরাশি—তাহা, যদি কথনো ঝড় আসে, দশ দিকে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তখন দেখিব, ঐ আঁবচলিত-শান্তি সম্ন্যাসীর দীপত চক্ষ্ম দুর্যোগের মধ্যে জনলিতেছে; তাহার পিণগল জ্ঞাজ্ঞটে ঝঞ্জার মধ্যে কম্পিত হইতেছে; যথন ঝড়ের গর্জনে অতিবিশাস্থ উচ্চারণের ইংরেজি বক্তৃতা আর শন্না যাইবে না তথন ঐ সন্ন্যাসীর কঠিন দক্ষিণবাহ্মর লোহবলয়ের সঙ্গে তাহার লোহদণ্ডের ঘর্ষণঝংকার সমস্ত মেঘ- মন্দের উপরে শন্দিত হইয়া উঠিবে। এই সংগহীন নিভ্তবাসী ভারতবর্ষকে আমরা জানিব; বাহা দতন্ধ তাহাকে উপেক্ষা করিব না, বাহা মৌন তাহাকে অবিশ্বাস করিব না, বাহা বিদেশের বিপ্লে বিলাসসামগ্রীকৈ দ্রুক্ষেপের শ্বারা অবজ্ঞা করে, তাহাকে দরিদ্র বিলয়া উপেক্ষা করিব না; করজোড়ে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিব, এবং নিঃশন্দে তাহার পদধ্লি মাথায় তলিয়া দতন্ধভাবে গ্রেহ আসিয়া চিন্তা করিব।

আমোদ বল, শিক্ষা বল, হিতকর্ম বল, সকলকেই একান্ত জটিল ও দুঃসাধ্য করিয়া তুলিলে কর্মের আয়োজন ও উত্তেজনা উত্তরোত্তর এতই বৃহৎ ইইয়া উঠে যে, মানুষ আচ্ছর হইয়া যায়। প্রতিযোগিতার নিষ্ঠার তাড়নায় কর্মজীবারা যশ্রের অধম হয়। বাহির হইতে সভ্যতার বৃহৎ আয়োজন দেখিয়া স্তান্ডিত হইতেছে, তাহা বোপনে ওাকে। কিন্তু বিধাতার কাছে তাহা গোপনে বাকে—মাঝে-মাঝে সামাজিক ভূমিকন্পে তাহার পরিণামের সংবাদ পাওয়া যায়। রুরোপে বড়ো দল ছোটো দলকে পিষিয়া ফেলে, বড়ো টাকা ছোটো টাকাকে উপবাসে ক্ষাণ করিয়া আনিয়া শেষকালে বটিকার মতো চোখ ব্রজিয়া গ্রাস করিয়া ফেলে।

কান্তের উদ্যুমকে অপরিমিত বাড়াইয়া তুলিয়া, কাজগুলাকে প্রকাশ্চ করিয়া, কাজে কাজে লড়াই বাধাইয়া দিয়া যে অশান্তি ও অসন্তোষের বিষ উদ্মিথিত ইইয়া উঠে, আপাতত সে আলোচনা থাক্। আমি কেবল ভাবিয়া দেখিতেছি, এই-স্কল কৃষ্ণধ্মশ্বসিত দানবীয় কারখানাগ্লার ভিতরে, বাহিরে, চারি দিকে মান্বগুলাকে যেভাবে তাল পাকাইয়া থাকিতে হয়, তাহাতে তাহাদের নির্জনত্বের সহজ অধিকার, একাকিছের আবর্ট্কুকু থাকে না। না থাকে ম্থানের অবকাশ, না থাকে কালের অবকাশ, না থাকে ধ্যানের অবকাশ। এইর্পে নিজের কাছে অত্যুক্ত অনভ্যুক্ত ইইয়া পড়াতে, কাজের একট্ব ফাঁক হইলেই মদ খাইয়া, প্রমোদে মাতিয়া, বলপ্র্বক নিজের হাত হইতে নিশ্চতি পাইবার চেন্টা ঘটে। নীরব থাকিবার, স্তব্ধ থাকিবার, আনন্দে থাকিবার সাধ্য আর কাহারো থাকে না।

ষাহারা শ্রমঞ্জীবী তাহাদের এই দশা। যাহারা ভোগাী তাহারা ভোগের
নব নব উত্তেজনার ক্লান্ত। নিমন্ত্রণ খেলা নৃত্য ঘোড়দৌড় শিকার ও শ্রমণের
ঝড়ের মুখে শুষ্কপারের মতো দিনরাতি তাহারা নিজেকে আবর্তিত করিরা
বেড়ার। যদি এক মুহুতের জন্য তাহার প্রমোদচক্র থামিয়া যার তবে সেই
ক্রপকালের জন্য নিজের সহিত সাক্ষাংকার তাহার পক্ষে অতান্ত দুঃসহ বোধ

হয় ৷

রুরোপের আদর্শ রুরোপকে কোথার লইয়া যাইতেছে তাহা আমরা किছ दे स्कृति ना। जारा य श्थायी नरह, जारात मर्था य अस्तक विनास्त्रत বীক্ত অর্ঞ্জুরিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা স্পণ্টই দেখা বায়। ভারতবর্ষ প্রব্যত্তিকে দমন করিয়া শত্রহস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, য়ুরোপ প্রব্তিকে লালন করিয়া আত্মহত্যার উদ্যোগ করিতেছে। নিজদেশ ও পরদেশের প্রতি আমাদের আসন্তি ছিল না বলিয়া বিদেশীর নিকট আমরা দেশকে বিসঞ্জ'ন দিয়াছি, নিজদেশ ও পরদেশের প্রতি আসন্তি স্বত্নে পোষণ করিয়া য়ুরোপ আজ কোন্ রক্তসমুদ্রের তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্তে শদ্রে সর্বাঞ্গ কণ্টাকিত করিয়া তালিয়া তাহার এ কী বিকট মূর্তি। কী সন্দেহ ও কী আতৎ্কের সহিত মুরোপের প্রত্যেক রাজদান্তি পরস্পরের প্রতি করে কটাক্ষপাত করিতেছে। রাজমন্ত্রীগণ টিপিয়া টিপিয়া পরস্পরের মতোচাল চালিতেছে: রণতরীসকল মৃত্যুবাণে পরিপূর্ণ হইয়া প্রিথবীর সমস্ত সম্দ্রে বমদৌত্যে বাহির হইয়াছে। আফ্রিকায় এসিয়ায় য়ুরোপের ক্ষুধিত লুখ্পকগণ আসিয়া ধীরে ধীরে এক-এক পা বাড়াইয়া একটা থাবায় মাটি আক্রমণ করিতেছে এবং আর-একটা থাবা সম্মুখের লোল্প অভ্যাগতের প্রতি উদাত করিতেছে। রুরোপীয় সভ্যতার হিংসার আলোতে অদা প্রিবীর চারি মহাদেশ ও দ্ই মহাসমাদ্র ক্ষাব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপরে আবার মহাজনদের সহিত মজ্রেদের বিলাসের সহিত দুভিক্কের, দুঢ়বন্ধ সমাজনীতির সহিত সোস্যা-লিজ্ম ও নাইহিলিজ্মের দ্বল্ব য়ুরোপের সর্বতই আসল হইয়া রহিয়াছে। প্রবৃত্তির প্রবলতা, প্রভূত্বের মমতা, স্বার্থের উত্তেজনা, কোনোকালেই শাস্তি ও পরিপূর্ণতায় লইয়া যাইতে পারে না, তাহার একটা প্রচণ্ড সংঘাত, একটা ভীষণ রক্তাক্ত পরিণাম আছেই। অতএব য়ুরোপের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শকে চরম আদর্শ বিবেচনাপূর্বক ভঙ্গারা ভারতবর্ষকে মাপিয়া খাটো করিবার প্রয়েজন নাই।

রুরোপ বলে, জিগীষার অভাব ও সন্তোষই জাতির মৃত্যুর কারণ। তাহা রুরোপীর সভাতার মৃত্যুর কারণ হইতে পারে বটে কিন্তু আমাদের সভাতার তাহাই ভিত্তি। যে লোক জাহাজে আছে তাহার পক্ষে যে বিধান, যে লোক ঘরে আছে তাহার পক্ষে যে বিধান, যে লোক ঘরে আছে তাহারও পক্ষে সেই বিধান নহে। রুরোপ যদি বলে, সভাতা-মাত্রেই সমান এবং সেই বৈচিত্রাহীন সভাতার আদর্শ কেবল রুরোপেই আছে, তবে তাহার সেই স্পর্ধাবাক্য শ্রনিয়াই তাড়াতাড়ি আমাদের ধনরস্বকে ভাঙা কুলা দিয়া পথের মধ্যে বাহির করিয়া ফেলা সংগত হয় না।

বস্তৃত সন্তোষের বিকৃতি আছে বলিয়াই অত্যাকাপকার যে বিকৃতি নাই, এ কথা কে মানিবে। সন্তোষ জড়ম্ব প্রাপত হইয়া কাজে শৈথিল্য আনে ইহা যদি সত্য হয়, তবে অত্যাকাপকার দম্ বাড়িয়া গেলে যে ভূরি-ভূরি অনাবশ্যক ও নিদার্ণ অকাজের স্থি হইতে থাকে, এ কথা কেন ভূলিব। প্রথমটাতে যদি রোগে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, তবে শ্বিতীয়টাতে অপঘাতে মৃত্যু হয়।

অতএব সে আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, সন্তোষ সংযম শান্তি ক্ষমা এ-সমস্তই উচ্চতর সভাতার অপ্য।

আমাদের প্রকৃতির নিভততম কক্ষে যে অমর ভারতবর্ষ বিরাজ করিতেছেন আজি নববর্ষের দিনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। দেখিলাম. তিনি ফললোলপে কর্মের অনন্ত তাড়না হইতে মন্তে হইয়া শান্তির ধ্যানাসনে বিরাজমান, অবিরাম জনতার জড় পেষণ হইতে মুক্ত হইয়া আপন একাকিছের मर्सा आजीन, এবং প্রতিযোগিতার নিবিড সংঘর্ষ ও ঈর্ষা-কালিমা হইতে মক্তে হইয়া তিনি আপন অবিচলিত মর্যাদার মধ্যে পরিবেন্টিত। এই যে ক্মের বাসনা, জনসংঘের আঘাত ও জিগীষার উত্তেজনা হইতে মুক্তি, ইহাই সমস্ত ভারতবর্ষকে রহেমুর পথে ভয়হীন শোকহীন মৃত্যুহীন পরম মৃত্তির পথে স্থাপিত করিয়াছে। য়ুরোপ যাহাকে 'ফ্রীডম' বলে, সে মুক্তি ইহার কাছে নিতাশ্তই ক্ষীণ। সে মুক্তি চণ্ডল দুর্বল ভীর; তাহা স্পর্ধিত, তাহা নিষ্ঠার: তাহা পরের প্রতি অন্ধ: তাহা ধর্মকেও নিজের সমতুল্য মনে করে না. এবং সতাকেও নিজের দাসম্বে বিকৃত করিতে চাহে। তাহা কেবলই অন্যকে আঘাত করে, এইজন্য অন্যের আঘাতের ভয়ে দিনরাচি বর্মে-চর্মে অন্যে-শন্তে কণ্টকিত হইয়া বসিয়া থাকে: তাহা আত্মরক্ষার জন্য স্বপক্ষের অধিকাংশ লোককেই দাসত্বনিগড়ে বন্ধ করিয়া রাখে: তাহার অসংখ্য সৈন্য মনুষাত্বত ভীষণ যক্তমাত। এই দানবীয় ফ্রীডম কোনোকালে ভারতবর্ষের তপস্যার চরম বিষয় ছিল না। এখনো আধুনিক কালের ধিক্কার সত্তেও এই ফ্রীডম আমাদের সর্বসাধারণের চেণ্টার চরমতম লক্ষ্য হইবে না। এই ফ্রীডমের চেয়ে উন্নততর বিশালতর যে মহন্ত, যে মুক্তি ভারতবর্ষের তপস্যার ধন, তাহা যদি প্রেরায় সমাজের মধ্যে আমরা আবাহন করিয়া আনি, অন্তরের মধ্যে আমরা লাভ করি, তবে ভারতবর্ষের নান্চরণের ধ্লিপাতে প্রথিবীর বড়ো বড়ো রাজ্মকেট পবিত্র হইবে।

অদ্যকার নববর্ষে আমরা ভারতবর্ষের চিরপ্রাতন হইতেই আমাদের নবীনতা গ্রহণ করিব: সায়াহে যখন বিশ্রামের ঘণ্টা বাজিবে তখনো তাহা ঝরিয়া পড়িবে না; তখন সেই অম্লানগৌরব মাল্যখানি আশীর্বাদের সহিত । আমাদের প্রেরে ললাটে বাধিয়া দিয়া তাহাকে নির্ভায়চিত্তে সবলহাদরে বিজরের পথে প্রেরণ করিব। জয় হইবে, ভারতবর্ষেরই জয় হইবে। বে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রছেল, যাহা বৃহৎ, যাহা উদার, যাহা নির্বাক্, তাহারই জয় হইবে; আমরা, যাহারা অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, আস্ফালন করিতেছি, আমরা বর্ষে বর্ষে:

### মিলি মিলি যাওব সাগরলহরীসমানা।

তাহাতে নিস্তব্ধ সনাতন ভারতের ক্ষতি হইবে না। ভস্মাচ্ছর মৌনী ভারত চতৃৎপথে মৃণচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছে—আমরা যথন আমাদের সমস্ত চট্লতা সমাধা করিয়া বিদায় লইব, তখনো সে শাস্তচিত্তে আমাদের পৌতদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা বার্থ হইবে না, তাহারা এই সন্ন্যাসীর সম্মুখে করজেড়ে আসিয়া কহিবে, 'পিতামহ, আমাদিগকে মন্দ্র দাও।'

তিনি কহিবেন, 'ওঁ ইতি ব্রহ্ম।' তিনি কহিবেন, 'ভূমৈব সমুখং নালেপ সমুখমস্তি।' তিনি কহিবেন, 'আনন্দং ব্রহমণো বিশ্বান্ন বিভেতি কদাচন।'

বৈশাখ ১৩০৯

# ভারতবর্ষের ইতিহাস

ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়। যে বার্দ্ধি রখ্চাইল্ডের জ্বীবনী পড়িয়া পাকিয়া গেছে সে খ্সেটর জ্বীবনীর বেলায় তাঁহার হিসাবের খাতাপত্র ও আপিসের ডায়ারি তলব করিতে পারে; র্যাদ সংগ্রহ করিতে না পারে তবে তাহার অবজ্ঞা জ্বানিবে এবং সে বালিবে, যাহার এক পয়সার সংগতি ছিল না, তাহার আবার জ্বীবনী কিসের। তেমনি ভারতবর্ষের রাজ্বীয় দফতর হইতে তাহার রাজবংশমালা ও জ্বয়পরাজ্বয়ের কাগজপত্র না পাইলে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া পড়েন এবং বলেন, যেখানে পলিটিক্স্ন নাই সেখানে আবার হিস্টি কিসের, তাঁহারা ধানের খেতে বেগনে খ্রিজতে যান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না। সকল খেতের আবাদ এক নহে, ইহা জ্বানিয়া যে বান্ধি যথাম্বানে উপযুক্ত শস্যের প্রত্যাশা করে সেই প্রাপ্তা

বিশন্থদেটর হিসাবের থাতা দেখিলে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা জ্ঞান্দিতে পারে, কিন্তু তাঁহার অন্য বিষয় সন্ধান করিলে থাতাপত্র সমস্ত নগণ্য হইয়া যায়। তেমনি রাদ্ধীয় ব্যাপারে ভারতবর্ষকে দীন বলিয়া জ্ঞানিয়াও অন্য বিশেষ দিক হইতে সে দীনতাকে তুচ্ছ করিতে পারা যায়।

ভারতবর্ষের প্রধান সার্থাকতা কী, এ কথার দপন্ট উত্তর যদি কেই জিপ্তাসা করেন, সে উত্তর আছে; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থান করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেন্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য দ্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষাের অভিম্খীন করিয়া দেওয়া এবং বহ্র মধ্যে এককে নিঃসংশয়র্পে অল্তরতরর্পে উপলব্যি করা—বাহিরে যে-সকল পার্থাকা প্রতীয়মান হয় তাহাকে নন্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগড়ে যোগকে অধিকার করা।

এই এককে প্রতাক্ষ করা এবং ঐকাবিস্তারের চেণ্টা করা ভারতবর্ষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। তাহার এই স্বভাবই তাহাকে চির্রাদন রাষ্ট্র-গোরবের প্রতি উদাসীন করিয়াছে; কারণ রাষ্ট্রগোরবের মলে বিরোধের ভাব। বাহারা পরকে একান্ত পর বালয়া সর্বান্তঃকরণে অনুভব না করে, তাহারা রাষ্ট্রগোরবলাভকে জ্বীবনের চরম লক্ষ্য বালয়া মনে করিতে পারে না। পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেণ্টা, তাহাই পোলিটিক্যাল উন্নতির ভিত্তি; এবং পরের সহিত আপনার সম্বন্ধবন্ধন ও নিজের ভিতরকার বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্কসাম্পাপনের চেণ্টা, ইহাই ধর্মনৈতিক

। ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি। য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা বিরোধম্লক; ভারতবর্ষীর সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলনম্লক। য়ুরোপীয় পোলিটিক্যাল ঐক্যের ভিতরে যে বিরোধের ফাঁস রহিয়াছে তাহা তাহাকে পরের বিরুদ্ধে টানিয়া রাখিতে পারে, কিম্তু তাহাকে নিজের মধ্যে সামজ্ঞস্য দিতে পারে না। এইজন্য তাহা ব্যক্তিতে ব্যক্তিত, রাজ্ঞায় প্রজায়; ধনীতে দরিদ্রে বিছেদে ও বিরোধকে সর্বদা জাগ্রত করিয়াই রাখিয়াছে।

ভারতবর্ষ বিসদ,শকেও সম্বন্ধবন্ধনে বাধিবার চেন্টা করিয়াছে। যেখানে বথার্থ পার্থক্য আছে সেখানে সেই পার্থকাকে বথাযোগ্য স্থানে বিনাস্ত করিয়া সংযত করিয়া তবে তাহাকে ঐকাদান করা সম্ভব।

বিধাতা ভারতবর্ষের মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টানিয়া আনিয়াছেন। ঐকা-মূলক যে সভাতা মানবজাতির চরম সভাতা, ভারতবর্ষ চির্রাদন ধরিষা বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দরে করে নাই, অনার্য বিলয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসংগত বলিয়া সে কিছকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে. সমস্তই দ্বীকার করিয়াছে। এত গ্রহণ করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে হইলে এই প্রেলীভূত সামগ্রীর মধ্যে নিজের বাবস্থা, নিজের শ্রুখলা স্থাপন করিতে হয়-ইহাদিগকে একটি মূল ভাবের ম্বারা বন্ধ করিতে হয়। উপকরণ যেথানকার হউক, সেই শৃত্থলা ভারতবর্ষের, সেই মূল ভার্বটি ভারতবর্ষের। য়ারোপ পরকে দার করিয়া, উৎসাদন করিয়া সমাজকে নিরাপদ রাখিতে চায়: আর্মোরকা, অস্ট্রেলিয়া, নিয় জীল্যান্ড, কেপ-কলনিতে তাহার পরিচয় আনরা আজ পর্যন্ত পাইতেছি। হয় পরকে কাটিয়া-মারিয়া-খেদাইয়া নিজের সমাজ ও সভাতাকে রক্ষা করা. নয় পরকে নিজের বিধানে সংযত করিয়া স্থ-বিহিত শৃংখলার মধ্যে স্থান করিয়া দেওয়া, এই দুই রকম হইতে পারে। য়ুরোপ প্রথম প্রণালীটি অবলম্বন করিয়া সমুস্ত বিশেবর সংখ্য বিরোধ উন্মন্ত করিয়া রাখিয়াছে, ভারতবর্ষ দ্বিতীয় প্রণালী অবলদ্বন করিয়া সকলকেই ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে আপনার করিয়া লইবার চেণ্টা করিয়াছে। যদি ধর্মের প্রতি শ্রম্থা থাকে, যদি ধর্মকেই মানবসভাতার চরম আদর্শ বলিয়া স্থির করা যায়, তবে ভারতবর্ষের প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠতা দিতে হইবে।

পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজ্পব। ভারতবর্ষের মধ্যে সেই প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই। ভারতবর্ষ অসংকোচে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অনারাসে অন্যের সামগ্রী নিজের করিয়া লইয়াছে। ভারতবর্ষ পর্বালদ শবর ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতেও বিভংস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাকে অভিবাক্ত করিয়াছে। ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপনার করিয়াছে।

এই ঐক্যবিস্তার ও শৃত্থলাস্থাপন কেবল সমাজব্যবস্থায় নহে, ধর্মনীতিতেও দেখি; গীতার জ্ঞান প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য-স্থাপনের চেণ্টা দেখি তাহা বিশেষর পে ভারতবর্ষের।

প্রথিবীর সভ্যসমান্তের মধ্যে ভারতবর্ধ নানাকে এক করিবার আদর্শ-র্পে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। এককে বিশেবর মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অন্ভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিন্দার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলম্থি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধা-বিপত্তি-দ্বর্গতি-স্বর্গতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যথন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটি অন্ভব করিব তথন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুন্ত হইবে।

ভাদ্র ১৩০৯

### স্বদেশী সমাজ

## বাংলাদেশের জলকন্ট-নিবারণ সম্বন্ধে গ্রমে'ন্টের মুক্তব্য প্রকাশিত হইলে পর এই প্রবুধ লিখিত হয়

আমাদের দেশে যুন্ধবিগ্রহ, রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জ্বলদান পর্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজ্ঞভাবে সম্প্রেকরিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বন্যার মতো বহিয়া গেল, তব্ আমাদের সমাজ নন্ট করিয়া আমাদিগকে একবারে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই। রাজায় রাজায় লড়াইয়ের অন্ত নাই—কিন্তু আমাদের মর্মরায়ান বেণ্কুঞ্জে, আমাদের আমকটালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, প্রুকরিণীখনন চলিতেছে, গ্রুমহাশয় শ্ভংকরী ক্ষাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র-অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চন্ডীমন্ডপে রামায়ণপাঠ হইতেছে এবং কীর্তনের আরাবে পক্ষীর প্রাণ্গণ মুর্থরিত। সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাথে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে শীল্রন্ট হয় নাই।

আজ আমাদের দেশে জল নাই বলিয়া যে আমরা আক্ষেপ করিতেছি, সেটা সামান্য কথা। সকলের চেয়ে গ্রহ্তর শোকের বিষয় হইয়াছে তাহার মূল কারণটা। আজ সমাজের মনটা সমাজের মধ্যে নাই। আমাদের সমস্ত মনোযোগ বাহিরের দিকে গিয়াছে।

ইংরেজিতে যাহাকে স্পেট বলে, আমাদের দেশে আধ্নিক ভাষায় তাহাকে বলে সরকার। এই সরকার প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজশান্তি-আকারে ছিল। কিন্তু বিলাতের স্টেটের সপ্যে আমাদের রাজশান্তির প্রভেদ আছে। বিলাত দেশের সমস্ত কল্যাণকর্মের ভার স্টেটের হাতে সমর্পণ করিয়াছে, ভারতবর্ষ তাহা আংশিকভাবে মাত্র করিয়াছিল।

দেশের যাঁহারা গ্রুস্থানীর ছিলেন, যাঁহারা সমস্ত দেশকে বিনা বেডনে বিদ্যাশিক্ষা ধর্মশিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পালন করা, প্রেস্কৃত করা বে রাজার কর্তব্য ছিল না তাহা নহে। কিন্তু কেবল আংশিকভাবে। বস্তুত সাধারণত সে কর্তব্য প্রত্যেক গ্রুষ্টর। রাজা যদি সাহাষ্য বন্ধ করেন, হঠাং যদি দেশ অরাজক হইয়া আসে, তথাপি সমাজের বিদ্যাশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা একান্ত ব্যাঘাতপ্রাণ্ড হয় না। রাজা যে প্রজাদের জন্য দীর্ঘিকা খনন করিয়া দিতেন না তাহা নহে, কিন্তু সমাজের সম্পন্ন ব্যক্তিমান্তই বেমন দিত, তিনিও তেমনি দিতেন। রাজা অমনোযোগী হইলেই দেশের জলপান্ত রিক্ত হয়র

যাইত না।

ইহা হইতে প্পন্ট ব্ঝা যাইবে, ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রাণশন্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রথানে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণের কল্যাণভার যেখানেই প্রঞ্জিত হয় সেইখানেই দেশের মর্মস্থান। সেইখানে আঘাত করিলে সমস্ত দেশ সাংঘাতিকর্পে আহত হয়। বিলাতে রাজশন্তি যদি বিপর্যস্ত হয় তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়। এইজন্যই য়ুরোপে পলিটিক্স্ এত অধিক গ্রুত্র ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঞ্জা হয় তবেই যথার্থভাবে দেশের সংকটাবস্থা উপস্থিত হয়। এইজন্য আমরা এতকাল রাজ্যীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করি নাই, কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্বতোভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি। নিঃস্বকে ভিক্ষাদান হইতে সাধারণকে ধর্মশিক্ষাদান, এ-সমস্ত বিষয়েই বিলাতে স্টেটের উপর নির্ভর, আমাদের দেশে ইহা জনসাধারণের ধর্মব্যবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত—এইজন্য ইংরেজ স্টেটকে বাঁচাইলেই বাঁচে, আমরা ধর্মব্যবস্থাকে বাঁচাইলেই বাঁচিয়া যাই।

ইংলন্ডে দ্বভাবতই স্টেটকে জাগ্রত রাখিতে সচেন্ট রাখিতে জনসাধারণ সর্বদাই নিযুক্ত। সম্প্রতি আমরা ইংরেজের পাঠশালায় পাড়িয়া দ্পির করিয়াছি, অবস্থানিবিচারে গবর্মেণ্টকে খোঁচা মারিয়া মনোযোগী করাই জনসাধারণের সর্বপ্রধান কর্তবা। ইহা ব্যক্তিলাম না যে, পরের শরীরে নিয়তই বেলেন্দ্রা লাগাইতে থাকিলে নিজের ব্যাধির চিকিংসা করা হয় না।

আমরা তর্ক করিতে ভালোবাসি, অতএব এ তর্ক এখানে ওঠা অসম্ভব নহে যে, সাধারণের কর্মভার সাধারণের সর্বাঞ্গেই সন্ধারিত হইরা থাকা ভালো, না তাহা বিশেষভাবে সরকার-নামক একটা জারগার নির্দিষ্ট হওরা ভালো। আমার বন্ধব্য এই যে, এ তর্ক বিদ্যালয়ের ডিবেটিং ক্লাবে করা যাইতে পারে, কিম্তু আপাতত এ তর্ক আমাদের কোনো কাজে লাগিবে না।

কারণ, এ কথা আমাদিগকে ব্নিকতেই হইবে, বিলাতরাজ্যের স্মেট সমস্ত সমাজের সম্মতির উপরে আর্বিচ্ছনর পে প্রতিষ্ঠিত—তাহা সেথানকার স্বাভাবিক নিয়মেই অভিবান্ত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রুখমাত্র তকের দ্বারা আমরা তাহা লাভ করিতে পারিব না, অতাশ্ত ভালো হইলেও তাহা আমাদের অনধিগমা।

আমাদের দেশে সরকারবাহাদ্বে সমাজের কেহই নন, সরকার সমাজের বাহিরে। অতএব ষে-কোনো বিষয় তাঁহার কাছ হইতে প্রত্যাশা করিব, তাহা স্বাধীনতার ম্ল্যা দিয়া লাভ করিতে হইবে। যে কর্ম সমাজ সরকারের স্বারা করাইয়া লইবে সেই কর্ম সম্বদ্ধে সমাজ নিজেকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিবে। অথচ এই অকর্মণ্যতা আমাদের দেশের স্বভ:বসিম্ধ ছিল না। আমরা নানা জ্ঞাতির, নানা রাজার অধীনতাপাশ গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু সমাজ চিরদিন আপনার সমসত কাজ আপনি নির্বাহ করিয়া আসিয়াছে, ক্ষুদ্রবৃহৎ কোনো বিষয়েই বাহিরের অনা কাহাকেও হসতক্ষেপ করিতে দেয় নাই। সেইজনা রাজশ্রী যথন দেশ হইতে নির্বাসিত, সমাজলক্ষ্মী তথনো বিদায়গ্রহণ করেন নাই।

আজ আমরা সমাজের সমস্ত কর্তব্য নিজের চেণ্টায় একে একে সমাজ-বহিত্বি স্টেটের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য উদাত হইয়াছি। এ পর্যাত হিম্দ্র-সমাজের ভিতরে থাকিয়া নব নব সম্প্রদায় আপনাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আচারবিচারের প্রবর্তন করিয়াছে, হিম্দ্রসমাজ তাহাদিগকে তিরুক্ত করে নাই। আজ হইতে সমস্তই ইংরেজের আইনে বাধিয়া গেছে—পরিক্রের্তি আজ নিজেকে অহিম্দ্র বিলয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাতে ব্রশা বাইতেছে, যেখানে আমাদের মর্মস্থান—যে মর্মস্থানকে আমরা নিজের অম্তরের মধ্যে সযক্রে কক্ষা করিয়া এতদিন বাচিয়া আসিয়াছি, সেই আমাদের অম্তরের মর্মস্থান আজ অনাব্ত অবারিত হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে আজ বিফলতা আজ্মণ করিতেছে। ইহাই বিপদ, জলকণ্ট বিপদ নহে।

পূর্বে যাঁহারা বাদশাহের দরবারে রায়-রায়াঁ ইইয়াছেন, নবাবেরা যাঁহাদের মন্ত্রণা ও সহায়তার জন্য অপেক্ষা করিতেন, তাঁহারা এই রাজপ্রসাদকে যথেষ্ট জ্ঞান করিতেন না—সমাজের প্রসাদ রাজপ্রসাদের চেয়ে তাঁহাদের কাছে উচ্চেছিল। তাঁহারা প্রতিপত্তিলাভের জন্য নিজের সমাজের দিকে তাকাইতেন। রাজরাজেশ্বরের রাজধানী দিলি তাঁহাদিগকে যে সন্মান দিতে পারে নাই সেই চরম সন্মানের জন্য তাঁহাদিগকে অখ্যাত জন্মপল্লীর কুটিরম্বারে আসিয়া দাঁড়াইতে হইত। দেশের সামান্য লোকেও বলিবে মহদাশার বাত্তি, ইহা সরকার-দত্ত রাজা-মহারাজা উপাধির চেয়ে তাঁহাদের কাছে বড়ো ছিল। জন্মভূমির সন্মান ই'হারা অন্তরের সহিত ব্রিঝাছিলেন—রাজধানীর মাহাম্ম্যা, রাজসভার গোরব ই'হাদের চিত্তকে নিজের পল্লী হইতে বিক্ষিণ্ড করিতে পারে নাই। এইজন্য দেশের ক্ষ্মত ব্যবস্থা পল্লীতে পল্লীতে সর্বত্তই রিক্ষত হইত।

আমাকে ভূল ব্ঝিবার সম্ভাবনা আছে। আমি এ কথা বলিতেছি না বে, সকলেই আপন আপন পল্লীর মাটি আঁকড়াইরা পড়িরা থাক্, বিদ্যা ও ধনমান অর্জনের জ্বন্য বাহিরে বাইবার কোনো প্রয়োজন নাই। যে আকর্ষণে বাঙ্কালি জাতটাকে বাহিরে টানিতেছে তাহার কাছে কুডজ্কতা স্বীকার করিতেই হইবে—তাহাতে বাঙালির সমস্ত শরিকে উদ্বোধিত করিরা তুলিতেছে এবং বাঙালির কর্মক্ষেত্রকে ব্যাপক করিরা তাহার চিত্তকে বিস্তীর্ণ করিতেছে।

কিন্তু এই সময়েই বাঙালিকে নিয়ত স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার যে, ধর ও বাহিরের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ, তাহা যেন একেবারে উলটাপালটা হইরা না যায়। বাহিরে অর্জন করিতে হইবে ঘরে সঞ্চয় করিবার জন্যই। বাহিরে শক্তি খাটাইতে হইলেও হৃদয়কে আপনার ঘরে রাখিতে হইবে। শিক্ষা করিব বাহিরে, প্রয়োগ করিব ঘরে। কিন্তু আমরা আজকাল:

ঘর কৈন্ বাহির, বাহির কৈন্ ঘর, পর কৈন্ আপন, আপন কৈন্ পর।

পোলিটিক্যাল সাধনার চরম উন্দেশ্য একমাত্র দেশের হৃদয়কে এক করা।
কিন্তু দেশের ভাষা ছাড়িয়া, দেশের প্রথা ছাড়িয়া, কেবলমাত্র বিদেশীর হৃদয়
আকর্ষণের জ্বন্য বহুবিধ আয়োজনকেই মহোপকারী পোলিটিক্যাল শিক্ষা
বিলয়া গণ্য করা আমাদেরই হতভাগ্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে।

দেশের হ্দয়লাভকেই যদি চরম লাভ বলিয়া দ্বীকার করি, তবে দেশের বথার্থ কাছে যাইবার কোন্ কোন্ পথ চিরদিন খোলা আছে, সেইগ্লিকে দৃশ্টির সম্মুখে আনিতে হইবে। মনে করো প্রোভিন্শ্যাল্ কন্ফারেন্স্কেবদি আমরা যথার্থই দেশের মন্দ্রণার কার্যে নিযুক্ত করিতাম, তবে আমরা কীকরিতাম। তাহা হইলে আমরা বিলাতি ধাঁচের একটা সভা না বানাইয়া দেশী ধরনের একটা বৃহৎ মেলা করিতাম। সেখানে যাত্রা-গান-আমোদ-আহ্যাদে দেশের লোক দ্র-দ্রান্তর হইতে একত হইত। সেখানে দেশী পণা ও কৃষিদ্রবার প্রদর্শনী হইত। সেখানে ভালো কথক, কীর্তন-গায়ক ও যাত্রার দলকে প্রেম্কার দেওয়া হইত। সেখানে ম্যাজিক-লন্টন প্রভৃতির সাহাযো সাধারণ লোকদিগকে স্বাম্পাতত্ত্বের উপদেশ স্কুপণ্ট করিয়া ব্র্থাইয়া দেওয়া হইত এবং আমাদের যাহা-কিছ্ বলিবার কথা আছে, যাহা-কিছ্ স্থাদ্বংথের পরামর্শ আছে, তাহা ভ্রাভদ্রে একতে মিলিয়া সহস্ক বাংলাভাষায় আলোচনা করা যাইত।

আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে বখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রন্তচলাচল অন্ভব করিবার জন্য উৎসক্ত হইরা উঠে তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান করে। এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সংকীণতা বিদ্যুত হয়—তাহার হৃদয় খ্লিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ। যেমন আকাশের জলে জলাশর পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম, তেমনি বিশ্বের ভাবে পল্লীর হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর মেলা।

এই মেলা আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বাভাবিক। একটা সভা-উপলক্ষে বাদ দেশের লোককে ডাক দাও তবে তাহারা সংশয় লইয়া আসিবে, তাহাদের মন ধর্নলতে অনেক দেরি হইবে; কিন্তু মেলা-উপলক্ষে যাহারা একত হয় তাহারা সহজেই হৃদর ধ্নিলয়াই আসে—স্ত্রাং এইথানেই দেশের মন পাইবার প্রকৃত অবকাশ ঘটে। পল্লীগর্নল যেদিন হাল-লাঙল বন্ধ করিয়া ছ্রিট লইয়াছে সেইদিনই তাহাদের কাছে আসিয়া বসিবার দিন।

বাংলাদেশে এমন জেলা নেই, যেখানে নানা স্থানে বংসরের নানা সময়ে মেলা না হইয়া থাকে। প্রত্যেক জেলার ভদু শিক্ষিতসম্প্রদায় তাঁহাদের জেলার মেলাগ্রনিকে যদি নবভাবে জাগ্রত, নবপ্রাণে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন, ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষিতগণ যদি তাঁহাদের হৃদয় সঞ্চার করিয়া দেন, এই-সকল মেলায় র্যাদ তাঁহারা হিন্দ্র্ম্সলমানের মধ্যে সম্ভাব স্থাপন করেন—কোনোপ্রকার নিষ্ফল পলিটিক্সের সংস্রব না রাখিয়া বিদ্যালয় পথঘাট জলাশয় গোচর-জমি প্রভৃতি সম্বন্ধে জেলার যে-সমস্ত অভাব আছে তাহার প্রতিকারের পরামর্শ করেন, তবে অতি অম্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থই সচেন্ট করিয়া তুলিতে পারিবেন।

আমার বিশ্বাস, র্যাদ ঘ্রিরা ঘ্রিরা বাংলাদেশের নানা স্থানে মেলা করিবার জন্য একদল লোক প্রস্তুত হন—তাঁহারা ন্তন ন্তন যাত্রা কীর্তন কথকতা রচনা করিয়া, সপ্পে বায়স্কোপ ম্যাজিক-লণ্ঠন ব্যায়াম ও ভোজবাজির আয়োজন লইয়া ফিরিতে থাকেন, তবে বায়নির্বাহের জন্য তাঁহাদিগকে কিছ্মান্ত ভাবিতে হয় না। তাঁহারা যদি মোটের উপরে প্রত্যেক মেলার জন্য জমিদারকে একটা বিশেষ খাজনা ধরিয়া দেন এবং দোকানদারের নিকট হইতে যথানিয়মে বিক্রের লভ্যাংশ আদায় করিবার অধিকার প্রাশত হন, তবে উপযুক্ত স্ব্যবন্ধা দ্বারা সমসত ব্যাপারটাকে লাভকর করিয়া তুলিতে পারেন। এই লাভের টাকা হইতে পারিপ্রমিক ও অন্যান্য থরচ বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইকে তাহা যদি দেশের কার্যেই লাগাইতে পারেন, তবে সেই মেলার দলের সহিত সমসত দেশের হ্দরের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবে—ইংহায়া সমসত দেশেক তম্ন তম্ব করিয়া জানিবেন এবং ইংহাদের দ্বায়া বে কত কাজ হইতে পারিবে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আমাদের দেশে চিরকাল আনন্দ-উৎসবের সত্রে লোককে সাহিত্যরস ও

ধর্মশিক্ষা দান করা হইয়াছে। সম্প্রতি নানা কারণ-বশত অধিকাংশ জ্ञামদার শহরে আকৃণ্ট হইয়াছেন। তহিদের প্রেকন্যার বিবাহাদি ব্যাপারে যাহাকিছ্ব আমোদ আহাদে, সমস্তই কেবল শহরের ধনী বন্ধন্দিগকে থিয়েটার ও নাচগান দেথাইয়াই সম্পন্ন হয়। অনেক জ্ञামদার ক্রিয়াকর্মে প্রজাদের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিতে কুন্ঠিত হন না—সে ম্পলে 'ইতরে জ্বনাঃ' কণামাচ্ন ছেগা করিতে পায় না—ভোগ করেন 'বাম্ধবাঃ' এবং 'সাহেবাঃ'। ইহাতে বাংলার গ্রামসকল দিনে দিনে নিরানন্দ হইয়া পড়িতেছে এবং যে সাহিত্য দেশের আবালব্, ধ্বনিতার মনকে সরস ও শোভন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা প্রতাহই সাধারণ লোকের আয়ন্তাতীত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এই কল্পিত মেলা-সম্প্রদায় যদি সাহিত্যের ধারা, আনন্দের স্লোত বাংলার পল্লীম্বারে আর-একবার প্রবাহিত করিতে পারেন, তবে এই শস্যশ্যামলা বাংলার অন্তঃকরণ দিনে দিনে শাক্ষ মর্ভাম হইয়া যাইবে না।

আমাদিগকে এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যে-সকল বড়ো বড়ো জলাশয় আমাদিগকে. জলদান স্বাস্থ্যদান করিত, তাহারা দর্মিত হইয়া কেবল যে আমাদের জলকণ্ট ঘটাইয়াছে তাহা নহে, তাহারা আমাদিগকে রোগ ও মৃত্যু বিতরণ করিতেছে; তেমনি আমাদের দেশে যে-সকল মেলা ধর্মের নামে প্রচলিত আছে, তাহাদেরও অধিকাংশ আজকাল ক্রমশ দর্মিত হইয়া কেবল যে লোকশিক্ষার অযোগ্য হইয়াছে তাহা নহে, কুশিক্ষারও আকর হইয়া উঠিতেছে। এমন অবস্থায় কুংসিত আমাদের উপলক্ষ এই মেলাগ্লিকে যদি আমরা উন্ধার না করি, তবে স্বদেশের কাছে, ধর্মের কাছে অপরাধী হইব।

আমাদের দিশি লোকের সঙ্গে দিশি ধারায় মিলিবার যে কী উপলক্ষ হইতে পারে, আমি তাহারই একটি দ্টোল্ড দিলাম মাত্র, এবং এই উপলক্ষটিকে নিয়মে বাধিয়া, আয়ত্তে আনিয়া, কী করিয়া যে একটা দেশব্যাপী মঞ্চল-ব্যাপারে পরিণত করা যাইতে পারে, তাহারই আভাস দেওয়া গেল।

যাঁহারা রাঞ্জন্যরে ভিক্ষাব্তিকে দেশের সর্বপ্রধান মঞ্চালব্যাপার বলিয়া গণ্য করেন না তাঁহাদিগকে অন্য পক্ষ 'পেসিমিস্ট' অর্থাৎ আশাহানৈর দল নাম দিয়াছেন। অর্থাৎ রাজার কাছে কোনো আশা নাই বলিয়া যেন আমরা হতাশ্বাস হইয়া পডিয়াছি।

আমরা পশ্ট করিয়া বলিতেছি, রাজা আমাদিগকে মাঝে মাঝে লগ্মড়াঘাতে তাঁহার সিংহন্দার হইতে খেদাইতেছে বলিরাই যে অগত্যা আর্থানর্ভরকে গ্রেরোজ্ঞান করিতেছি, কোনোদিনই আমি এর্প দ্র্লভি-দ্রাক্ষাগ্মছ-লূম্ম হত-

ভাগ্য শ্গালের সাম্থনাকে আশ্রয় করি নাই। আমি এই কথাই বলি, পরের প্রসাদভিক্ষাই যথার্থ 'পোসমিস্ট' আশাহীন দীনের লক্ষণ। গলায় কাছা না লইলে আমাদের গতি নাই, এ কথা আমি কোনোমতেই বলিব না, আমি স্বদেশকে বিশ্বাস করি, আমি আত্মশক্তিকে সম্মান করি। আমি নিশ্চয় জ্লানি ষে, যে উপায়েই হউক, আমরা নিজের মধ্যে ঐক্য উপলম্পি করিয়া আজ্ব যে সার্থাকতালাভের জন্য উৎস্কুক হইয়াছি, তাহার ভিত্তি যদি পরের পরিবর্তনশীল প্রসমতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাহা প্নঃপ্নই বার্থ হইতে থাকে। অতএব ভারতবর্ষের যথার্থ পর্থাট যে কী, আমাদিগকে চারি দিক হইতেই তাহার সম্থান করিতে হইবে।

মান্বের সপ্পে মান্বের আত্মীয়সম্বংধ-স্থাপনই চিরকাল ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান চেন্টা ছিল। আমরা যে-কোনো মান্বের সংপ্রবে আসি, তাহার সঙ্গে একটি সম্বংধ নির্ণয় করিয়া বসি। এইজনা কোনো অবস্থায় মান্বকে আমরা আমাদের কার্যসাধনার কল বা কলের অংগ বলিয়া মনে করিতে পারি না। ইহার ভালো মন্দ দৃই দিকই থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা আমাদের দেশীর, এমর্নকি, তদপেক্ষাও বড়ো, ইহা প্রাচা।

প্রয়োজন-সম্বংধকে আমরা হ্দয়ের সম্বংধ ন্বারা শোধন করিয়া লইয়া তবে ব্যবহার করিতে পারি। ভারতবর্ষ কাজ করিতে বাসয়াও মানবসম্বংধর মাধ্রতিকু ভূলিতে পারে না। এই সম্বংধর সমস্ত দায় সে স্বীকার করিয়া বসে। আমরা এই দায় সহজে স্বীকার করাতেই ভারতবর্ষে ঘরে পরে, উচ্চেনীচে, গ্রুম্পে ও আগন্তুকে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বংধর ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াচে। এইজনাই এ দেশে টোল পাঠশালা জলাশয় অতিথিশালা দেবালয় অয়্ধ-য়ঞ্জ-আত্রনের প্রতিপালন প্রভৃতি সম্বংধ কোনোদিন কাহাকেও ভাবিতে হয় নাই।

আজ যদি এই সামাজিক সম্বাধ বিশিল্প হইয়া থাকে, যদি অন্দোন জলদান আশ্রয়দান স্বাস্থাদান বিদ্যাদান প্রভৃতি সামাজিক কর্তব্য ছিন্নসমাজ্ঞ হইতে স্থালিত হইয়া বাহিরে পাঁড়য়া থাকে, তবে আমরা একেবারেই অধ্বকার দেখিব না।

গ্রের এবং পল্লীর ক্ষ্দু সদ্বংধ অতিক্রম করিয়া প্রত্যেককে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত করিয়া অন্ভব করিবার জন্য হিন্দুধর্ম পন্থা নির্দেশ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা দেবতা, ঋষি, পিতৃপ্রেষ, সমস্ত মন্যা ও পদ্পক্ষীর সহিত আপনার মঞ্চলসদ্বন্ধ স্মর্ণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। ইহা ব্যার্থরেপে পালিত হইলে

ব্যবিগতভাবে প্রত্যেকের পক্ষে ও সাধারণভাবে বিশ্বের পক্ষে মণ্গালকর হইরা 🍌

আমাদের সমাজে প্রত্যেকের সহিত সমস্ত দেশের একটা প্রাত্যহিক সম্বন্ধ কি বাধিয়া দেওয়া অসম্ভব। প্রতিদিন প্রত্যেকে স্বদেশকে স্মরণ করিয়া একপয়সা বা তদপেক্ষা অলপ, একমুন্থি বা অর্ধমুন্থি তণ্ডুলও স্বদেশর্বাল-স্বরূপে উৎসর্গ করিতে পারিবেন না? স্বদেশের সহিত আমাদের মঞ্চল-সম্বন্ধ-সে কি আমাদের ব্যক্তিগত হইবে না। আমরা কি স্বদেশকে জলদান বিদ্যাদান প্রভাত মণ্গলকর্মগ্রলিকে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া দেশ হইতে আমাদের চেষ্টা চিম্তা ও হাদয়কে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিব। গ্রমেন্ট আक वाश्नारमध्यत कनकन्छे-निवातरमत कना भणाम हाकात होका मिर्छहिन-মনে কর্ম, আমাদের আন্দোলনের প্রচন্ড তাগিদে পঞাশ লক্ষ টাকা দিলেন এবং দেশে জলের কন্ট একেবারেই রহিল না-তাহার ফল কী হইল। তাহার **ফল** এই হইল যে, সহায়তালাভ-কল্যাণলাভের সূত্রে দেশের যে হাদ্য় এতদিন সমাজের মধোই কাজ করিয়াছে ও তৃণ্তি পাইয়াছে, তাহাকে বিদেশীর হাতে সমর্পণ করা হইল। যেখান হইতে দেশ সমস্ত উপকার পাইবে সেইখানেই সে তাহার সমস্ত হ্দয় স্বভাবতই দিবে। দেশের টাকা নানা পথ দিয়া নানা আকারে বিদেশের দিকে ছ্বিটয়া চলিয়াছে বলিয়া আমরা আক্ষেপ করি-কিন্তু দেশের হাদয় যদি যায়, দেশের সহিত যত-কিছা কল্যাণসম্বন্ধ একে একে সমস্তই যদি বিদেশী গবর্মেশ্টেরই করায়ত্ত হয়, আমাদের আর কিছুই অবশিষ্ট না থাকে, তবে সেটা কি বিদেশগামী টাকার স্রোতের চেয়ে অলপ আক্ষেপের বিষয় হইবে। এইজনাই কি আমরা সভা করি, দরখাদত করি, ও এইর্পে দেশকে অশ্তরে-বাহিরে সম্পূর্ণভাবে পরের হাতে তুলিয়া দিবার क्रिफोर्क्टे कि वरम प्रमार्टिकीयजा। देश कपाइटे इटेर्ड भारत ना। देश কখনোই চিরদিন এ দেশে প্রশ্রয় পাইবে না-কারণ, ইহা ভারতবর্ষের ধর্ম নহে। বিদেশী চিরদিন আমাদের স্বদেশকে অমজল ও বিদ্যা ভিক্ষা দিবে. আমাদের কর্তব্য কেবল এই যে, ডিক্ষার অংশ মনের মতো না হইলেই আমরা চীংকার করিতে থাকিব? কদাচ নহে, কদাচ নহে। স্বদেশের ভার আমরা প্রত্যেকেই এবং প্রতিদিনই গ্রহণ করিব—তাহাতে আমাদের গোরব, আমাদের ধর্ম। এইবার সময় আসিয়াছে, যখন আমাদের সমাজ একটি সূত্রং স্বদেশী সমাজ হইয়া উঠিবে। সময় আসিয়াছে, বখন প্রত্যেকে জ্ঞানিবে আমি একক নহি-আমি ক্ষান্ত হইলেও আমাকে কেহ ত্যাগ করিতে পারিবে না এবং ক্রদ্রতমকেও আমি ত্যাগ করিতে পারিব না।

প্রেই বলিয়াছি, সমাজের প্রত্যেক বাদ্ধি প্রত্যহ অতি অন্পর্ণারমাণেও কিছু স্বদেশের জন্য উৎসর্গ করিবে। তা ছাড়া, প্রত্যেক গ্রে বিবাহাদি শ্ভকর্মে গ্রামভাটি প্রভৃতির নায় এই স্বদেশী সমাজের একটি প্রাপা আদায় দর্বহ বলিয়া মনে করি না। ইহা যথাস্থানে সংগৃহীত হইলে অর্থাভাব ঘটিবে না। আমাদের দেশে স্বেচ্ছাদত্ত দানে বড়ো বড়ো মঠ মন্দির চলিতেছে, এ দেশে কি সমাজ ইচ্ছাপ্রেক আপনার আশ্রয়ম্থান আপনি রচনা করিবে না। বিশেষত যথন অন্ত্র জলে স্বাস্থো বিদায় দেশ সোভাগালাভ করিবে তখন কৃতজ্ঞতা কথনোই নিশ্চেট থাকিবে না।

আত্মশক্তি একটি বিশেষ স্থানে সর্বাদা সপ্তয় করা, সেই বিশেষ স্থানে উপলব্ধি করা, সেই বিশেষ স্থান হইতে প্রয়োগ করিবার একটি বাবস্থা থাকা, আমাদের পক্ষে কির্প প্রয়োজনীয় হইয়াছে, একট্ব আলোচনা করিলেই তাহা স্পন্ট ব্রুথা যাইবে।

আমাদের দেশে মধ্যে মধ্যে সামানা উপলক্ষে হিন্দ্-ম্সলমানে বিরোধ বাধিয়া উঠে: সেই বিরোধ মিটাইয়া দিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে প্রীতি ও শান্তি স্থাপন, উভয় পক্ষের স্ব স্ব অধিকার নিয়মিত করিয়া দিবার বিশেষ কর্তৃত্ব সমাজের কোনো স্থানে যদি না থাকে, তবে সমাজ বারে বারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উত্তরোত্তর দ্বর্ল হইয়া পড়িবেই।

নিজের শক্তিকে অবিশ্বাস করিবেন না—আপনারা নিশ্চয়ই জানিবেন, সময় উপস্থিত হইয়াছে। নিশ্চয় জানিবেন, ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বাঁধিয়া তুলিবার ধর্মা চিরদিন বিরাজ করিয়াছে। নানা প্রতিক্লে ব্যাপারের মধ্যে পড়িয়াও ভারতবর্ষ বরাবর একটা ব্যবস্থা করিয়া তুলিয়াছে, তাই আজ্ঞও রক্ষা পাইয়াছে। এই ভারতবর্ষের উপরে আমি বিশ্বাস স্থাপন করি। এই ভারতবর্ষ এখনই এই মৃহ্তেই ধীরে ধীরে ন্তন কালের সহিত আপনার প্রাতনের আশ্চর্য একটি সামঞ্চস্য গড়িয়া তুলিতেছে। আমরা প্রত্যেকে ধন সক্ষানভাবে ইহাতে যোগ দিতে পারি—জভ্বের বশে বা বিদ্রোহের তাড়নার প্রতিক্ষণে ইহার প্রতিক্লেতা না করি।

বাহিরের সহিত হিন্দ্রসমান্তের সংঘাত এই ন্তন নহে। ভারতবর্বে প্রবেশ করিয়া আর্ষণণের সহিত এখানকার আদিম অধিবাসীদের তুম্ল বিরোধ বাধিয়াছিল। এই বিরোধে আর্যণণ জয়ী হইলেন, কিন্তু অনার্যেরা আদিম অন্দ্রোলিয়ান বা আমেরিকগণের মতো উৎসাদিত হইল না; তাহারা আর্থ-উপনিবেশ হইতে বহিষ্কৃত হইল না; তাহারা আপনাদের আচারবিচারের সমঙ্গত পার্থকা সত্ত্বেও একটি সমাজতন্ত্রের মধ্যে স্থান পাইল। তাহাদিগকে

গ্রহণ করিয়া আর্যসমাজ বিচিত্র হইল।

এই সমাজ আর-একবার স্দৃণীর্ঘকাল বিশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বৌশ্বপ্রভাবের সময় বৌশ্বধর্মের আকর্ষণে ভারতবর্ষীয়ের সহিত বহুতর পরদেশীয়ের
ঘনিষ্ঠ সংস্রব ঘটিয়াছিল। বিরোধের সংস্রবের চেয়ে এই মিলনের সংস্রব
আরো গ্রন্তর। বিরোধে আত্মরকার চেটা বরাবর জাগ্রত থাকে,
মিলনের অসতক অবন্ধায় র্আত সহজেই সমস্ত একাকার হইয়া য়য়। বৌশ্ব
ভারতবর্ষে ভাহাই ঘটিয়াছিল; সেই এসিয়াব্যাপী ধর্মাশ্লাবনের সময় নানা
জ্যাতির আচারবাবহার জিয়াকর্ম ভাসিয়া আসিয়াছিল, কেহ ঠেকায় নাই।

কিম্পু এই অতিবৃহৎ উচ্ছ্ খলতার মধ্যেও ব্যবস্থাস্থাপনের প্রতিভা ভারতবর্ষকে ত্যাগ করিল না। যাহা-কিছ্ ঘরের এবং যাহা-কিছ্ অভ্যাগত, সমস্তকে একত্র করিয়া লইয়া প্নর্বার ভারতবর্ষ আপনার সমাজ স্বিহিত করিয়া গড়িয়া তুলিল; প্রাপেক্ষা আরো বিচিত্র হইয়া উঠিল। কিম্পু এই বিপ্লে বৈচিত্র্যের মধ্যে আপনার একটি ঐক্য সর্বত্রই সে গ্রথিত করিয়া দিয়াছে।

ইহার পরে এই ভারতবর্ষেই ম্সলমানের সংঘাত আসিয়া উপস্থিত হইল।
এই সংঘাত সমাজকে যে কিছ্মাত আক্তমণ করে নাই তাহা বলিতে পারি না।
তথন হিন্দ্সমাজে এই পরসংঘাতের সহিত সামজস্যসাধনের প্রক্রিয়া সর্বাইই
আরুল্ড হইয়াছিল। হিন্দ্ ও ম্সলমান সমাজের মাঝখানে এমন একটি
সংযোগস্থল স্ট হইতেছিল, যেখানে উভয় সমাজের সীমারেখা মিলিয়া
আসিতেছিল; নানকপন্থী, কবীরপন্থী ও নিন্নগ্রেণীর বৈঞ্চবসমাজ ইহার
দ্টান্তস্থল। আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে নানা স্থানে ধর্ম ও আচার
লইয়া যে-সকল ভাঙাগড়া চলিতেছে, শিক্ষিতসম্প্রদায় তাহার কোনো খবর
রাখেন না। যদি রাখিতেন তো দেখিতেন, এখনো ভিতরে ভিতরে এই
সামজস্যাধনের সজীব প্রক্রিয়া বন্ধ নাই।

সম্প্রতি আর-এক প্রবল বিদেশী আর-এক ধর্ম আচারবাবহার ও শিক্ষাদীক্ষা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইরাছে। এইর্পে প্রথিবীতে যে চার প্রধান
ধর্মকে আশ্রয় করিয়া চার বৃহৎ সমাজ আছে—হিন্দু বৌন্ধ মুসলমান খ্ন্টান—
তাহারা সকলেই ভারতবর্ষে আসিয়া মিলিয়াছে। বিধাতা যেন একটা বৃহৎ
সামাজিক-সন্মিলনের জন্য ভারতবর্ষেই একটা বড়ো রাসার্ননিক কারখানা-ঘর
খ্রিলয়াছেন।

এখানে একটা কথা আমাকে স্বীকার করিতে হইবে বে, বৌষ্পপ্রাদর্ভাবের সময় সমাজে বে-একটা মিশ্রণ ও বিপর্যস্তৃতা ঘটিরাছিল, তাহাতে পরবতী . হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা ভরের লক্ষণ রহিয়া গিয়াছে।

্ বোম্পপরবতী হিন্দ্রসমাজ আপনার যাহা-কিছ্ব আছে ও ছিল তাহাই আটে-ঘাটে রক্ষা করিবার জন্য পরসংস্রব হইতে নিজেকে সর্বতোভাবে অবরুম্ধ রাখিবার জন্য নিজেকে জাল দিয়া বেডিয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষকে আপনার একটি মহৎ পদ হারাইতে হইয়াছে। এক সময়ে ভারতবর্ষ প্রথিবীতে গ্রেরে আসন লাভ করিয়াছিল: ধর্মে বিজ্ঞানে দর্শনে ভারতব্যীয় চিত্তের সাহসের সীমা ছিল না: সেই চিত্ত সকল দিকে সন্দর্গম সন্দরে প্রদেশসকল অধিকার করিবার জন্য আপনার শক্তি অবাধে প্রেরণ করিত। এইরপে ভারতবর্ষ যে গ্রের সিংহাসন জয় করিয়াছিল তাহা হইতে আজ সে দ্রন্ট হইয়াছে—আজ তাহাকে ছাত্রত্ব স্বীকার করিতে হইতেছে। ইহার কারণ, আমাদের মনের মধ্যে ভর ঢুকিয়াছে। সমূদ্রযান্তা আমরা সকল দিক দিরাই ভয়ে ভয়ে বন্ধ করিয়া দিয়াছি-কি জলময় সমন্ত্র, কি জ্ঞানময় সমন্ত্র। আমরা ছিলাম বিশ্বের, দাঁডাইলাম পল্লীতে। সঞ্চয় ও রক্ষা করিবার জন্য সমাজে যে ভীর, স্মীশক্তি আছে সেই শক্তিই কোত্রহলপর পরীক্ষাপ্রিয় সাধনশীল পুরুষশন্ত্রিকে পরাভত করিয়া একাধিপতা লাভ করিল। তাই আমরা জ্ঞান-রাজ্যেও দঢ়েসংস্কারকথ সৈত্রপুকৃতিসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছি। জ্ঞানের বাণিজ্ঞা ভারতবর্ষ যাহা-কিছু আরুভ করিয়াছিল, যাহা প্রতাহ বাড়িয়া উঠিয়া জগতের ঐশ্বর্য বিস্তার করিতেছিল, তাহা আজ আর বাড়িতেছে না, তাহা খোওয়া-ই बाङ्गरुग्छ।

জ্ঞানের অধিকার, ধর্মের অধিকার, তপস্যার অধিকার আমাদের সমা**ন্ধের** যথার্থ প্রাণের আধার ছিল। যথন হইতে আচারপালন-মাত্রই তপস্যার স্থান গ্রহণ করিল তথন হইতে আমরা অন্যকেও কিছু দিতেছি না, আপনার যাহা ছিল তাহাকেও অকর্মণা ও বিকৃত করিতেছি।

ইহা নিশ্চয় জানা চাই, প্রত্যেক জাতিই বিশ্বমানবের অপা। বিশ্বমানবকে দান করিবার, সহায়তা করিবার সামগ্রী কী উল্ভাবন করিতেছে, ইহারই সদ্ত্তর দিয়া প্রত্যেক জাতি প্রতিষ্ঠালাভ করে। যথন হইতে সেই উল্ভাবনের প্রাণশন্তি কোনো জাতি হারার, তথন হইতেই সেই বিরাট মানবের কলেবরে পক্ষাঘাতগ্রুত অপোর নাায় সে কেবল ভারুত্বর্পে বিরাজ করে। বহুতত কেবল টিকিয়া থাকাই গৌরব নহে।

ভারতবর্ষ রাজ্য লইয়া মারামারি, বাণিজ্য লইয়া কাড়াকাড়ি করে নাই। আজ বে তিব্বত চীন জাপান অভ্যাগত য়ৢ৻রোপের ভরে সমস্ত দ্বার-বাতায়ন রুম্ম করিতে ইচ্ছুক, সেই তিব্বত চীন জাপান ভারতবর্ষকে গ্রের্ বলিয়া সমাদরে নির্ংকণিঠতচিত্তে গ্রের মধ্যে ডাকিয়া লইয়াছে। ভারতবর্ষ সৈন্য এবং পণ্য লইয়া সমস্ত প্থিবীকে অস্থিমন্জায় উদ্বেজিত করিয়া ফিরে নাই—সর্বত্র শান্তি সাম্বনা ও ধর্মব্যবস্থা স্থাপন করিয়া মানবের ভক্তি অধিকার করিয়াছে। এইর্পে যে গোরব সে লাভ করিয়াছে তাহা তপস্যার স্বারা করিয়াছে এবং সে গৌরব রাজচক্রবার্তত্বের চেয়ে বড়ো।

সেই গৌরব হারাইয়া আমরা যথন আপনার সমসত প্রাটল-পাঁটলা লইয়া ভীতচিত্তে কোণে বাসিয়া আছি, এমন সময়ে ইংরেজ আসিবার প্রয়োজন ছিল। ইংরেজর প্রবল আঘাতে এই ভীর্ পলাতক সমাজের ক্ষ্ম বেড়া অনেক প্রানে ভাঙিয়াছে। বাহিরকে ভয় করিয়া যেমন দ্রে ছিলাম, বাহির তেমনি হ্রুড়ম্ড় করিয়া একেবারে ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে—এখন ইহাকে ঠেকায় কাহার সাধ্য। এই উৎপাতে আমাদের যে প্রাচীর ভাঙিয়া গেল তাহাতে দ্রটা জিনিস আমরা আবিন্কার করিলাম। আমাদের কী আশ্চর্য শান্তি ছিল তাহা চোথে পড়িল, আমরা কী আশ্চর্য অশন্ত হইয়া পড়িয়াছি তাহাও ধরা পড়িতে বিলম্ব হইল না।

আজ আমরা ইহা উত্তমর্পে ব্ঝিয়াছি যে, তফাতে গা-ঢাকা দিয়া বসিয়া থাকাকেই আত্মরক্ষা বলে না। নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সর্বতাভাবে জ্বাগ্রত করা ও চালনা করাই আত্মরক্ষার প্রকৃত উপায়। ইহা বিধাতার নিয়ম। কোণে বসিয়া কেবল 'গেল' গেল' বলিয়া হাহাকার করিয়া মরিলে কোনো ফল নাই। সকল বিষয়ে ইংরেজের অন্করণ করিয়া ছন্মবেশ পরিয়া বাঁচিবার যে চেন্টা তাহাও নিজেকে ভোলানো মাত্র। আমরা প্রকৃত ইংরেজ হইতে পারিব না, নকল ইংরেজ হইয়াও আমবা ইংরেজকে ঠেকাইতে পারিব না।

আমাদের বৃদ্ধি, আমাদের হ্দয়, আমাদের রুচি যে প্রতিদিন জলের দরে বিকাইয়া যাইতেছে, তাহা প্রতিরোধ করিবার একমান্র উপায়—আমরা নিজে যাহা তাহাই সজ্ঞানভাবে সবলভাবে সচলভাবে সম্পূর্ণভাবে হইয়া উঠা।

আমাদের যে শব্ধি আবন্ধ আছে তাহা বিদেশ হইতে বিরোধের আঘাত পাইয়াই মুক্ত হইবে—কারণ, আজ প্থিবীতে তাহার কাজ আসিরাছে। আমাদের দেশের তাপসেরা তপস্যার ন্বারা যে শব্ধি সপ্তর করিয়া গিরাছেন তাহা মহাম্ল্যা, বিধাতা তাহাকে নিম্ফল করিবেন না। সেইজনা উপব্যক্ত সময়েই তিনি নিশ্চেন্ট ভারতকে সুকঠিন পীড়নের ন্বারা জাগ্রত করিয়াছেন।

বহুর মধ্যে ঐক্য-উপলম্থি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যম্থাপন, ইহাই ভারতবর্ষের অর্ল্ডানিহিত ধর্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জ্বানে না, সে পরকে শত্র্বলিয়া কল্পনা করে না। এইজনাই ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া, ্ একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এইজনা সকল পৃশ্যাকেই সে স্বীকার করে, স্বস্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায়।

ভারতবর্ষের এই গুণ থাকাতে কোনো সমাজকে আমাদের বিরোধী কচ্পনা করিয়া আমরা ভীত হইব না। প্রত্যেক নব নব সংঘাতে আমরা আমাদের বিস্তারেরই প্রত্যাশা করিব। হিন্দু বোন্দ মুসলমান খ্স্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না, এইখানে তাহারা সামঞ্জস্য খুলিয়া পাইবে। এই সামঞ্জস্যের অধ্যপ্রত্যধ্য যতই দেশবিদেশের হউক, তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের।

আমরা ভারতবর্ষের বিধাত্নিদিশ্ট এই নিয়োগটি যদি দমরণ করি তবে আমাদের লক্ষ্য দ্পির হইবে, লন্জা দ্বর হইবে—ভারতবর্ষের মধ্যে যে-একটি মৃত্যুহীন শক্তি আছে তাহার সন্ধান পাইব। আমাদিগকে ইহা মনে রাখিতেই হইবে যে, য়ৢরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানকে যে চিরকালই আমরা শৃশ্ধমাত্র ছাত্রের মতো গ্রহণ করিব, তাহা নহে; ভারতবর্ষের সরন্বতী জ্ঞানবিজ্ঞানের সমন্ত দল ও দলাদিলকে একটি শতদল পদ্মের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবেন, তাহাদের খন্ডতা দ্বর করিবেন। ঐক্যাধনাই ভারতবর্ষীয় প্রতিভার প্রধান কাঙ্ক। ভারতবর্ষ কাহাকেও ত্যাগ করিবার, কাহাকেও দ্বের রাখিবার পক্ষে নহে; ভারতবর্ষ সকলকেই স্বীকার করিবার, গ্রহণ করিবার, বিরাট একের মধ্যে সকলকেই স্ব-স্ব-প্রধান প্রতিষ্ঠা উপলম্ঘি করিবার পশ্যে এই বিবাদনিরত বার্ধানসংকল প্রথিবীর সম্মুখে একদিন নির্দেশ করিয়া দিবে।

সেই স্মহৎ দিন আসিবার প্রে'—'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্!' যে মা দেশের প্রত্যেককে কাছে টানিবার, অনৈক্য ঘ্টাইবার, রক্ষা করিবার জন্য নিয়ত ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, যিনি আপন ভাণ্ডারের চিরসঞ্চিত জ্ঞানধর্ম নানা আকারে নানা উপলক্ষে আমাদের প্রত্যেকের অন্তঃকরণের মধ্যে অপ্রান্তভাবে সঞ্চার করিয়া আমাদের চিত্তকে স্দুদীর্ঘ পরাধীনতার নিশীপরাত্রে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়া আমাদের চিত্তকে স্দুদীর্ঘ পরাধীনতার নিশীপরাত্রে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন—দেশের মধ্যস্থলে সন্তানপরিবৃত যজ্ঞশালায় তাঁহাকে প্রতাক্ষ উপলব্ধি করো। আমাদের দেশ তো একদিন ধনকে তৃচ্ছ করিতে জানিত, একদিন দারিদ্রাকেও শোভন ও মহিমান্তিত করিতে শিখিয়াছিল: আজ আমরা কি টাকার কাছে সান্টাপ্যে ধ্লাবল্ডিত হইয়া আমাদের সনাতন স্বধ্যকৈ অপমানিত করিব। আজ আবার আমরা সেই শ্রিচান্ত্র্য, সেই মিত-সংষত, সেই স্বলেপাপকরণ জীবন্যালা গ্রহণ করিয়া আমাদের তপ্সিননী জননীর সেবায় নিব্র হইতে পারিব না? একদিন বাহা আমাদের পক্ষে নিতান্তই সহজ ছিল তাহা কি আমাদের পক্ষে আজ একেবারেই অসাধ্য

হইয়া উঠিয়াছে।—কখনোই নহে। নির্বাচশয় দ্বংসময়েও ভারতবর্ষের নিঃশব্দ প্রকান্ড প্রভাব ধারভাবে নিগ্রেভাবে আপনাকে জয়া করিয়া তুলিতেছে। আমি নিশ্চয় জানি, ভারতবর্ষের স্বগশ্ভার আহ্বান প্রতি ম্বহুতে আমাদের বক্ষঃকুহরে ধর্নিত হইয়া উঠিতেছে; এবং আমরা নিজের অলক্ষো শনৈঃ শনৈঃ দেই ভারতবর্ষের দিকেই চলিয়াছি। আজ যেখানে পর্থাট আমাদের মণ্গলদাশালাক্ষরেল গ্রের দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেইখানে আমাদের গ্রেষান্তারশ্ভের অভিমুখে দাভাইয়া একবার তোরা মা বলিয়া ভাক্!

ভাদ্র ১৩১১

আমাদের দেশের সকলের চেরে বড়ো সমস্যা যে কী, অলপদিন হইল বিধাতা তাহার প্রতি আমাদের সমস্ত চেতনাকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আমরা সেদিন মনে করিয়াছিলাম, পার্টিশন-ব্যাপারে আমরা যে অত্যন্ত ক্ষ্ম হইয়াছ ইহাই ইংরেজকে দেখাইব, আমরা বিলাতি নিমকের সন্বন্ধ কার্টিব এবং দেশের বিলাতি বন্দ হরণ না করিয়া জলগ্রহণ করিব না। পরের সপ্পে যুম্ধঘোষণা যেমান করিয়াছি আমান ঘরের মধ্যে এমন একটা গোল বাধিল যে, এমনতরো আর কথনো দেখা যায় নাই। হিন্দুতে মুসলমানে বিরোধ হঠাং অত্যন্ত মর্মান্তিকর্পে বীভংস হইয়া উঠিল।

এই ব্যাপার আমাদের পক্ষে যতই একান্ত কন্টকর হউক, কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিতর্পেই জানা আবশ্যক ছিল, আজও আমাদের দেশে হিন্দ্র ও মুসলমান যে প্থক এই বাস্তবটিকে বিস্মৃত হইয়া আমরা যে কাজ করিতেই যাই না কেন, এই বাস্তবটি আমাদিগকে কথনোই বিস্মৃত হইবে না। এ কথা বিলয়া নিজেকে ভূলাইলে চলিবে না যে, হিন্দুমুসলমানের সম্বন্ধের মধ্যে কোনো পাপই ছিল না, ইংরেজই মুসলমানকে আমাদের বিরুশ্ধ করিয়াছে।

এইসপ্পে একটা কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, হিন্দ্র ও ম্সলমান, অথবা হিন্দ্র্রের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ বা উচ্চ ও নীচ বর্ণের মধ্যে মিলন না হইলে আমাদের কাব্লের ব্যাঘাত হইতেছে, অতএব কোনোমতে মিলনসাধন করিয়া আমরা বললাভ করিব—এই কথাটাই সকলের চেয়ে বড়ো কথা নয়, সত্তরাং ইহাই সকলের চেয়ে সত্য কথা নহে।

কেবলমাত প্রয়োজনসাধনের স্যোগ, কেবলমাত স্বাবস্থার চেয়ে অনেক বেশি নহিলে মান্বের প্রাণ বাঁচে না। যিশ্ বলিয়া গিয়াছেন, মান্য কেবল-মাত র্টির ম্বারা জীবনধারণ করে না; তাহার কারণ, মান্বের কেবল শারীর জীবন নহে।

এই-যে বৃহৎ জীবনের খাদ্যাভাব এ যদি কেবল বাহির হইতেই, ইংরেজশাসন হইতেই ঘটিত, তাহা হইলে কোনোপ্রকারে বাহিরের সংশোধন করিতে

↑ পারিলেই আমাদের কার্য সমাধা হইয়া যাইত। আমাদের নিজের অংতঃপ্রের
বাবস্থাতেও দীর্ঘকাল হইতেই এই উপবাসের ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে।
আমরা হিন্দ্র ও ম্সলমান, আমরা ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীর হিন্দ্রজাতি এক জারগার বাস করিতেছি বটে, কিন্তু মান্য মান্যকে রুটির চেরে

৲বে উক্ততর খাদ্য জোগাইয়া প্রাণে শক্তিতে আনন্দে পরিপুন্ট করিয়া তোলে,

আমরা পরস্পরকে সেই খাদ্য হইতেই বণ্ডিত করিয়া আসিরাছি। আমাদের সমস্ত হ্দয়ব্ত্তি, সমস্ত হিতচেন্টা পরিবার ও বংশের মধ্যে এবং এক-একটি সংকীর্ণ সমাজের মধ্যে এতই অতিশয় পরিমাণে নিবন্ধ হইয়া পড়িয়াছে য়ে, \সাধারণ মান্বের সপো সাধারণ আত্ময়তার যে বৃহৎ সন্বন্ধ তাহাকে স্বীকার করিবার সন্বল আমরা কিছুই উদ্বৃত্ত রাখি নাই।) সেই কারণে আমরা ন্বীপ-প্রের মতোই খণ্ড খণ্ড হইয়া আছি, মহাদেশের মতো ব্যাণ্ত বিস্তৃত ও এক হইয়া উঠিতে পারি নাই।

প্রত্যেক ক্ষ্রে মান্বাট বৃহৎ মান্বের সংশ্য নিজের ঐক্য নানা মণ্যলের দ্বারা নানা আকারে উপলব্ধি করিতে থাকিবে। এই উপলব্ধি তাহার কোনো বিশেষ কার্যসিন্ধির উপায় বলিয়াই গোরবের নহে, ইহা তাহার প্রাণ, ইহাই তাহার মন্বাত্ব অর্থাৎ তাহার ধর্ম। এই ধর্ম হইতে সে যে পরিমাণেই বিশ্বিত হয়, সেই পরিমাণেই সে শ্বুক্ত হয়। আমাদের দ্বুর্ভাগ্যক্রমে বহুণিন হইতেই ভারতবর্ষে আমারা এই শ্বুক্ততাকে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছি। আমাদের জ্ঞান কর্ম আচারবাবহারের, আমাদের সর্বপ্রকার আদানপ্রদানের বড়ো বড়ো রাজ্পথ এক-একটা ছোটো ছোটো মন্ডলার সম্মুখে আসিয়া খন্ডিত হইয়া গিয়াছে, আমাদের হৃদয় ও চেন্টা প্রধানত আমাদের নিজের ঘর ও নিজের গ্রামের মধ্যেই ঘ্রয়া বেড়াইয়াছে, তাহা বিশ্বমানবের অভিমুখে নিজেকে উদ্ঘাটিত করিয়া দিবার অবসর পায় নাই। এই কারণে আমরা পারিবারিক আরাম পাইয়াছি, ক্রম্র সমাজের সহায়তা পাইয়াছি, কিন্তু বৃহৎ মান্বের শক্তি ও সম্পূর্ণতা হইতে আমরা অনেক দিন হইতে বন্ধিত হইয়া দীনহীনের মতো বাস করিতেছি।

সেই প্রকাণ্ড অভাব প্রণ করিবার উপায় আমরা নিজের মধা হইতেই বাদি বাধিয়া তুলিতে না পারি তবে বাহির হইতে তাহা পাইব কেমন করিয়া। ইংরেজ চলিয়া গেলেই আমাদের এই ছিন্ত প্রণ হইবে, আমরা এ কল্পনা কেন করিতেছি। আমরা যে পরস্পরকে শ্রন্থা করি নাই, সহায়তা করি নাই, আমরা যে পরস্পরকে চিনিবার মাত্রও চেণ্টা করি নাই, আমরা যে এতকাল 'ঘর হইতে আভিনা বিদেশ' করিয়া বিসয়া আছি—পরস্পর সম্বন্ধে আমাদের সেই উদাসীনা অবজ্ঞা, সেই বিরোধ আমাদিগকে যে একান্তই ঘ্টাইতে হইবে, সে কি কেবলমাত্র বিলাতি কাপড় তাগে করিবার স্বিধা হইবে বলিয়া, সে কি কেবলমাত্র ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট নিজের শত্তি প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে। এ নহিলে আমাদের ধর্ম পাঁড়িত হইতেছে, আমাদের মন্বাদ্ধ সংকৃচিত হইতেছে; এ নহিলে আমাদের বৃন্ধি সংকীণ হইবে, আমাদের জ্ঞানের বিকাশ হইবে না; আমাদের দ্বর্গ চিত্ত শত শত অন্ধ সংস্কারের শ্বারা জ্ঞাড়িত হইরা

সমস্যা ৬৩

থাকিবে, আমরা আমাদের অন্তরবাহিরের সমস্ত অধীনতার বন্ধন ছেদন করিয়া নির্ভারে নিঃসংকোচে বিশ্বসমাজের মধ্যে মাথা তুলিতে পারিব না। (সেই নিভাকি নির্বাধ বিপ্লে মনুষ্যাছের অধিকারী হইবার জন্যই আমাদিগকে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরকে ধর্মের বন্ধনে বাধিতে হইবে। ইহা ছাড়া মান্ত্র কোনোমতেই বড়ো হইতে পারে না. কোনোমতেই সত্য হইতে পারে না। ভারতবর্ষে যে-কেই আছে, যে-কেই আসিয়াছে, সকলকে লইয়াই আমরা সম্পূর্ণে হুইব—ভারতবর্ষে বিশ্বমানবের একটি প্রকাণ্ড সমস্যার মীমাংসা হুইবে। সে সমস্যা এই যে, প্থিবীতে মানুষ বর্ণে ভাষায় দ্বভাবে আচরণে ধর্মে বিচিত্র-নরদেবতা এই বিচিত্রকে লইয়াই বিরাট—সেই বিচিত্রকে আমরা এই ভারত-বর্ষের মন্দিরে একাপা করিয়া দেখিব। পার্থক্যকে নির্বাসিত বা বিলাস্ত করিয়া নহে: কিন্ত সর্বন্ধ ব্রহ্মের উদার উপলম্পি শ্বারা, মানবের প্রতি সর্ব-সহিষ্ণ: পরম প্রেমের দ্বারা, উচ্চনীচ আত্মীয়পর সকলের সেবাতেই ভগবানের সেবা স্বীকার করিয়া। আর কিছু নহে, শুভ চেষ্টার স্বারা দেশকে জয় করিয়া লও-যাহারা তোমাকে সন্দেহ করে তাহাদের সন্দেহকে জয় করো. যাহারা তোমার প্রতি বিশেবষ করে তাহাদের বিশেবষকে পরাস্ত করো। রুম্ধ ম্বারে আঘাত করো, বারংবার আঘাত করো-কোনো নৈরাশ্য, কোনো আত্মা-ভিমানের ক্রতায় ফিরিয়া যাইয়ো না: (মান্ষের হ্দয় মান্ষের হ্দরকে চিরদিন কখনোই প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না।

ভারতবর্ষের আহ্বান আমাদের অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিয়াছে। আমাদের নিকট যে আহ্বান আসিয়াছে তাহাতে সমস্ত সংকীর্ণতার অন্তরাল হইতে আমাদিগকে বাহিরে আনিবে—ভারতবর্ষে এবার মান্বের দিকে মান্বের টাল পড়িয়াছে। এবারে, যেখানে যাহার কোনো অভাব আছে তাহা প্রেণ করিবার জন্য আমাদিগকে যাইতে হইবে; অয় স্বাম্থ্য ও শিক্ষা বিতরণের জন্য আমাদিগকে নিভ্ত পল্লীর প্রান্তে নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে; আমাদিগকে আর কেহই নিজের স্বার্থ ও স্বছন্দতার মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। বহুদিনের শ্বুকতা ও অনাব্ভির পর বর্ষা যখন আসে তখন সে ঝড় লইয়াই আসে, কিন্তু নববর্ষার সেই আরম্ভকালীন ঝড়টাই ন্তন আবিভাবের সকলের চেয়ে বড়ো অঞ্চা নহে, তাহা স্থায়ীও হয় না। বিদান্তের চাঞ্চল্য ও বল্লের গজন এবং বায়্র উন্মন্ততা আপনি শান্ত হইয়া আসিবে—তখন মেঘে মেঘে জোড়া লাগিয়া আকাশের প্রপিন্টম স্নিশ্বতার আব্ত হইয়া যাইবে, চারি দিকে ধায়াবর্ষণ হইয়া ত্রিতের পারে জল ভরিয়া উঠিবে এবং ক্র্যিতের ক্ষেতে অয়ের আশা অভ্যুরিত হইয়া দ্ই চক্ষ্ জ্বড়াইয়া দিবে।

মঞ্চলে পরিপ্রণ সেই বিচিত্র সফলতার দিন বহুকাল প্রতীক্ষার পরে আজ্ব ভারতবর্ষে দেখা দিয়াছে, এই কথা নিশ্চয় জানিয়া আমরা যেন আনন্দে প্রস্তৃত হই। কিসের জন্য। ঘর ছাড়িয়া মাঠের মধ্যে নামিবার জন্য, মাটি চাষবার জন্য, বীজ ব্রনিবার জন্য; তাহার পরে সোনার ফসলে যখন লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইবে তখন সেই লক্ষ্মীকে ঘরে আনিয়া নিত্যোৎসবের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য।

আষাঢ ১৩১৫

## প্রব্ ও পশ্চিম

ভারতবর্ষের ইতিহাস কাহাদের ইতিহাস।

একদিন যে শ্বেতকার আর্যগণ প্রকৃতির এবং মান্যের সমস্ত দ্রুহ বাধা ভেদ করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, যে অন্ধকারময় স্বিস্তাণি অরণা এই বৃহৎ দেশকে আচ্ছম করিয়া প্রে পশ্চিমে প্রসারিত ছিল তাহাকে একটা নিবিড় যবনিকার মতো সরাইয়া দিয়া ফলশস্যে বিচিত্র, আলোকময়, উদ্মৃত্ত রংগভূমি উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন, তাহাদের বৃদ্ধি শত্তি ও সাধনা একদিন এই ইতিহাসের ভিত্তিরচনা করিয়াছিল। কিন্তু এ কথা তাহারা বালতে পারেন নাই যে, ভারতবর্ষ আমাদেরই ভারতবর্ষ।

আর্ধরা অনার্ধদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। প্রথম য্গে আর্থদের ক্ষমতা যথন অক্ষ্ম ছিল তথনো অনার্থ শ্রেদের সহিত তাঁহাদের প্রতিলোম বিবাহ চলিয়াছে। তার পরে বৌন্ধর্গে এই মিশ্রণ আরো অবাধ হইয়া উঠিয়াছিল। এই য্গের অবসানে যথন হিন্দ্সমাজ আপনার বেড়াগালির প্রাংসংক্ষার করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং খ্র শন্ত পাথর দিয়া আপন প্রাচীর পাকা করিয়া গাঁথিতে চাহিল, তথন দেশের অনেক স্থলে এমন অবস্থা ঘটিয়াছিল যে ক্রিয়াকর্ম পালন করিবার জন্য বিশ্বন্ধ ব্রাহারণ খালিয়া পাওয়া কঠিন হইয়াছিল; অনেক স্থলে ভিন্ন দেশ হইতে ব্রাহারণ আমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইয়াছে এবং অনেক স্থলে ভিন্ন দেশ হইতে ব্রাহারণ আমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইয়াছে এবং অনেক স্থলে রাজাক্তায় উপবীত পরাইয়া ব্রাহারণ রচনা করিতে হইল, এ কথা প্রসিম্ধ। বর্ণের যে শ্রুতা লইয়া একদিন আর্বরা গোরববোধ করিয়াছিলেন সে শ্রুতা মলিন হইয়াছে: এবং আর্যাণ শ্রুদের সহিত মিশ্রিত হইয়া, তাহাদের বিবিধ আচার ও ধর্ম দেবতা ও প্রাপ্রপ্রালালী গ্রহণ করিয়া, তাহাদিগকে সমাজের অন্তর্গত করিয়া লইয়া, হিন্দ্সমাজ বলিয়া এক সমাজ রচিত হইয়াছে: বৈদিকসমাজের মহিত কেবল যে তাহার ঐকা নাই তাহা নহে, অনেক বিরোধও আছে।

অতীতের সেই পর্বেই কি ভারতবর্ষের ইতিহাস দাঁড়ি টানিতে পারিয়াছে। বিধাতা কি তাহাকে এ কথা বলিতে দিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস হিন্দরে ইতিহাস। হিন্দরে ভারতবর্ষে যখন রাজপুত রাজ্পারা পরদপর মারামারি কাটাকাটি করিয়া বীরত্বের আত্মঘাতী অভিমান প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভারতবর্ষের সেই বিচ্ছিন্নতার ফাঁক দিয়া ম্সলমান এ দেশে প্রবেশ করিল, চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং প্রেবান্কমে জন্মিয়া ও মারিয়া এ দেশের মাটিকে আপন করিয়া লইল।

র্যাদ এইখানেই ছেদ দিয়া বাল, বাস্, আর নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আমরা হিম্দ্-ম্নুসলমানেরই ইতিহাস করিয়া তুলিব, তবে যে বিশ্বকর্মা মানবসমাজকে সংকীর্ণ কেন্দ্র হইতে ক্রমশ বৃহৎ পরিধির দিকে গাড়িয়া তুলিতেছেন, তিনি কি তাহার প্লান বদলাইয়া আমাদেরই অহংকারকে সার্থক করিয়া তুলিবেন।

ভারতবর্ষ আমার হইবে কি তোমার হইবে, হিন্দ্র হইবে কি ম্নুসলমানের হইবে, কি আর-কোনো জাত আসিয়া এখানে আধিপত্য করিবে, বিধাতার দরবারে যে সেই কথাটাই সবচেয়ে বড়ো করিয়া আলোচিত হইতেছে তাহা নহে। তাহার আদালতে নানা পক্ষের উকিল নানা পক্ষের দরখাসত লইয়া লড়াই করিতেছে, অবশেষে একদিন মকন্দমা শেষ হইলে পর হয় হিন্দ্র, নয় ম্নুসলমান, নয় ইংরেজ, নয় আর-কোনো জাতি চ্ডান্ত ডিক্তি পাইয়া নিশান গাড়িয়া বসিবে, এ কথা সত্য নহে। আমরা মনে করি জগতে স্বত্বের লড়াই চলিতেছে, সেটা আমাদের অহংকার: লড়াই যা সে সত্যের লড়াই।

যাহা সকলের চেয়ে শ্রেণ্ঠ, যাহা সকলের চেয়ে প্র্ণ্, যাহা চরম সতা, তাহা সকলকে লইয়া; এবং তাহাই নানা আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়া হইয়া উঠিবার দিকে চলিয়াছে—আমাদের সমস্ত ইচ্ছা দিয়া তাহাকে আমরা যে পরিমাণে অগ্রসর করিতে চেন্টা করিব সেই পরিমাণেই আমাদের চেন্টা সার্থক হইবে: নিজেকে—ব্যক্তি হিসাবেই হউক আর জাতি হিসাবেই হউক—জয়ী করিবার যে চেন্টা বিশ্ববিধানের মধ্যে তাহার গ্রুত্ব কিছ্বই নাই। গ্রীসের জয়পতাকা আলেক্জান্ডারকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত প্থিবীকে যে একছের করিতে পারে নাই, তাহাতে গ্রীসের দম্ভই অকৃতার্থ হইয়াছে—প্রথিবীতে আজ সে দম্ভের ম্লা কী। রোমের বিশ্বসাম্বাজ্যের আয়োজন বর্বরের সংঘাতে ফাটিয়া খান্খান্ হইয়া সমস্ত য়্রোপময় যে বিকশি হইল, তাহাতে রোমকের অহংকার অসম্পূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু সেই ক্ষতি লইয়া জগতে আজ কে বিলাপ করিবে। গ্রীস এবং রোম মহাকালের সোনার তরীতে নিজের পাকা ফসল সমস্তই বোঝাই করিয়া দিয়াছে; কিন্তু তাহারা নিজেরাও সেই তরণীর স্থান আশ্রম করিয়া আজ পর্যন্ত যে বর্বিয়ানাই, তাহাতে কালের অনাবশ্যক ভারলাঘ্র করিয়াছে মান্ত, কোনো ক্ষতি করে নাই।

ভারতবর্ষেও যে ইতিহাস গঠিত হইরা উঠিতেছে এ ইতিহাসের শেষ তাৎপর্য এ নর যে, এ দেশে হিন্দাই বড়ো হইবে বা আর-কেহ বড়ো হইবে। ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থাকতার মাতি পরিগ্রহ করিবে, পরিপূর্ণতাকে একটি অপূর্ব আকার দান করিরা তাহাকে সমস্ত মানবের সামগ্রী করিয়া তুলিবে—ইহা অপেক্ষা কোনো ক্ষ্মে অভিপ্রান্ন ভারতবর্বের ইতিহাসে নাই। এই পরিপ্র্ণতার প্রতিমাগঠনে হিন্দ্র ম্সলমান বা ইংরেজ বিদি নিজের বর্তমান বিশেষ আকারটিকে একেবারে বিল্প্ত করিয়া দেয়, তাহাতে স্বাজ্ঞাতিক অভিমানের অপমৃত্যু ঘটিতে পারে কিন্তু সত্যের বা মঞ্চালের অপচয় হয় না।

আমরা বৃহৎ ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিবার জন্য আছি। আমরা তাহার একটা উপকরণ। কিন্তু উপকরণ যদি এই বলিয়া বিদ্রোহ প্রকাশ করিতে থাকে যে আমরাই চরম, আমরা সমগ্রের সহিত মিলিব না, আমরা স্বতন্ত্র প্রাকিব, তবে সকল হিসাবেই বার্থ হয়। বিরাট রচনার সহিত যে খণ্ড সামগ্রী কোনোমতেই মিশ খাইবে না যে বলিবে আমিই টি'কিতে চাই. সে একদিন বাদ পড়িয়া যাইবে। ভারতবর্ষের যে অংশ সমন্তের সহিত মিলিতে চাহিবে না যাহা কোনো-একটা বিশেষ অতীত কালের অন্তরালের মধ্যে প্রক্ষম থাকিয়া অন্য-সকল হুইতে বিচ্ছিত্র হুইয়া থাকিতে চাহিবে, যে আপনার চারি দিকে কেবল বাধা রচনা করিয়া তুলিবে, ভারত-ইতিহাসের বিধাতা তাহাকে আঘাতের পর আঘাতে, হয় পরম দঃথে সকলের সপো সমান করিয়া দিবেন, নম্ব তাহাকে অনাবশাক ব্যাঘাত বলিয়া একেবারে বর্জন করিবেন। কারণ. ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদেরই ইতিহাস নহে, আমরাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের জন্য সমাহত: আমরা নিজেকে যদি তাহার যোগ্য না করি তবে আমবাই নদ্ট হইব। আমরা সর্বপ্রকারে সকলের সংস্তব বাঁচাইয়া অতি বিশু-খভাবে স্বতন্ত্র থাকিব, এই বলিয়া যদি গৌরব করি এবং যদি মনে করি এই গৌরবকেই আমাদের বংশপরম্পরায় চিরন্তন করিয়া রাখিবার ভার আমাদের ইতিহাস গ্রহণ করিয়াছে, যদি মনে করি আমাদের ধর্ম কেবলমাত্র আমাদেরই, আমাদের আচার বিশেষভাবে আমাদেরই, আমাদের প্রজাক্ষেত্রে আর-কেহ পদার্পণ করিবে না, আমাদের জ্ঞান কেবল আমাদেরই লোহপেটকে আবন্ধ থাকিবে তবে না জানিয়া আমরা এই কথাই বলি যে, বিশ্বসমাজে আমাদের মৃত্যুদশ্ভের আদেশ হইয়া আছে. এক্ষণে তাহারই জন্য আত্মর্রাচত কারাগারে অপেক্ষা করিতেছি।

সম্প্রতি পশ্চিম হইতে ইংরেজ আসিরা ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি প্রধান স্থান অধিকার করিরাছে। এই ঘটনা অনাহতে আকস্মিক নহে। পশ্চিমের সংদ্রব হইতে বঞ্চিত হইলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণতা হইতে বঞ্চিত হইত। রুরোপের প্রদীপের মুখে শিখা এখন জনুলিতেছে। সেই শিখা হইতে আমাদের প্রদীপ জনুলাইরা লইরা আমাদিগকে কালের পথে আর-একবার বাতা করিয়া বাহির হইতে হইবে। বিশ্বজগতে আমরা যাহা পাইতে পারি, তিন হাজার বংসর প্রেই আমাদের পিতামহেরা তাহা সমস্তই সঞ্চয় করিয়া চুকাইয়া দিয়াছেন, আমরা এমন হতভাগ্য নহি এবং জগং এত দরিদ্র নহে; আমরা যাহা করিতে পারি তাহা আমাদের প্রেই করা হইয়া গিয়াছে. এ কথা যাদ সত্য হয়, তবে জগতের কর্মক্ষেত্রে আমাদের প্রকাণ্ড অনাবশ্যকতা লাইয়া আমরা তো প্থিবীর ভার হইয়া থাকিতে পারিব না। প্থিবীতে আমাদেরও যে প্রয়েজন আছে, সে প্রয়োজন আমাদের নিজের ক্রতার মধ্যেই বন্ধ নহে, তাহা নিখিল মান্বের সংগা জ্ঞান প্রেম কর্মের নানা পরিবর্ধমান সম্বন্ধে, নানা উম্ভাবনে, নানা প্রবর্তনায় জাগ্রত থাকিবে ও জার্গারত করিবে, আমাদের মধ্যে সেই উদাম সঞ্চার করিবার জন্য ইংরেজ জগতের যজ্জেশ্বরের দ্তের মধ্যে সেই উদাম সঞ্চার করিবার জন্য ইংরেজ জগতের যজ্জেশ্বরের দ্তের মধ্যে সেই উদাম সঞ্চার করিবার জন্য ইংরেজ জগতের যজ্জেশ্বরের দ্তের মধ্যে সেই উদাম সঞ্চার করিবার জন্য ইংরেজ জগতের যজ্জেশ্বরের দ্তের মধ্যে সেই উদাম সঞ্চার করিবার জন্য ইংরেজ জগতের যজ্জেশ্বরের দ্তের মধ্যে সেই তারা আমাদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদের আগমন যে পর্যান্ত না সফল হইবে, জগণে-যজ্ঞের নিমান্ত্রণে তাহাদের তাহারা আমাদিগকে পীড়া দিবে, তাহারা আমাদিগকে আরামে নিদ্রা যাইতে দিবে না।

ইংরেজের আহ্বান যে পর্যণত আমরা গ্রহণ না করিব, তাহাদের সংশা মিলন যে পর্যণত না সার্থক হইবে, সে পর্যণত তাহাদিগকে বলপ্রক বিদায় করিব, এমন শক্তি আমাদের নাই। যে ভারতবর্ষ অতীতে অব্কুরিত হইরা ভবিষাতের অভিম্থে উণ্ভিল হইরা উঠিতেছে, ইংরেজ সেই ভারতের জন্য প্রেরিত হইরা আসিয়াছে। সেই ভারতবর্ষ সমস্ত মান্ধের ভারতবর্ষ—আমরা সেই ভারতবর্ষ হইতে অসময়ে ইংরেজকে দ্র করিব, আমাদের এমন কী অধিকার আছে। বৃহৎ ভারতবর্ষের আমরা কে। এ কি আমাদেরই ভারতবর্ষ। সেই আমরা কাহারা। সে কি বাঙালি না মারাঠি না পাঞ্জাবি, হিন্দ্র না ম্নুলমান। একদিন যাহারা সম্পূর্ণ সত্যের সহিত বলিতে পারিবে, আমরাই ভারতবর্ষ, আমরাই ভারতবাসী—সেই অথন্ড প্রকান্ড আমরার মধ্যে ষে-কেহই মিলিত হউক, তাহার মধ্যে হিন্দ্র ম্নুসলমান ইংরেজ অথবা আরো যে-কেহ আসিয়াই এক হউক না—তাহারাই হ্রুম করিবার অধিকার পাইবে এথানে কে থাকিবে আর কে না থাকিবে।

ইংরেন্ডের সপো আমাদের মিলন সার্থক করিতে হইবে। মহাভারতবর্ধ-গঠন-ব্যাপারে এই ভার আব্দু আমাদের উপরে পড়িরাছে।

অধ্নাতন কালে দেশের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেরে বড়ো মনীবী তাঁহারা পাঁশ্চমের সপো প্রাক্তি মিলাইয়া লইবার এই কাজেই জীবনযাপন করিরাছেন। ভাহার দৃন্টান্ত রামমোহন রায়। তিনি মন্বাছের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে

সমস্ত প্রথিবীর সংগ্র মিলিত করিবার জন্য একদিন একাকী দাঁডাইয়াছিলেন। কোনো প্রথা, কোনো সংস্কার তাঁহার দূষ্টিকে অবরুষ্ধ করিতে পারে নাই। আশ্চর্য উদার হানয় ও উদার বান্ধির ন্বারা তিনি পর্বেকে পরিত্যাগ না করিয়া পশ্চিমকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনিই একলা সকল দিকেই নব্যবগোর পত্তন করিয়া দিয়াছেন। এইর পে তিনিই স্বদেশের লোকের সকল বিরোধ স্বীকার করিয়া আমাদের জ্ঞানের ও কর্মের ক্ষেত্রকে পরে হইতে পশ্চিমের দিকে প্রশৃষ্ট করিয়া দিয়াছেন: আমাদিগকে মানবের চিরুতন অধিকার, সত্যের অবাধ অধিকার দান করিয়াছেন: আমাদিগকে জানিতে দিয়াছেন আমরা সমস্ত প্রিথবীর, আমাদেরই জন্য বুন্ধ খুস্ট মহম্মদ জীবন গ্রহণ ও জীবন দান করিয়াছেন। ভারতবর্ষের খবিদের সাধনার ফল আমাদের প্রত্যেকের জন্যই সন্থিত হইয়াছে। পর্থিবীর যে দেশেই যে-কেহ জ্ঞানের বাধা দরে করিয়াছেন, জড়ত্বের শৃত্থল মোচন করিয়া মানুষের আবন্ধ শান্তকে মুক্তি দিয়াছেন, তিনি আমাদেরই আপন, তহিকে লইয়া আমরা প্রত্যেকে ধন্য। রামমোহন রায় ভারতবর্ষের চিত্তকে সংকৃচিত ও প্রাচীরবন্ধ করেন ুনাই, তাহাকে দেশে ও কালে প্রসারিত করিয়াছেন, ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের মধ্যে তিনি সেত স্থাপন করিয়াছেন: এই কারণেই ভারতবর্ষের স্মিত্তীর্ষে আজও তিনি শব্বিরপে বিরাজ করিতেছেন। কোনো অন্ধ অভ্যাস, কোনো ক্ষুদ্র অহংকার -বশত মহাকালের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে মুড়ের মতো তিনি বিদ্রোহ করেন নাই: যে অভিপ্রায় কেবল অতীতের মধ্যে নিঃশেষিত নতে যাহা ভবিষাতের দিকে উদ্যত, তাহারই জয়পতাকা সমুহত বিঘাের বিরুদ্ধে বীরের মতো বহন করিয়াছেন।

পশ্চম-ভারতে রানাডে প্র'-পশ্চমের সেতৃবন্ধনকার্যে জীবন যাপন করিয়াছেন। যাহা মান্যকে বাঁধে, সমাজকে গড়ে, অসামঞ্জসাকে দ্র করে, জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছার্শান্তর বাধাগ্নিকে নিরুত করে, সেই স্জনশন্তি, সেই মিলনতত্ত্ব রানাডের প্রকৃতির মধ্যে ছিল; সেইজন্য ভারতবাসী ও ইংরেজের মধ্যে নানাপ্রকার ব্যবহারবিরোধ ও স্বার্থসংঘাত সভ্রেও তিনি সমুস্ত সামিরকক্ষোভক্ষ্যতার উধ্বে উঠিতে পারিয়াছিলেন। ভারত-ইতিহাসের যে উপকরণ ইংরেজের মধ্যে আছে তাহা গ্রহণের পথ যাহাতে বিস্তৃত হয়, যাহাতে ভারতবর্ষের সম্প্র্ণভাসাধনের কোনো ব্যাঘাত না ঘটে, তাহার প্রশস্ত হদয় ও উদার বৃন্ধি সেই চেন্টার চির্নিন প্রব্যু ছিল।

অঙ্গদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে মহান্বার মৃত্যু হইয়াছে সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চান্তাকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, স্ভ্লন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ-রচনার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

বিক্সচন্দ্র বঞ্চাদর্শনে যেদিন অকক্ষাৎ প্র'-পশ্চিমের মিলনযজ্ঞ আহ্বান করিলেন সেইদিন হইতে বঞ্চাসাহিত্যে অমরতার আবাহন হইল, সেইদিন হইতে বঞ্চাসাহিত্য অমরতার আবাহন হইল, সেইদিন হইতে বঞ্চাসাহিত্য মহাকালের অভিপ্রায়ে যোগদান করিয়া সার্থকতার পথে দাঁড়াইল। বঞ্চাসাহিত্য যে দেখিতে দেখিতে এমন বৃদ্ধিলাভ করিয়া উঠিতেছে তাহার কারণ, এ সাহিত্য সেই-সকল কৃত্রিম বন্ধন ছেদন করিয়াছে যাহাতে বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত ইহার ঐক্যের পথ বাধাগ্রন্থত হয়। ইহা ক্রমণাই এমন করিয়া রচিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে পশ্চিমের জ্ঞান ও ভাব ইহা সহজে আপনারই করিয়া গ্রহণ করিতে পারে। বিশ্বম যাহা রচনা করিয়াছেন, কেবল তাহার জনাই যে তিনি বড়ো তাহা নহে, তিনিই বাংলাসাহিত্যে প্র'-পশ্চিমের আদানপ্রদানের রাজপথকে প্রতিভাবলে ভালো করিয়া মিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন।
এই মিলনতত্ব বাংলাসাহিত্যের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহার স্বিশিধিতকে জ্ঞাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে।

শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে আজ আমরা অনেকেই মনে করি যে, ভারতবর্ষে আমরা নানা জাতি যে একত্রে মিলিত হইবার চেন্টা করিতেছি ইহার উদ্দেশ্য পোলিটিক্যাল বল লাভ করা। এমন করিয়া যে জিনিসটা বড়ো তাহাকে আমরা ছোটোর দাস করিয়া দেখিতেছি। ভারতবর্ষে আমরা সকল মানুষে মিলিব, ইহা অন্য-সকল উদ্দেশ্যের চেয়ে বড়ো, কারণ ইহা মনুষাম্ব। মিলিতে যে পারিতেছি না ইহাতে আমাদের মনুষাম্বের মুলনীতি ক্ষুদ্ধ হইতেছে, স্কুতরাং সর্বপ্রকার শক্তিই ক্ষীণ হইয়া সর্বগ্রই বাধা পাইতেছে, ইহা আমাদের পাপ; ইহাতে আমাদের ধর্ম নন্ট হইতেছে বিলয়া সকলই নন্ট হইতেছে।

সেই ধর্মবৃন্দি হইতে এই মিলনচেণ্টাকে দেখিলে তবেই এই চেণ্টা সার্থক হইবে। কিন্তু ধর্মবৃন্দি তো কোনো ক্ষুদ্র অহংকার বা প্রয়োজনের মধ্যে বন্দা নহে। সেই বৃন্দির অন্গত হইলে আমাদের মিলনচেণ্টা কেবল বে ভারতবর্ষের ভিন্ন ক্ষুদ্র জাতির মধ্যেই বন্দ্র হইবে তাহা নহে, এই চেণ্টা ইংরেজকেও ভারতবর্ষের করিয়া লইবার জন্য নিয়ত নিযুক্ত ইইবে।

সম্প্রতি ইংরেঞ্জের সংশ্যে ভারতবর্ষের শিক্ষিত, এমনকি অশিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও যে বিরোধ জন্মিয়াছে, তাহাকে আমরা কী ভাবে গ্রহণ করিব। ভাহার মধ্যে কি কোনো সত্য নাই। কেবল তাহা করেকজন চক্লাশ্তকারীর ইন্দ্রজাল মাত্র? ভারভবর্ষের মহাক্ষেত্রে যে নানা জাতি ও নানা শান্তর সমাগম ইইয়াছে, ইহাদের সংঘাতে সন্মিলনে যে ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিতেছে, বর্তমান বিরোধের আবর্ত কি একেবারেই ভাহার প্রতিক্ল। তাহা নহে; বিরোধের যথার্থ তাৎপর্য কী তাহা আমাদিগকে ব্রিথতে হইবে

আমাদের দেশে ভক্তিতত্ত্ব বিরোধকেও মিলনসাধনার একটা অর্থা বলা হয়। লোকপ্রসিদ্ধি আছে যে, রাবণ ভগবানের শত্রতা করিয়া ম্রিকান্ড করিয়াছিল। ইহার অর্থ এই যে, সত্যের নিকট পরাসত হইলে নিবিড়ভাবে সত্যের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সত্যকে অবিরোধে অসংশয়ে সহজে গ্রহণ করিলে তাহাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা হয় না। এইজন্য সদেশহ এবং প্রতিবাদের সঞ্জে অত্যন্ত কঠোরভাবে লড়াই করিয়া তবেই বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব প্রতিষ্ঠালান্ড করে।

আমরা একদিন মুশ্ধভাবে জড়ভাবে য়ুরোপের কাছে ভিক্ষাবৃত্তি অবলন্দন করিয়াছিলাম; আমাদের বিচারবৃদ্ধি একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল; এমন করিয়া যথার্থভাবে লাভ করা যায় না। জ্ঞানই বলো আর রাশ্রীয় অধিকারই বলো, তাহা উপার্জনের অপেক্ষা রাথে—অর্থাৎ বিরোধ ও ব্যাঘাতের ভিতর দিয়া আত্মশক্তির দ্বারা লাভ করিলেই তবে তাহার উপলন্ধি ঘটে—কেহ তাহা আমাদের হাতে তুলিয়া দিলে তাহা আমাদের হস্তগত হয় না। যেভাবে গ্রহণ আমাদের অবমাননা হয়, সেভাবে গ্রহণ করিলে ক্ষতিই হইতে থাকে।

এইজন্যই কিছ্বিদন হইতে পাশ্চান্তা শিক্ষা ও ভাবের বিরুদ্ধে আমাদের মনে একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। একটা আত্মাভিমান জন্মিয়া আমাদিগকে ধারা দিয়া নিজের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে।

যে মহাকালের অভিপ্রায়ের কথা বলিয়াছি, সেই অভিপ্রায়ের অন্ত্বগত হইয়াই এই আত্মাভিমানের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। আমরা নির্বিচারে নির্বরোধে দ্বর্বলভাবে দীনভাবে যাহা পাইয়াছিলাম, তাহা যাচাই করিয়া, ভাহার ম্লা ব্বিষয়া, তাহাকে আপন করিতে পারিতেছিলাম না; ভাহা বাহিরের জিনিস, পোশাকী জিনিস হইয়া উঠিতেছিল বলিয়াই আমাদের মধ্যে একটা পশ্চাদ্বর্ভনের ভাভনা আসিয়াছে।

রামমোহন রায় যে পশ্চিমের ভাবকে আত্মসাং করিতে পারিরাছিলেন তাহার প্রধান কারণ, পশ্চিম তাঁহাকে অভিভূত করে নাই; তাঁহার আপনার দিকে দুর্বলিতা ছিল না। তিনি নিজের প্রতিষ্ঠাভূমির উপরে দাঁড়াইয়া বাহিরের সামগ্রী আহরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য কোথায় তাহা তাহার অগোচর ছিল না, এবং তাহাকে তিনি নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন; এইজনাই বেখান হইতে যাহা পাইয়াছেন তাহা বিচার করিবার নিজি ও মানদণ্ড তাহার হাতে ছিল; কোনো মূল্য না ব্রক্ষিয়া তিনি মূশ্ধের মতো আপনাকে বিকাইয়া দিয়া অঞ্জালিপুরণ করেন নাই।

যে শক্তি নব্যভারতের আদি অধিনায়কের প্রকৃতির মধ্যে সহজেই ছিল, আমাদের মধ্যে তাহা নানা ঘাতপ্রতিঘাতে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার স্বন্দের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইবার চেন্টা করিতেছে। এই কারণে সেই চেন্টা পর্যায়ক্রমে বিপরীত সীমার চ্ডান্টে গিয়া ঠেকিতেছে। একান্ত অভিম্খিতা এবং একান্ত বিম্খতায় আমাদের গতিকে আঘাত করিতে করিতে আমাদিগকে লক্ষাপ্রথে লইয়া চলিয়াছে।

বর্তমানে ইংরেজ-ভারতবাসীর যে বিরোধ জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার একটা কারণ এই প্রতিক্রিয়ার প্রভাব; ইংরেজের জ্ঞান ও শক্তিকে ক্রমাগত নিশ্চেণ্ট-ভাবে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে করিতে আমাদের অন্তরাত্মা পীড়িত হইয়া উঠিতেছিল। সেই পীড়ার মাত্রা অলক্ষিতভাবে জমিতে জমিতে আজ হঠাং দেশের অন্তঃকরণ প্রবলবেগে বাকিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিম্পু কারণ শ্ব্য এই একটিমার নহে। ভারতবর্ষের গ্রের মধ্যে পশ্চিম আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; তাহাকে কোনোমতেই ব্যর্থ ফিরাইয়া দিতে পারিব না, তাহাকে আপনার শান্ততে আপনার করিয়া লইতে হইবে। আমাদের তরফে সেই আপন করিয়া লইবার আত্মশান্তর যদি অভাব ঘটে তবে তাহাতে কালের অভিপ্রায়বেগ ব্যাঘাত পাইয়া বিশ্লব উপস্থিত করিবে। আবার অন্য পক্ষেও পশ্চিম যদি নিজেকে সত্যভাবে প্রকাশ করিতে কৃপণতা করে তবে তাহাতেও বিক্ষোভ উপস্থিত হইবে।

ইংরেজের যাহা শ্রেণ্ঠ, যাহা সত্য, তাহার সহিত আমাদের যদি সংস্রব না ঘটে, ইংরেজের মধ্যে যদি প্রধানত আমরা সৈনিকের বা বণিকের পরিচর পাই, অথবা যদি কেবল শাসনতন্চচালকর্পে তাহাকে আপিসের মধ্যে ধন্দার, দেখিতে থাকি, যে ক্ষেত্রে মানুষের সপ্যে মানুষ আত্মীরভাবে মিশিরা পরস্পরকে অন্তরে গ্রহণ করিতে পারে সে ক্ষেত্রে যদি তাহার সপ্যে আমাদের সংস্পর্শ না থাকে, যদি পরস্পর বার্বাহত হইরা প্থক হইরা থাকি, তবে আমরা পরস্পরের পক্ষে পরম নিরানন্দের বিষর হইরা উঠিবই। একদা ডেভিড হেয়ারের মতো মহাত্মা অতান্ত নিকটে আসিরা ইংরেজ-চরিত্রের মহত্ত্ব আমাদের হাদরের সম্বর্থে আনিরা ধরিতে পারিরাছিলেন; তথনকার ছাত্রগণ

সতাই ইংরেজজাতির নিকট হাদর সমর্পণ করিরাছিল। পরেকালের ছাত্রগণ ইংরেজের সাহিত্য, ইংরেজের শিক্ষা যেমন সমস্ত মন দিয়া গ্রহণ করিত, এখনকার ছাত্ররা তাহা করে না: তাহারা গ্রাস করে, তাহারা ভোগ করে না। সেকালের ছাত্রগণ যেরপে আন্তরিক অনুরাগের সহিত শেক্স্পীয়র, বায়্রনের কাবারসে চিত্তকে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন তাহা দেখিতে পাই না। সাহিত্যের ভিতর দিয়া ইংরেজজাতির সপো যে প্রেমের সম্বন্ধ সহজে ঘটিতে পারে, তাহা এখন বাধা পাইয়াছে। অধ্যাপক বলো, ম্যাজিস্মেট वर्तना, मानगत वरता, भारितास कर्णा वरता, मकत প्रकात मन्भरक्री देशदास তাহার ইংরেজি সভ্যতার চরম অভিব্যক্তির পরিচয় অবাধে আমাদের নিকট স্থাপিত করিতেছে না—স্তরাং ভারতবর্ষে ইংরেজ-আগমনের যে সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ তাহা হইতে ইংরেজ আমাদিগকে বঞ্চিত করিতেছে। সংশাসন এবং ভালো আইনই যে মান যের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো লাভ তাহা নহে। আপিস আদালত আইন এবং শাসন তো মানুষ নয়। মানুষ যে মানুষকে চায়—তাহাকে যদি পায় তবে অনেক দঃখ, অনেক অভাব সহিতেও সে রাজি আছে। মানুষের পরিবর্তে আইন, রুটির পরিবর্তে পাধরেরই মতো। সে পাথর দূর্লভ এবং মূল্যবান হইতে পারে কিন্তু তাহাতে ক্ষুধা দূর হয় না।

এইর্পে প্র' ও পশ্চিমের সমাক্ মিলনের বাধা ঘটিতৈছে বলিয়াই আজ যত-কিছু উৎপাত জাগিয়া উঠিতেছে। কাছে থাকিব অথচ মিলিব না, এ অবস্থা মান্বের পক্ষে অসহা এবং অনিষ্টকর। স্তরাং একদিন-না-একদিন ইহার প্রতিকারের চেন্টা দ্বর্দম হইয়া উঠিবেই। এ বিদ্রোহ নাকি হ্দরের বিদ্রোহ, সেইজনা ইহা ফলাফলের হিসাব বিচার করে না, ইহা আছহত্যা স্বীকার করিতেও প্রস্তৃত হয়।

তংসত্ত্বেও ইহা সত্য যে, এ-সকল বিদ্রোহ ক্ষণিক, কারণ পশ্চিমের সংগ্য আমাদিগকে সতাভাবেই মিলিতে হইবে, এবং তাহার যাহা-কিছু গ্রহণ করিবার তাহা গ্রহণ না করিয়া ভারতবর্ষের অব্যাহতি নাই।

এইবার একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। ইংরেজের যাহা-কিছ্ব শ্রেষ্ঠ, ইংরেজ তাহা যে সম্প্রণভাবে ভারতবর্ষে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, সেজনাও আমরা দারী আছি। আমাদের দৈনা ঘ্টাইলে তবে তাহাদেরও কুপণতা ঘ্রিবে। বাইবেলে লিখিও আছে, যাহার আছে তাহাকেই দেওরা হইবে।

সকল দিকেই আমাদিগকে শক্তিশালী হইতে হইবে, তবেই ভারতবর্ষকে ইংরেজ বাহা দিতে আসিয়াছে তাহা দিতে পারিবে। আমরা রিক্তহণ্ড তাহাদের স্বারে দাঁড়াইলে বার বার ফিরিয়া আসিতে হইবে।

हैश्रातकात माधा माहा मकरलात कारा वाहा वाहा वाहा कारला তাহা আরামে গ্রহণ করিবার নহে, তাহা আমাদিগকে জয় করিয়া লইতে হইবে। ইংরেজ যদি দয়া করিয়া আমাদের প্রতি ভালো হয় তবে তাহা আমাদের পক্ষে ভালো হইবে না। আমরা মনুষ্যত্ব দ্বারা তাহার মনুষ্যত্বকে উদবোধিত করিয়া লইব। ইহা ছাডা সত্যকে গ্রহণ করিবার আর কোনো সহজ্ঞ পন্থা নাই। এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইংরেজের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা ইংরেন্সের কাছেও কঠিন দঃথেই উপলব্ধ হইয়াছে, তাহা দারুণ মন্থনে মথিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার যথার্থ সাক্ষাৎলাভ যদি করিতে চাই তবে আমাদের মধ্যেও শান্তর আবশাক। আমাদের মধ্যে যাহারা উপাধি বা সম্মান বা চার্করির লোভে হাত জোড করিয়া, মাথা হে'ট করিয়া ইংরেজের দরবারে উপস্থিত হয়, তাহারা ইংরেজের ক্ষ্মদ্রতাকেই আকর্ষণ করে, তাহারা ভারতবর্ষের নিকট ইংরেজের প্রকাশকে বিকৃত করিয়া দেয়। অন্য পক্ষে যাহারা কাণ্ড-জ্ঞানবিহ'ীন অসংযত ক্রোধের ম্বারা ইংরেজকে উম্মন্তভাবে আঘাত করিতে চায় তাহারা ইংরেঞ্জের পাপপ্রকৃতিকেই জাগরিত করিয়া তোলে। ভারতবর্ষ অতান্ত অধিক পরিমাণে ইংরেঞ্জের লোভকে, ঔন্ধত্যকে, ইংরেঞ্জের কাপরে মতা ও নিষ্ঠারতাকেই উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে, এ কথা যদি সতা হয় তবে সেজনা ইংরেজকে দোষ দিলে চলিবে না এ অপরাধের প্রধান অংশ আমাদিগকে গ্ৰহণ কবিতে হুইবে।

স্বদেশে ইংরেজের সমাজ ইংরেজের নীচতাকে দমন করিয়া তাহার মহত্তকেই উদ্দীপিত রাখিবার জন্য চারি দিক হইতে নানা চেণ্টা নিয়ত প্ররোগ করিতে থাকে, সমস্ত সমাজের শক্তি প্রতোককে একটা উচ্চ ভূমিতে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য অপ্রান্তভাবে কাজ করে; এমনি করিয়া মোটের উপর নিজের নিকট হইতে যতদ্র পর্যান্ত প্রণিকল পাওয়া সম্ভব, ইংরেজসমাজ তাহা জ্ঞাগিয়া থাকিয়া বলের সহিত আদায় করিয়া লইতেছে।

কিন্তু যে ভারতবর্ষের সপো ইংরেজের কারবার সেই ভারতবর্ষের সমাজ নিজের দ্র্গতি দ্র্বলিতা -বশতই ইংরেজের ইংরেজন্বকে উদ্বোধিত করিয়া রাখিতে পারিতেছে না; সেইজন্য যথার্থ ইংরেজ এ দেশে আসিলে ভারতবর্ষ যে ফল পাইত সে ফল হইতে সে বণিত হইতেছে। সেইজনাই পশ্চিমের বণিক সৈনিক এবং আপিস-আদালতের বড়ো-সাহেবদের সপ্পেই আমাদের সাক্ষাং ঘটে; পশ্চিমের মান্বের সপো প্রের মান্বের মিলন ঘটিল না। পশ্চিমের সেই মান্ব প্রকাশ পাইতেছে না বলিয়াই এ দেশে বাহা-কিছ্র বিশ্বব

বিরোধ, আমাদের যাহা-কিছ্ম দংখে অপমান; এবং এই-যে প্রকাশ পাইতেছে
না, এমনকি প্রকাশ বিকৃত হইরা যাইতেছে, সেন্ধনা আমাদের পক্ষেও যে
পাপ আছে তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। নারমাত্মা বলহীনেন
লভ্যঃ—পরমাত্মা বলহীনের কাছে প্রকাশ পান না; কোনো মহৎ সভাই
বলহীনের স্বারা লভ্য নহে।

শস্তু কথা বলিয়া বা অকস্মাৎ দ্বঃসাহসিক কাজ করিয়া বলপ্রকাশ হয় না। ত্যাগের শ্বারাই বলের পরিচয় ঘটে। ভারতবাসী যতক্ষণ পর্যস্ত ত্যাগশীলতার দ্বারা শ্রেয়কে বরণ করিয়া না লইবে, ভয়কে দ্বার্থকে আরামকে সমগ্র দেশের হিতের জন্য ত্যাগ করিতে না পারিবে, ততক্ষণ ইংরেজের কাছে ষাহা চাহিব তাহাতে ভিক্ষা চাওয়াই হইবে, এবং যাহা পাইব তাহাতে লক্ষা এবং অক্ষমতা ব্যাডিয়া উঠিবে। নিজের দেশকে যখন আমরা নিজের চেণ্টা নিজের ত্যাগের স্বারা নিজের করিয়া লইব, যথন দেশের শিক্ষার জন্য স্বাস্থ্যের জনা আমাদের সমুহত সামুর্থা প্রয়োগ করিয়া দেশের সর্বপ্রকার অভাবমোচন ও উন্নতিসাধনের দ্বারা আমরা দেশের উপর আমাদের সতা অধিকার স্থাপন করিয়া লইব, তথন দীনভাবে ইংরেন্সের কাছে দাঁডাইব না। তথন ভারতবর্ষে আমরা ইংরেজদের সহযোগী হইব, তথন আমাদের সপো ইংরেজকে আপস করিয়া চলিতে হইবে, তখন আমাদের পক্ষে দীনতা না থাকিলে ইংরেজের পক্ষেও হীনতা প্রকাশ হইবে না। আমরা যতক্ষণ পর্যনত ব্যক্তিগত বা সামাজিক মাততা -বশত নিজের দেশের লোকের প্রতি মনুষ্যোচিত বাবহার না করিতে পারিব, যতক্ষণ আমাদের দেশের জমিদার প্রজাদিগকে নিজের সম্পত্তির অঞ্যমাত্র বলিয়াই গণ্য করিবে, আমাদের দেশের প্রবলপক্ষ দর্বলকে পদানত করিয়া রাথাই সনাতন রীতি বলিয়া জানিবে, উচ্চবর্ণ নিদ্নবর্ণকে পশ্র অপেক্ষা ঘূলা করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইংরেঞ্চের নিকট হইতে সদ্বাবহারকে প্রাপ্য বলিয়া দাবি করিতে পারিব না: ততক্ষণ পর্যনত ইংরেজের প্রকৃতিকে আমরা সত্যভাবে উদ্বোধিত করিতে পারিব না এবং ভারতবর্ষ কেবলই বন্ধিত অপমানিত হইতে থাকিবে।

ভারতবর্ষ আজ দকল দিক হইতে শাদ্যে ধর্মে সমাজে নিজেকেই নিজে বঞ্চনা ও অপমান করিতেছে; নিজের আত্মাকে সত্যের দ্বারা ত্যাগের দ্বারা উদ্বোধিত করিতেছে না, এইজন্যই অন্যের নিকট হইতে যাহা পাইবার তাহা পাইতেছে না। এইজনাই পশ্চিমের সপ্যে মিলন ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ ইইতেছে না; সে মিলনে আমরা অপমান এবং পীড়াই ভোগ করিতেছি। ইংরেজকে ছলে বলে ঠেলিয়া ফেলিয়া আমরা এই দঃখ হইতে নিম্কৃতি পাইব ৭৬ সংকলন

না; ইংরেজের সপো ভারতবর্ষের সংযোগ পরিপ্রণ হইলে এই সংঘাতের সমস্ত প্রয়োজন সমাশ্ত হইয়া যাইবে। তথন ভারতবর্ষে দেশের সপো দেশের, জাতির সপো জাতির, জ্ঞানের সপো জ্ঞানের, চেন্টার সপো চেন্টার যোগসাধন হইবে; তথন বর্তমানে ভারত-ইতিহাসের যে পর্বটা চলিতেছে সেটা শেষ হইয়া যাইবে এবং প্রথিবীর মহন্তর ইতিহাসের মধ্যে সে উত্তীর্ণ হইবে।

ভার ১৩১৫

রামাগারি হইতে হিমালর পর্যন্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের যে দীর্ঘ এক খন্ডের মধ্য দিয়া মেঘদতের মন্দাক্রান্তা-ছন্দে জ্বীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, সেখান হইতে কেবল বর্ষাকাল নহে, চিরকালের মতো আমরা নির্বাসিত হইয়াছি। সেই যেথানকার উপবনে কেতকীর বেড়া ছিল এবং বর্ষার প্রাক্কালে গ্রামাটেতো গ্রেবলিভক পাখিরা নীড আরুভ করিতে মহাবাসত হইয়া डेरियाष्ट्रिम, এবং গ্রামের প্রান্তে জন্ব,বনে ফল পাকিয়া মেঘের মতো কালো ্ হইয়াছিল, সেই দশার্ণ কোথায় গেল। আর সেই-যে অবস্তীতে গ্রামবংশেরা উদয়ন এবং বাসবদন্তার গণ্প বলিত, তাহারাই বা কোখায়। সিপ্রাতটবর্তিনী উল্জায়নী! অবশ্য তাহার বিপ্লা শ্রী, বহুল ঐশ্বর্ষ ছিল, কিল্ড তাহার বিল্তারিত বিবরণে আমাদের স্মৃতি ভারাক্রাল্ড নহে--আমরা কেবল সেই-যে হর্ম্যবাতায়ন হইতে প্রেবধ্দিগের কেশসংস্কারধ্প উড়িয়া আসিতেছিল, তাহারই একটা গণ্ধ পাইতেছি, এবং অন্ধকার রাত্রে ধর্মন ভবন-শিখরের উপর পারাবতগর্নি ঘুমাইয়া থাকিত. তখন বিশাল জনপূর্ণে নগরীর পরিতাক্ত পথ এবং প্রকাণ্ড সূম্ব্রিণ্ড মনের মধ্যে অনুভব করিতেছি, এবং সেই রুম্থানার সুণ্ডসোধ রাজধানীর নিজনি পথের অন্ধকার দিয়া কম্পিতহাদয়ে ব্যাকল চরণক্ষেপে যে অভিসারিণী চলিয়াছে, তাহারই একট্খানি ছায়ার মতো দেখিতেছি, এবং ইচ্ছা করিতেছে তাহার পায়ের কাছে নিক্ষে কনক-রেখার মতো যদি অমনি একট্রখানি আলো করিতে পারা যায়।

আবার সেই প্রাচীন ভারতখণ্ডট্কুর নদীগিরিনগরীর নামগ্লিই বা কী স্করে। অবন্তী বিদিশা উল্জায়নী, বিশ্বা কৈলাস দেবগিরি, রেবা সিপ্রা বেচবতী। নামগ্লির মধ্যে একটি শোভা সন্তম শ্লুতা আছে। সমর যেন তখনকার পর হইতে ক্রমে ক্রমে ইতর হইয়া আসিয়াছে, তাহার ভাষা বাবহার মনোব্তির যেন জীর্ণতা এবং অপভংশতা ঘটিয়াছে। এখনকার নামকরণও সেই অন্বায়ী। মনে হয়, ঐ রেবা সিপ্রা নির্বিশ্বা নদীর তীরে অবন্তীবিদিশার মধ্যে প্রবেশ করিবার কোনো পথ যদি থাকিত তবে এখনকার চারি দিকের ইতর কলকাকলি হইতে পরিচাণ পাওয়া বাইত।

অতএব, যক্ষের যে মেঘ নগনদীনগরীর উপর দিরা উড়িরা চলিরাছে. পাঠকের বিরহকাতরতার দীর্ঘনিশ্বাস তাহার সহচর হইরাছে। সেই কবির ভারতবর্ব, যেখানকার জনপদ্বধ্দিগের প্রীতিস্নিশ্বলোচন প্র্বিকার শিখে নাই, এবং প্রবধ্দিগের প্রকানতার দার্থিক পরিচিত নিবিড়পক্ষ্ম কৃষ্ণনেত হইতে

কোত্রলদ্নি মধ্করশ্রেণীর মতো উধের্ব উৎক্ষিপত হইতেছে, সেখান হইতে । আমরা বিচ্যুত হইয়াছি, এখন কবির মেঘ ছাড়া সেখানে আর কাহাকেও দ্ত পাঠাইতে পারি না।

মনে পড়িতেছে, কোনো ইংরেজ কবি লিখিয়াছেন, মান্বেরা এক-একটি বিচ্ছিল দ্বীপের মতো, পরস্পরের মধ্যে অপরিমের অশুন্দবণান্ত সম্দ্র। দ্রে হইতে যখনই পরস্পরের দিকে চাহিয়া দেখি মনে হয়, এককালে আমরা এক মহাদেশে ছিলাম, এখন কাহার অভিশাপে মধ্যে বিচ্ছেদের বিলাপরাশি ফেনিল হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এই সম্দ্রবিষ্ঠিত ক্ষ্র বর্তমান ইইতে যখন কাবার্বার্ণত সেই অতীত ভূখণেডর তটের দিকে চাহিয়া দেখি তখন মনে হয়, সেই সিপ্রাতীরের য্থীবনে যে প্রপলাবী রমণীরা ফ্ল তুলিত, অবন্তীর নগরচম্বরে যে বৃদ্ধগণ উদয়নের গল্প বলিত, এবং আষাঢ়ের প্রথম মেঘ দেখিয়া যে পথিক প্রবাসীরা নিজ নিজ দ্বীর জন্য বিরহব্যাকুল হইত, তাহাদের এবং আমাদের মধ্যে যেন সংযোগ থাকা উচিত ছিল। আমাদের মধ্যে মন্যাম্বের নিবিড় ঐকা আছে, অথচ কালের নিন্ধের ব্যবধান। কবির কল্যানে এখন সেই অতীতকাল অমর সৌন্দর্যের অলকাপ্রীতে পরিণত হইয়াছে; আমরা আমাদের বিরহবিচ্ছিল এই বর্তমান মর্তলোক হইতে সেখানে কল্পনার মেঘ-দ্তে প্রেরণ করিয়াছি।

কিন্তু কেবল অতীত বর্তমান নহে, প্রত্যেক মান্বের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি, সে আপনার মানস-সরোবরের অগম্য তীরে বাস করিতেছে, সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই। আমিই বা কোধায় আর তুমিই বা কোধায়। মাঝখানে একেবারে অনন্ত। কে তাহা উত্তীর্ণ হইবে। অনন্তের কেন্দ্রবর্তী সেই প্রিয়তম অবিনন্দরর মান্র্বিটির সাক্ষাৎ কে লাভ করিবে। আজ কেবল ভাষায়-ভাবে আভাসে-ইন্সিতে ভূল-দ্রান্তিতে আলো-আধারে দেহে-মনে জন্মম্ত্রর দ্রত্তর স্রোতোবেগের মধ্যে তাহার একট্রখানি বাতাস পাওয়া যায় মাত্র। যদি তোমার কাছ হইতে একটা দক্ষিণের হাওয়া আমার কাছে আসিয়া পেণছৈ তবে সেই আমার বহ্নভাগা, তাহার অধিক এই বিরহলোকে কেহই আশা করিতে পারে না।

ভিত্তা সদাঃ কিসলয়প্টান্ দেবদার্দ্র্যাণাং যে তংকীরস্ত্তিস্রভয়ো দক্ষিণেন প্রব্তাঃ আলিণ্যান্তে গ্নবতি ময়া তে ত্যারাদ্রিবাতাঃ প্রং স্পৃন্তং যদি কিল ভবেদগমেভিস্তরেতি॥

## এই চিরবিরহের কথা উল্লেখ করিয়া বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন— দহুত্ব কোলে দহুত্ব কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।

আমরা প্রত্যেকে নির্ম্পন গিরিশ্রেগ একাকী দণ্ডায়মান হইয়া উত্তর-ম্থে চাহিয়া আছি—মাঝখানে আকাশ এবং মেঘ, এবং স্ব্দরী প্থিবীর রেবা-সিপ্রা, অবন্তী-উল্জায়নী, স্থ-সোন্দর্য-ভোগ-ঐশ্বর্ষের চিত্রলেখা; যাহাতে মনে করাইয়া দেয়, কাছে আসিতে দেয় না; আকাশ্কার উদ্রেক করে, নির্বৃত্তি করে না। দুটি মানুবের মধ্যে এতটা দুর।

কিন্তু এ কথা মনে হয়, আমরা যেন কোনো-এক কালে একচ এক মানস-লোকে ছিলাম, সেখান হইতে নির্বাসিত হইয়াছি। তাই বৈশ্বব কবি বলেন, তোমায় 'হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির।' এ কী হইল। যে আমার মনোরাজ্যের লোক, সে আজ বাহিরে আসিল কেন। ওখানে তো তোমার ক্থান নয়। বলরাম দাস বলিতেছেন, 'তে'ই বলরামের, পহ্ন, চিত নহে দ্পির।' যাহারা একটি সর্ববাপী মনের মধ্যে এক হইয়া ছিল, তাহারা আজ সব বাহির হইয়া পাঁড়য়াছে। তাই পরস্পরকে দেখিয়া চিত্ত দ্পির হইতে পারিতেছে না—বিরহে বিধ্র, বাসনায় বাাকুল হইয়া পাঁড়তেছে। আবার হ্দয়ের মধ্যে এক হইবার চেণ্টা করিতেছি, কিন্তু মাঝখানে বৃহৎ প্রিবা।

হে নির্দ্ধন গিরিশিথরের বিরহী, স্বংশ যাহাকে আলিপান করিতেছ, মেঘের মুখে যাহাকে সংবাদ পাঠাইতেছ, কে তোমাকে আশ্বাস দিল যে. এক অপুর্ব সৌন্দর্যলোকে শরংপূর্ণিমারাত্রে তাহার সহিত চিরমিলন হইবে। তোমার তো চেতন-অচেতনে পার্থাক্য জ্ঞান নাই, কী জ্ঞানি যদি সতা ও কল্পনার মধ্যেও প্রভেদ হারাইয়া থাক!

2524

## শকুন্তলা

শেক্স্পীয়রের টেন্পেস্ট্ নাটকের সহিত কালিদাসের শকৃতলার তুলনা মনে সহস্কেই উদয় হইতে পারে। ইহাদের বাহ্য সাদ্শ্য এবং আল্ডরিক অনৈক্য আলোচনা করিয়া দেখিবার বিষয়।

নির্দ্ধনলালিতা মিরান্দার সহিত রাজকুমার ফার্দিনান্দের প্রণয় তাপস-কুমারী শকুন্তলার সহিত দ্যান্তের প্রণয়ের অন্র্প। ঘটনান্থলটিরও সাদৃশ্য আছে: এক পক্ষে সম্দ্রবিষ্টিত দ্বীপ, অপর পক্ষে তপোবন।

এইর্পে উভয়ের আখ্যানম্লে ঐক্য দেখিতে পাই, কিন্তু কাব্যরসের স্বাদ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহা পড়িলেই অনুভব করিতে পারি।

র্রোপের কবিকুলগ্রে গেটে একটিমার শেলাকে শক্ষতলার সমালোচনা লিখিয়াছেন, তিনি কাব্যকে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিয় করেন নাই। ( তাঁহার শেলাকটি একটি দীপবিতিকার শিখার নাায় কর্দ্র, কিন্তু তাহা দীপশিখার মতো সমগ্র শক্ষতলাকে একম্ব্রুতে উম্ভাসিত করিয়া দেখাইবার উপায়। তিনি এক কথায় বিলয়াছিলেন, কেহ যদি তর্ণ বংসরের ফ্ল ও পরিণত বংসরের ফল, কেহ যদি মর্ড ও স্বর্গ একত দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।)

অনেকেই এই কথাটি কবির উচ্ছন্যসমাত্র মনে করিয়া লঘ্ডাবে পাঠ করিয়া থাকেন। তাঁহারা মোটাম্টি মনে করেন, ইহার অর্থ এই যে, গেটের মতে শকুন্তলা কাবাখানি অতি উপাদেয়। কিন্তু তাহা নহে। গেটের এই শ্লোকটি আনশের অত্যক্তি নহে, ইহা রমজ্ঞের বিচার। ইহার মধ্যে বিশেষত্ব আছে। কবি বিশেষভাবেই বলিয়াছেন, শকুন্তলার মধ্যে একটি গভীর পরিপতির ভাব আছে; সে পরিগতি, ফ্ল হইতে ফলে পরিগতি, মর্ত হইতে স্বর্গে পরিগতি, ন্বভাব হইতে ধর্মে পরিগতি। মেঘদ্তে যেমন প্রমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে—প্রমেঘে প্রথবীর বিচিত্র সৌন্দর্যে প্রথটন করিয়া উত্তরমেঘে অলকাপ্রীর নিত্য সৌন্দর্যে প্রত্যাপি হইতে হয়় তেমনি শকুন্তলায় একটি প্রমিলন ও একটি উত্তরমিলন আছে। প্রথম-অন্কবর্তী সেই মর্তের চন্তল সৌন্দর্যময় বিচিত্র প্রমিলন হইতে স্বর্গতপোবনে শান্বত আনন্দময় উত্তরমিলনে বাচাই অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক।

স্বর্গ ও মর্তের এই-যে মিলন, কালিদাস ইহা অত্যন্ত সহজেই করিয়াছেন। ফ্লেকে তিনি এমনি স্বভাবত ফলে ফলাইয়াছেন, মর্তের সীমাকে তিনি এমনি করিয়া স্বর্গের সহিত মিশাইয়া দিয়াছেন যে, মাঝে কোনো ব্যবধান কাছারো চোখে পড়ে না। প্রথম অন্তে শকুল্তলার পতনের মধ্যে কবি মর্তের মাটি

কিছ্ই গোপন রাখেন নাই; তাহার মধ্যে বাসনার প্রভাব যে কতদ্রে বিদামান, তাহা দুয়াত শকুণতলা উভয়ের ব্যবহারেই কবি স্কুপণ্ট দেখাইয়ছেন। যৌবনমন্ততার হাবভাব-লীলাচাণ্ডলা, পরম লণ্জার সহিত প্রবল আত্মপ্রকাশের সংগ্রাম, সমস্তই কবি ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা শকুণ্তলার সরলতার নিদর্শন। অন্কুল অবসরে এই ভাবাবেশের আকস্মিক আবির্ভাবের জন্য সে পূর্ব হইতে প্রস্তুত ছিল না। সে আপনাকে দমন করিবার, গোপন করিবার উপায় করিয়া রাখে নাই। যে হরিণী ব্যাধকে চেনে না, তাহার কি বিষ্ধ হইতে বিলম্ব লাগে। শকুণ্তলা পঞ্চারকে ঠিকমতো চিনিত না, এইজনাই তাহার মর্মস্থান অরক্ষিত ছিল। সে না কন্দপ্তিক, না দুয়ান্তকে, কাহাকেও অবিশ্বাস করে নাই।

শকুণতলার পরাভব যেমন অতি সহজে চিত্রিত হইয়াছে, তেমনি সেই
পরাভব সত্ত্বেও তাহার চরিত্রের গভীরতর পবিত্রতা, তাহার প্রাভাবিক অক্ষ্
র পতি অনায়াসেই পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহাও তাহার সরলতার
নিদর্শন। ঘরের ভিতরে যে কৃত্রিম ফুল সাজাইয়া রাখা যায় তাহার ধ্লা
প্রত্যহ না ঝাড়িলে চলে না, কিণ্ডু অরণাফ্লের ধ্লা ঝাড়িবার জনা লোক
রাখিতে হয় না—সে অনাদ্ত থাকে, তাহার গায়ে ধ্লাও লাগে, তব্ সে
কেমন করিয়া সহজে আপনার স্ফুর নিম'লতাট্কু রক্ষা করিয়া চলে।
শকুণতলাকেও ধ্লা লাগিয়াছিল, কিণ্ডু তাহা সে নিজে জানিতেও পারে নাই—
সে অরণ্যের সরলা ম্গীর মতো, নিঝ'রের জলধারার মতো, মলিনতার
সংপ্রবেও অনায়াসেই নিম'ল।

কালিদাস তাঁহার এই আশ্রমপালিতা উদ্ভিদ্নধারনা শকুন্তলাকে সংশয়বিরহিত স্বভাবের পথে ছাড়িয়া দিয়াছেন, শেষ পর্যন্ত কোথাও তাহাকে
বাধা দেন নাই। আবার অন্য দিকে তাহাকে অপ্রগল্ভা, দ্বংশশীলা, নিরমচারিণী, সতীধর্মের আদর্শর পিণী করিয়া ফ্টাইয়া তুলিয়াছেন। এক দিকে
তর্লতাফলপ্রেপর নাায় সে আদ্বাবিদ্যুত স্বভাবধর্মের অন্গতা, আবার অন্য
দিকে তাহার অন্তরতম নারীপ্রকৃতি সংযত সহিক্র, সে একাগ্রতপঃপরায়ণা,
কল্যাণধর্মের শাসনে একান্ত নিয়ন্তিতা। কালিদাস অপর্প কৌশলে তাঁহার
নায়িকাকে লালা ও থৈবের, স্বভাব ও নিয়মের, নদা ও সম্টের ঠিক মোহানার
উপর স্থাপিত করিয়া দেখাইয়াছেন। তাহার পিতা ক্ষার, তাহার মাতা অস্পরা;
রতভংগে তাহার জন্ম, তপোবনে তাহার পালন। তপোবন স্থানটি এমন
ধেখানে স্বভাব এবং তপ্রস্যা, সৌন্দর্য এবং সংযম একচ মিলিত হইয়াছে।
সেখানে সমাজের কৃতিম বিধান নাই, অথচ ধর্মের কঠোর নিয়ম বিরাজমান।

গান্ধববিবাহ ব্যাপারটিও তেমনি; তাহাতে স্বভাবের উন্দামতাও আছে, অথচ বিবাহের সামাজিক বন্ধনও আছে। বন্ধন ও অবন্ধনের সংগমস্থলে স্থাপিত হইয়াই শকুন্তলা নাটকটি একটি বিশেষ অপর্পত্ব লাভ করিয়াছে। তাহার স্থা-দ্বংখ মিলন-বিচ্ছেদ সমস্তই এই উভয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে। গেটে যে কেন তাঁহার সমালোচনায় শকুন্তলার মধ্যে দ্বই বিসদ্শের একত সমাবেশ । ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা অভিনিবেশপ্র্ব দেখিলেই ব্রুমা যায়।

एएएएए व जार्वारे नारे। कनरे वा थाकित। मकुन्छना मनुन्द्री মিরান্দাও স্বন্দরী, তাই বলিয়া উভয়ের নাসাচক্ষ্র অবিকল সাদ্শ্য কে প্রত্যাশা করিতে পারে। উভয়ের মধ্যে অবস্থার ঘটনার প্রকৃতির সম্পূর্ণ প্রভেদ। মিরান্দা বে নির্জ্বনতায় শিশুকাল হইতে পালিত, শকুন্তলার সে নির্ম্পনতা ছিল না। মিরান্দা একমাত্র পিতার সাহচর্যে বড়ো হইয়া উঠিয়াছে, সূতেরাং তাহার প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হইবার আনুক্রো পায় নাই। শক্তলা সমানবয়সী স্থীদের সহিত বর্ধিত: তাহারা প্রস্পরের উত্তাপে. অন,করণে, ভাবের আদানপ্রদানে, হাসাপরিহাসে, কথোপকথনে স্বাভাবিক বিকাশ লাভ করিতেছিল। শকুশ্তলা যদি অহরহ কপ্মনুনির সপ্পেই থাকিত. তবে তাহার উন্মেষ বাধা পাইত, তবে তাহার সরলতা অজ্ঞতার নামান্তর হইয়া তাহাকে দ্বী-ঋষাশৃপা করিয়া তুলিতে পারিত। বস্তৃত শকুন্তলার সরলতা স্বভাবগত এবং মিরান্দার সরলতা বহির্ঘটনাগত। উভয়ের মধ্যে অবস্থার যে প্রভেদ আছে তাহাতে এইর পই সংগত। মিরান্দার ন্যায় শকৃতলার সরলতা অজ্ঞানের ম্বারা চতদিকে পরিরক্ষিত নহে। শক্তলার যৌবন সদ্য বিকশিত হইয়াছে এবং কৌতুকশীলা সখীরা সে সম্বন্ধে যে তাহাকে আছাবিস্মৃত থাকিতে দের নাই তাহা আমরা প্রথম অঙ্কেই দেখিতে পাই। সে লম্জা করিতেও শিথিরাছে। কিন্তু এ সকলই বাহিরের জিনিস। তাহার সরলতা গভীরতর, তাহার পবিত্রতা অন্তরতর। বাহিরের কোনো অভিজ্ঞতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, কবি তাহা শেষ পর্যন্ত দেখাইয়াছেন। শকুন্তলার সরলতা আভাশ্তরিক। সে যে সংসারের কিছুই জ্ঞানে না তাহা নহে: কারণ, তপোবন সমাজের একেবারে বহিবভৌ নহে, তপোবনেও গৃহধর্ম পালিত হইত। বাহিরের সন্বন্ধে শকৃতলা অনভিজ্ঞ বটে, তব্ অজ্ঞ নহে; কিণ্ড্ তাহার অন্তরের মধ্যে বিশ্বাসের সিংহাসন। সেই বিশ্বাসনিষ্ঠ সরলতা তাহাকে ক্ষণকালের জন্য পতিত করিয়াছে, কিন্তু চিরকালের জন্য উত্থার করিয়াছে: দার ণতম বিশ্বাসঘাতকার আঘাতেও তাহাকে ধৈর্বে ক্ষমায় কল্যাণে স্থির রাখিয়াছে। মিরান্দার সরলতার অণ্নিপরীক্ষা হর নাই সংসারজ্ঞানের সহিত তাহার আঘাত ঘটে নাই; আমরা তাহাকে কেবল প্রথম অবস্থার মধ্যে দেখিরাছি, শকুন্তলাকে কবি প্রথম হইতে শেষ অবস্থা পর্যন্ত দেখাইরাছেন।

এমন স্থলে তুলনার সমালোচনা ব্থা। আমরাও তাহা স্বীকার করি। এই দুই কাব্যকে পাশাপাশি রাখিলে উভয়ের ঐক্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই বেশি ফুটিয়া উঠে। সেই বৈসাদৃশ্যের আলোচনাতেও দুই নাটককে পরিষ্কার করিয়া ব্রিবার সহায়তা করিতে পারে। আমরা সেই আশার এই প্রবংশ ফুডকেপ করিয়াছি।

মিরান্দাকে আমরা তরণগঘাতম্থর শৈলবন্ধ্র জনহীন ন্বীপের মধ্যে দেখিরাছি, কিন্তু সেই ন্বীপপ্রকৃতির সংগ্য তাহার কোনো ঘনিষ্ঠতা নাই। তাহার সেই আশৈশব-ধাত্রীভূমি হইতে তাহাকে তুলিয়া আনিতে গেলে তাহার কোনো জায়গায় টান পড়িবে না। সেখানে মিরান্দা মান্বের সণ্গ পায় নাই. এই অভাবট্কুই কেবল তাহার চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে; কিন্তু সেখানকার সম্দ্রপর্বতের সহিত তাহার অন্তঃকরণের কোনো ভাবাত্মক বোগা আমরা দেখিতে পাই না। নির্জন ন্বীপকে আমরা ঘটনাচ্ছলে কবির বর্ণনায় দেখি মাত্র, কিন্তু মিরান্দার ভিতর দিয়া দেখি না। এই ন্বীপটি কেবল কাব্যের আখ্যানের পক্ষেই আবশ্যক, চরিত্রের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে।

শকুন্তলা সন্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। শকুন্তলা ওপোবনের অঞ্গীভূত। তপোবনকে দ্রে রাখিলে কেবল নাটকের আখ্যানভাগ ব্যাঘাত পায় তাহা নহে, স্বয়ং শকুন্তলাই অসন্প্র্ণ হয়। শকুন্তলা মিরান্দার মতো স্বতন্থ নহে, শকুন্তলা তাহার চতুর্দিকের সহিত একাম্বভাবে বিজ্ঞাভিত। তাহার মধ্র চরিত্রখানি অরণাের ছায়া ও মাধবীলতার প্রেমঞ্জরীর সহিত ব্যান্ত ও বিক্লিভ, পশ্পক্ষীদের অকৃতিম সৌহাদেরে সহিত নিবিভ্ভাবে আকৃষ্ট। কালিদাস তাহার নাটকে যে বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া রাখেন নাই, তাহাকে শকুন্তলার চরিত্রের মধ্যে উন্মোহত করিয়া তুলিয়াছেন। সেইজন্য বলিতেছিলাম, শকুন্তলাকে তাহার কাব্যাত পরিবেন্টন হইতে বাহির করিয়া আনা কঠিন।

ফার্দিনান্দের সহিত প্রণয়ব্যাপারেই মিরান্দার প্রধান পরিচয়; আর ঝড়ের সময় ভানতরী হতভাগাদের জন্য ব্যাকুলতার তাহার ব্যথিত হ্দরের কর্ণা প্রকাশ পাইয়াছে। শকুনতলার পরিচর আরো অনেক ব্যাপক। দ্বান্ত না দেখা দিলেও তাহার মাধ্ব বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হইয়া উঠিত। তাহার হ্দয়লতিকা চেতন অচেতন সকলকেই স্নেহের ললিত বেন্টনে স্কার করিয়া ব্যারিয়াছে। সে তপোবনের তর্গ্লিকে জলসেচনের সপ্রে সোদরস্কেহে

অভিষিদ্ধ করিয়াছে। সে নবকুস্মুম্যোবনা বনজ্যোৎশ্নাকে স্নিশ্ধ দ্ভিটর স্বারা আপনার কোমল হ্দরের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে। শকুশ্তলা যথন তপোবন ত্যাগ করিয়া পতিগ্রে বাইতেছে তখন পদে পদে তাহার আকর্ষণ, পদে পদে তাহার বেদনা। বনের সহিত মান্যের বিচ্ছেদ যে এমন মর্মান্তিক সকর্ণ হইতে পারে, তাহা জগতের সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে কেবল অভিজ্ঞানশকুশ্তলের চতর্প অঞ্চ্বে দেখা যায়।

টেশ্পেস্টে বহিঃপ্রকৃতি এরিয়েলের মধ্যে মান্য-আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু তব্ সে মান্যের আত্মীয়তা হইতে দ্রে রহিয়াছে। মান্যের সপ্পে তাহার আনছকে ভ্তার সম্বন্ধ। সে স্বাধীন হইতে চায়, কিন্তু মানবশিদ্ধ দ্বারা পাঁড়িত আবন্ধ হইয়া দাসের মতো কাজ করিতেছে। তাহার হৃদয়ে দ্বের নাই, চক্ষে জল নাই। মিরান্দার নারীহৃদয়ও তাহার প্রতি দ্বেহ বিস্তার করে নাই। দ্বীপ হইতে যাত্রাকালে প্রশেপরো ও মিরান্দার সহিত এরিয়েলের সিন্ধ বিদায়সম্ভাষণ হইল না। টেম্পেস্টে পাঁড়ন শাসন দমন; শকুন্তলায় প্রতি শান্ত সম্ভাব। টেম্পেস্টে প্রকৃতি মান্যের আকার ধারণ করিয়াও তাহার সহিত হৃদয়ের সম্বন্ধে বন্ধ হয় নাই; শকুন্তলায় গাছপালা-প্রশ্পক্ষী আত্মতার রক্ষা করিয়াও মান্যের সহিত মধ্র আথাীয়ভাবে মিলিত হইয়া গেছে।

শকুন্তলার আবন্দেই যথন ধন্বাণধারী রাজার প্রতি এই কর্ণ নিষেধ উখিত হইল—'ডো ডো রাজন্ আশ্রমম্গোহয়ং ন হন্তব্যে ন হন্তব্যঃ', তথন কাবোর একটি ম্ল স্র বাজিয়া উঠিল। এই নিষেধটি আশ্রমম্গের সঞ্জে সঞ্জে তাপসকুমারী শকুন্তলাকেও কর্ণাচ্ছাদনে আব্ত করিতেছে। শ্বিষ বিলতেছেন :

ম্দ্ এ ম্গদেহে
মেরো না শর।
আগন্ন দেবে কৈ হে
ফুলের 'পর!
কোথা হে মহারাজ,
ম্গের প্রাণ.
কোথায় যেন বাজ
তোমার বাণ!

এ কথা শকুন্তলা সন্বন্ধেও খাটে। শকুন্তলার প্রতিও রাজার প্রণরশর-নিক্ষেপ নিদার্ণ। প্রণরবাবসারে রাজা পরিপক ও কঠিন—কত কঠিন অন্যত্র ভাহার পরিচর আছে—আর এই আশ্রমপালিতা বালিকার অনভিজ্ঞতা ও সরলতা বড়োই স্কুমার ও সকর্ণ। হার, ম্গটি বেমন কাতরবাক্যে রক্ষণীর, শকুন্তলাও তেমনি। দ্বৌ অপি অৱ আরণ্যকো।

ম্গের প্রতি এই কর্ণাবাক্যের প্রতিধানি মিলাইতে না মিলাইতেই দেখি, বল্কলবসনা তাপসকন্যা সখীদের সহিত আলবালে জলপ্রণে নিযুত্ত, তর্বনোদর ও লতা-ভাগিনীদের মধ্যে তাহার প্রাত্যহিক স্নেহসেবার কর্মে প্রবৃত্ত। কেবল বল্কলবসন নহে, ভাবে ভংগীতেও শকুণ্ডলা যেন তর্লতার মধ্যেই একটি। তাই দ্বান্ত বলিয়াছেন:

অধর কিসলয়-রাভিমা-আঁকা,

যুগল বাহা যেন কোমল শাখা,
হাদয়লোভনীয় কুস্ম-হেন
তনতে যৌবন ফুটেছে যেন!

নাটকের আরন্ডেই শান্তিসোন্দর্যসংবলিত এনন একটি সম্পূর্ণ জাবন, নিভৃত প্রপপল্লবের মাঝখানে প্রাত্তিহিক আশ্রমধর্মা, অতিথিসেবা, সখান্দিনহ ও বিশ্ববাংসলা লইয়া আমাদের সম্মূখে দেখা দিল। তাহা এমনি অখন্ড এমনি আনন্দকর যে আমাদের কেবলই আশম্কা হয়, পাছে আঘাত লাগিলেই ইহা ভাঙিয়া যায়। দ্যান্তকে দ্ই উদাত বাহ্র দ্বারা প্রতিরোধ করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, বাণ মারিয়ো না, মারিয়ো না—এই পরিপূর্ণ সোন্দর্যটি ভাঙিয়ো না।

যথন দেখিতে দেখিতে দ্যাণত-শকৃণ্ডলার প্রণয় প্রগাঢ় হইয়া উঠিতেছে তথন প্রথম অংকর শেষে নেপথ্যে অকস্মাৎ আর্তরব উঠিল, 'ভো ভো তপস্বীগণ, তোমরা তপোবনপ্রাণীদের রক্ষার জন্য সতর্ক হও। মৃগয়াবিহারী রাজা দ্যাণত প্রত্যাসম হইয়াছেন।'

ইহা সমস্ত তপোবনভূমির ব্লুদন, এবং সেই তপোবনপ্রাণীদের মধ্যে শকুন্তলাও একটি। কিন্তু কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না।

সেই তপোবন হইতে শকুল্ডলা যথন ঘাইতেছে তথন কব্ব ডাক দিয়া বলিলেন:

'ওগো সলিহিত তপোবন-তর্গণ,

তোমাদের জ্ঞল না করি দান বে আগে জ্ঞল না করিত পান, সাধ ছিল তার সাজিতে, তব্ স্নেহে পাতাটি না ছি'ড়িত কন্ত, তোমাদের ফ্রল ফ্রিটত থবে বে জন মাতিত মহোৎসবে, পতিগ্রে সেই বালিকা যার, তোমরা সকলে দেহো বিদায়।

চেতন-অচেতন সকলের সপো এমনি অন্তরপা আত্মীয়তা, এমনি প্রীতি ও কল্যাণের বন্ধন।

শকুশ্তলা কহিল, 'হলা প্রিয়ংবদে, আর্যপ্রেকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ আকুল, তব্ আশ্রম ছাড়িয়া যাইতে আমার পা যেন উঠিতেছে না।' প্রিয়ংবদা কহিল, 'তুমিই যে কেবল তপোবনের বিরহে কাতর, তাহা নহে, তোমার আসম-বিয়োগে তপোবনেরও সেই একই দশা—

ম্গের গাঁল পড়ে মুখের তৃণ,
ময়্র নাচে না যে আর,
খিসিয়া পড়ে পাতা লতিকা হতে
যেন সে আঁখিঞ্জলধার।

শকুন্তলা কণ্যকে কহিল, 'তাত, এই যে কুটিরপ্রান্তচারিণী গর্ভমন্থরা ম্গবধ্, এ যথন নিবিদ্যে প্রসব করিবে, তথন সেই প্রিয়সংবাদ নিবেদন করিবার জন্য একটি লোককে আমার কাছে পাঠাইয়া দিয়ো।'

কণ্ৰ কহিলেন, 'আমি কখনো ভূলিব না।'

শকুশ্তলা পশ্চাৎ হইতে বাধা পাইয়া কহিল, 'আরে, কে আমার কাপড় ধরিয়া টানে।'

কণ্ৰ কহিলেন, 'বংসে,---

ইপ্যাদির তৈল দিতে দেনহ-সহকারে কুশক্ষত হলে মুখ যার, শ্যামাধানামাদিউ দিয়ে পালিয়াছ যারে এই মৃগ পুত্র সে তোমার।'

শকুম্তলা তাহাকে কহিল, 'ওরে বাছা, সহবাসপরিত্যাগিনী আমাকে আর কেন অন্সরণ করিস। প্রসব করিয়াই তোর জননী যথন মরিয়াছিল, তথন হইতে আমিই তোকে বড়ো করিয়া তুলিয়াছি। এথন আমি চলিলাম, তাত তোকে দেখিবেন, তুই ফিরিয়া যা।'

এইর,পে সম, দয় তর, লতা-ম, গপক্ষীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া কাদিতে কাদিতে শকুন্তলা তপোবন ত্যাগ করিয়াছে।

লতার সহিত ফ্লের ষের্প সম্বন্ধ, তপোবনের সহিত শকুতলার সেই-রূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ।

(অভিজ্ঞানশকৃত্তলা নাটকের অনস্য়া প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ম যেমন, দ্বাশত যেমন, তপোবনপ্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র।) এই ম্ক প্রকৃতিকে কোনো নাটকের ভিতরে যে এমন প্রধান, এমন অত্যাবশ্যক প্রান দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বোধ করি সংস্কৃতসাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় নাই। প্রকৃতিকে মান্য করিয়া তুলিয়া ভাহার ম্থে কথাবার্তা বসাইয়া র্পকনাট্য রচিত হইতে পারে—কিণ্ডু প্রকৃতিকে প্রকৃত রাখিয়া তাহাকে এমন সঙ্গীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অণ্ডরপ্য করিয়া তোলা, তাহার শ্বারা নাটকের এত কার্যসাধন করাইয়া লওয়া, এ তো অন্যত্র দেখি নাই।

উত্তররামচরিতেও প্রকৃতির সহিত মান্বের আত্মীয়বং সৌহার্দ্য **এইর্প** ব্যক্ত হইয়াছে। রাজপ্রাসাদে থাকিয়াও সীতার প্রাণ সেই অরণ্যের জন্য কাদিতেছে। সেখানে নদী তমসা ও বসন্তবনলক্ষ্মী তাঁহার প্রিয়স্থী, সেখানে মর্র ও করিশিশ্ব তাঁহার কৃতকপ্র, তর্লতা তাঁহার পরিজনবর্গ।

টেশ্পেস্ট্ নাটকের নামও যেমন, তাহার ভিতরকার ব্যাপারও সেইর্প। মান্বে-প্রকৃতিতে বিরোধ, মান্বে-মান্বে বিরোধ—এবং সে বিরোধের ম্লেক্ষমতালাভের প্রয়াস। ইহার আগাগোড়াই বিক্ষোভ।

মান্বের দ্বাধা প্রবৃত্তি এইর্প ঝড় তুলিয়। থাকে। শাসনদমনপীড়নের ম্বারা এই-সকল প্রবৃত্তিকে হিংস্রপশ্র মতো সংযত করিয়াও রাখিতে হর। কিন্তু এইর্প বলের ম্বালা বলকে ঠেকাইয়া রাখা, ইহা কেবল একটা উপস্থিত-মতো কাজ চালাইবার প্রণালী মাত্র। আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ইহাকেই পরিণাম বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। সৌন্দর্যের ম্বারা, প্রেমের ম্বারা, মঞ্গলের ম্বারা পাপ একেবারে ভিতর হইতে বিল্কুত বিলীন হইয়া য়াইবে, ইহাই আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির আকাঞ্চা। সংসারে তাহার সহস্র বাধাব্যতিক্রম থাকিলেও ইহার প্রতি মানবের অন্তরতর লক্ষ একটি আছে। সাহিত্য সেই লক্ষ্যমাধনের নিগ্রু প্রয়োসকে ব্যক্ত করিয়া থাকে। ফলাফল-নির্ণায় ও বিভাষিকা ম্বারা আমাদিগকে কল্যাণের পথে প্রবৃত্ত রাখা বাহিরের কাজ—তাহা দম্ভনীতি ও ধর্মনীতির আলোচ্য হইতে পারে—কিন্তু উচ্চসাহিত্য অন্তরাত্মার ভিতরের পর্থিট অবলম্বন করিতে চায়। তাহা স্বভারনিঃস্ত অপ্রক্রের ম্বারা কলঞ্চক্ষালন করে, আন্তরিক ঘ্লার ম্বারা পাপকে দম্ধ করে এবং সহক্ত আনন্দের ম্বারা পূর্ণাকে অভ্যর্থনা করে।

कालिमात्रक जौदात नाहेक मृत्रन्ठ প্রবৃত্তির দাবদাহকে অনুভণ্ড চিত্তের

অশ্রবর্ষণে নির্বাণিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ব্যাধিকে লইয়া অতিমান্তার আলোচনা করেন নাই, তিনি তাহার আভাস দিয়া তাহার উপরে একটি আচ্ছাদন টানিয়াছেন। সংসারে এর প স্থলে বাহা স্বভাবত হইতে পারিত তাহাকে তিনি দ্বাসার শাপের দ্বারা ঘটাইয়াছেন। নতুবা তাহা এমন একান্ত নিষ্ঠার ও ক্ষোভন্তনক হইত যে, তাহাতে সমস্ত নাটকের শান্তি ও সামপ্তসা ভঙ্গ হইরা বাইত। শকুন্তলায় কালিদাস যে রসের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন, এর প অত্যুৎকট আন্দোলনে তাহা রক্ষা পাইত না। দ্বংখবেদনাকে তিনি সমানই রাখিয়াছেন, কেবল বাভংগ কদ্বাতাকে কবি আব্ত করিয়াছেন।

কিন্তু কালিদাস সেই আবরণের মধ্যে এতট্বুকু ছিদ্র রাখিয়াছেন যাহাতে পাপের আভাস পাওয়া যায়। সেই কথার উত্থাপন করি।

পশুম অব্দে শকুশতলার প্রত্যাখান। সেই অব্দেক্তর আর্দেন্ডই কবি রাজার প্রশাররপার্ছামর বর্বানকা ক্ষণকালের জন্য একট্খানি সরাইয়া দেখাইয়াছেন। রাজপ্রেরসী হংসপদিকা নেপথ্যে সংগীতশালায় আপন মনে বসিয়া গান গাহিতেছেন:

> নবমধ্বলোভী ওগো মধ্কর, চ্তমঞ্জরী চুমি কমলনিবাসে যে প্রীতি পেয়েছ কেমনে ভলিলে তুমি।

রাজালতঃপ্র হইতে ব্যথিত হ্দরের এই অগ্রনিক গান আমাদিগকে বড়ো আঘাত করে। বিশেষ আঘাত করে এইজনা যে, তাহার প্রেই শকুল্তলার সহিত দ্বয়ন্তের প্রেমলীলা আমাদের চিন্ত অধিকার করিয়া আছে। ইহার প্র অঙ্কেই শকুল্তলা ঋষিব্ন্ধ কণ্বের আশীর্বাদ ও সমস্ত অরণ্যানীর মঞ্গলাচরণ গ্রহণ করিয়া বড়ো স্নিম্ধকর্ণ বড়ো পবিত্রমধ্র ভাবে পতিগ্রে যাত্রা করিয়াছে। তাহার জন্য যে প্রেমের, যে গ্রের চিত্র আমাদের আশাপটে অভিকত হইয়া উঠে, পরবতী অঙ্কের আরন্ডেই সে চিত্রে দাগ পড়িয়া যায়।

বিদ্যক যখন জিজ্ঞাসা করিল, 'এই গানটির অক্ষরার্থ ব্নিকলে কি', রাজা 
ক্রবং হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'সকৃৎকৃতপ্রণয়োহয়ং জনঃ। আমরা একবার 
মাত্র প্রণয় করিয়া তাহার পরে ছাড়িয়া দিই, সেইজনা দেবী বস্মতীকৈ লইয়া 
আমি ইহার মহৎ ভংসনের যোগা হইয়াছ। সথে মাধবা, তুমি আমার নাম 
করিয়া হংসপদিকাকে বলো, "বড়ো নিপ্লভাবে তুমি আমাকে ভংসনা 
করিয়াছ।"…যাও, বেশ নাগরিকবৃত্তি শ্বারা এই কথাটি তাহাকে বলিবে।'

পঞ্চম অন্কের প্রারন্ডে রাজার চপল প্রণয়ের এই পরিচয় নিরথক নহে।

ইহাতে কবি নিপূর্ণ কোশলে জানাইয়াছেন, দুর্বাসার শাপে যাহা ঘটিরাছে, দ্বভাবের মধ্যে তাহার বীজ ছিল। কাব্যের খাতিরে যাহাকে আকস্মিক করিয়া দেখানো হইয়াছে তাহা প্রাকৃতিক।

চতর্থ অব্দ হইতে পশুম অব্দে আমরা হঠাং আর-এক বাতাসে আসিয়া পডিলাম। এতক্ষণ আমরা যেন একটি মানসলোকে ছিলাম—সেখানকার যে নিয়ম এখানকার সে নিয়ম নহে। সেই তপোবনের সূত্রে এখানকার সূত্রের সংখ্য মিলিবে কী করিয়া। সেখানে যে ব্যাপারটি সহজ-সংশরভাবে অতি অনায়াসে ঘটিয়াছিল, এখানে তাহার কী দশা হইবে তাহা চিশ্তা করিলে আশুকা জ্বে। তাই পঞ্চম অঙ্কের প্রথমেই নাগরিকবৃত্তির মধ্যে বখন দেখিলাম যে, এখানে হাদর বড়ো কঠিন, প্রণয় বড়ো কুটিল এবং মিলনের পথ দহজ নহে, তখন আমাদের সেই বনের সৌন্দর্যস্বংন ভাঙিবার মতো হইল। খবিশিষ্য শার্পারব রাজভবনে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, 'যেন অণ্নিবেশিউত গুহের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম।' শারন্বত কহিলেন, 'তৈলান্তকে দেখিয়া স্নাত গান্তির, অশূচিকে দেখিয়া শূচি ব্যক্তির, সু-তকে দেখিয়া জাগ্রত জনের এবং াখকে দেখিয়া স্বাধীন প্রেষের যে ভাব মনে হয়, এই-সকল বিষয়ী লোককে দিখিয়া আমার সেইর্প মনে হইতেছে। —একটা যে সম্পূর্ণ স্বতন্দ্র লোকের াধ্যে আসিয়াছেন, ঋষিকুমারগণ তাহা সহজেই অনুভব করিতে পারিলেন। পশুম অঙ্কের আরন্তে কবি নানাপ্রকার আভাসের শ্বারা আমাদিগকে এই-ভাবে প্রস্তৃত করিয়া রাখিলেন, যাহাতে শকৃশ্তলা-প্রত্যাখ্যান-ব্যাপার অকস্মাৎ মতিমার আঘাত না করে। হংসপদিকার সরল কর্মণ গাঁত এই ক্রেকান্ডের র্চামকা হইয়া রহিল।

তাহার পরে প্রত্যাখ্যান যথন অকস্মাৎ বদ্ধের মতো শকুন্তলার মাথার উপরে ভাঙিয়া পড়িল, তথন এই তপোবনের দৃহিতা বিশ্বন্ত হস্ত হইতে গণাহত ম্গার মতো বিস্ময়ে গ্রাসে বেদনায় বিহ্নুল হইয়া ব্যাকুলনেরে চাহিয়া য়হিল। তপোবনের প্রপরাশির উপর অণিন আসিয়া পড়িল। শকুন্তলাকে অন্তরে-বাহিরে ছায়ায়-সৌন্দর্বে আছলে করিয়া যে একটি তপোবন লক্ষো-অলক্ষো বিরাজ করিতেছিল, এই বঞ্জাঘাতে তাহা শকুন্তলার চতুর্দিক হইতে চির্রাদনের জ্বন্য বিশিল্ট হইয়া গেল, শকুন্তলা একেবারে অনাবৃত হইয়া গড়িল। কোথায় তাত কণ্ব, কোথায় মাতা গোতমী, কোথায় অনসয়্মান্তর্মবদা, কোথায় সেই-সকল তর্লতা পশ্পক্ষীর সহিত ন্নেহের সম্বশ্ধ, মাধ্রের বোগ, সেই স্ন্দর শান্তি, সেই নির্মাল জীবন। এই এক মৃহত্রের প্রলমাভিঘাতে শকুন্তলার যে কতথানি বিলক্ত হইয়া গেল তাহা দেখিয়া

আমরা স্তাস্ভিত হইয়া যাই। নাটকের প্রথম চারি অঞ্চে যে সংগীতধর্নন উঠিয়াছিল তাহা এক নিমেষেই নিঃশর্শদ হইয়া গেল।

তাহার পরে শরুন্তলার চতুর্দিকে কী গভীর স্তব্ধতা, কী বিরলতা। যে শক্তলা কোমল হাদয়ের প্রভাবে তাহার চারি দিকের বিশ্ব জাভিয়া সকলকে আপনার করিয়া থাকিত, সে আজ কী একাকিনী। তাহার সেই বৃহৎ শ্নাতাকে শকৃতলা আপনার একমাত্র মহৎ দুঃখের দ্বারা পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছে। কালিদাস যে তাহাকে কণেরর তপোবনে ফিরাইয়া লইয়া ষান নাই, ইহা তাঁহার অসামান্য কবিম্বের পরিচয়। পূর্বপরিচিত বনভূমির সহিত তাহার প্রের মিলন আর সম্ভবপর নহে। কণ্রাশ্রম হইতে যাত্রাকালে তপোবনের সহিত শকুতলার কেবল বাহ্যবিচ্ছেদমাত্র ঘটিয়াছিল, দুষ্যুস্তজ্বন হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া সে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইল—সে শকুন্তলা আর রহৈল না, এখন বিশ্বের সহিত তাহার সম্বন্ধপরিবর্তন হইয়া গেছে, এখন তাহাঁকে তাহার প্রোতন সম্বন্ধের মধ্যে স্থাপন করিলে অসামঞ্জস্য উৎকট নিষ্ঠার-ভাবে প্রকাশিত হইত। এখন এই দুঃখিনীর জন্য তাহার মহৎ দুঃখের উপযোগী বিরলতা আবশ্যক। কালিদাস শকৃতলার বিরহদঃখের প্রত্যক্ষ অবতারণা করেন নাই। কবি নীরব থাকিয়া শকুন্তলার চারি দিকের নীরবতা ও শ্নাতা আমাদের চিত্তের মধ্যে ঘনীভূত করিয়া দিয়াছেন। কবি যদি मकुण्डलाक कन्दाश्रासत भारता कितारेसा लरेसा अत्भ हुन कतिसाछ धाकिएडन, তব্ব সেই আশ্রম কথা কহিত। সেথানকার তর্লতার ক্রণন স্থীজনের বিলাপ, আপনিই আমাদের অন্তরের মধ্যে ধর্ননত হইতে থাকিত। কিন্তু অপরিচিত মারীচের তপোবনে সমস্তই আমাদের নিকট স্তস্থ, নীরব-কেবল বিশ্ববিরহিত শকুণ্তলার নিয়মসংযত ধৈর্যগম্ভীর অপরিমেয় দুঃখ আমাদের মানসনেত্রের সম্মুখে ধ্যানাসনে বিরাজমান। এই ধ্যানমণন দৃঃখের সম্মুখে কবি একাকী দাঁড়াইয়া আপন ওণ্ঠাধরের উপরে তর্জনী স্থাপন করিয়াছেন এবং সেই নিষেধের সংকেতে সমসত প্রশ্নকে নীরব ও সমসত বিশ্বকে দরে অপসাবিত কবিয়া বাখিষাছেন।

দ্বাদত এখন অন্তাপে দশ্ধ হইতেছেন। এই অন্তাপ তপস্যা। এই অন্তাপের ভিতর দিয়া শকুশ্তলাকে লাভ না করিলে শকুশ্তলালভের কোনো গোরব ছিল না। হাতে পাইলেই ষে পাওয়া, তাহা পাওয়া নহে—লাভ করা অত সহন্ধ ব্যাপার নয়। যৌবনমন্ততার আকস্মিক ঝড়ে শকুশ্তলাকে এক মৃহতে উড়াইয়া লইলে তাহাকে সম্পূর্ণভাবে পাওয়া ষাইত না। লাভ করিবার প্রকৃষ্ট প্রণালী সাধনা, তপস্যা। যাহা অনায়াসেই হস্তগত হইয়াছিল

তাহা অনায়াসেই হারাইয়া গেল। যাহা আবেশের মুন্টিতে আহ্ত হয় তাহা শিথিলভাবেই স্থালিত হইয়া পড়ে। সেইজন্য কবি পরস্পরকে যথার্থভাবে চিরন্তনভাবে লাভের জন্য দুয়ান্ত-শকুনতলাকে দীর্ঘদ্বঃসহ তপস্যায় প্রবৃত্ত করিলেন। রাজসভায় প্রবেশ করিবামান্ত দুয়ান্ত যদি তৎক্ষণাৎ শকুনতলাকে গ্রহণ করিবতেন, তবে শকুনতলা হংসপদিকার দলব্দ্ধি করিয়া তাঁহার অবরোধের এক প্রান্তে স্থান পাইত। বহুবল্লভ রাজার এমন কত স্থালস্থ প্রেয়সী ক্ষণকালীন সোভাগ্যের স্মৃতিট্কু মান্ত লইয়া অনাদরের অন্ধকারে অনাবশ্যক জীবন যাপন করিতেছে।—সক্রংক্তপ্রণয়োহয়ং জনঃ।

শকুশ্তলার সোভাগ্যবশতই দ্বাশত নিষ্ঠ্র কঠোরতার সহিত তাহাকে পরিহার করিয়াছিলেন। নিজের উপর নিজের সেই নিষ্ঠ্রতার প্রত্যাভিঘাতই দ্বাশতকে শকুশ্তলা সম্বন্ধে আর অচেতন থাকিতে দিল না, অহরহ পরমবেদনার উত্তাপে শকুশ্তলা তাঁহার বিগলিত হ্দয়ের সহিত মিশ্রিত হইতে লাগিল, তাঁহার অশতরবাহিরকে ওতপ্রোত করিয়া দিল। এমন অভিজ্ঞতা রাজার জীবনে কখনো হয় নাই—তিনি যথার্থ প্রেমের উপায় ও অবসর পান নাই। রাজা বালিয়া এ সম্বন্ধে তিনি হতভাগ্য। ইচ্ছা তাঁহার অনায়াসেই মিটে বালয়াই সাধনার ধন তাঁহার অনায়ত্ত ছিল। এবারে বিধাতা কঠিন দ্বথের মধ্যে ফেলিয়া রাজাকে প্রকৃত প্রেমের অধিকারী করিয়াছেন—এখন হইতে তাঁহার নাগরিকব্তি একেবারে বন্ধ।

এইর্পে কালিদাস পাপকে হ্দয়ের ভিতর দিক হইতে আপনার অনলে আপনি দংধ করিয়াছেন—বাহির হইতে তাহাকে ছাই-চাপা দিয়া রাখেন নাই। সমসত অমপালের নিঃশেষে অণ্নসংকার করিয়া তবে নাটকথানি সমাণত হইয়াছে; পাঠকের চিত্ত একটি সংশয়হনি পরিপ্র পরিগতির মধ্যে শাস্তিলাভ করিয়াছে। বাহির হইতে অকস্মাৎ বীজ পড়িয়া যে বিষবক্ষ জ্বেম, ভিতর হইতে গভীরভাবে তাহাকে নিম্লি না করিলে তাহার উচ্ছেদ হয় না। কালিদাস দ্বাস্ত-শক্ষতলার বাহিরের মিলনকে দ্বংথে-কাটা পথ দিয়া লইয়া গিয়া অভান্তরের মিলনে সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। এইজনাই কবি গেতে বিলয়াছেন, তর্ণ বংসরের ফ্ল ও পরিণত বংসরের ফল, মর্ত এবং স্বর্গ বিদ্বিত হায়, তবে শক্ষতলায় তাহা পাওয়া যাইবে।'

শকুন্তলাকে আমরা কাব্যের আরন্তে একটি নিন্দকন্ব সৌন্দর্যলোকের মধ্যে দেখিলাম—সেথানে সরল আনন্দে সে আপন সংগীলন ও তর্লতা-ম্গের সহিত মিশিয়া আছে। সেই স্বর্গের মধ্যে অপক্ষেয় অপরাধ আসিরা প্রবেশ করিল এবং স্বর্গসৌন্দর্য কটিদন্ট প্রেপের ন্যায় বিশীর্ণ, প্রস্ত হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার পরে লক্ষা সংশয় দ্বঃখ বিচ্ছেদ অন্তাপ। এবং সর্বশেষে বিশ্ব্যুতর উন্নততর স্বর্গলোকে ক্ষমা প্রীতি ও শাল্তি। শকুল্ডলাকে একটি Paradise Lost এবং Paradise Regained বলা যাইতে পারে।

প্রথম স্বর্গটি বড়ো মৃদ্র এবং অরক্ষিত—যদিও তাহা স্কুদর এবং সম্পূর্ণ বটে, কিন্তু পদ্মপত্রে শিশিরের মতো তাহা সদাঃপাতী। এই সংকীর্ণ সম্পূর্ণতার সৌকুমার্য হইতে মৃদ্ধি পাওয়াই ভালো—ইহা চিরদিনের নহে এবং ইহাতে আমাদের সর্বাঞ্গীণ তৃশ্তি নাই। অপরাধ মত্ত গঞ্জের নায় আসিয়া এখানকার পদ্মপত্রের বেড়া ভাঙিয়া দিল, আলোড়নের বিক্ষোভে সমস্ত চিত্তকে উদ্মাধিত করিয়া তুলিল। সহজ্ঞ স্বর্গ এইর্পে সহজ্ঞেই নন্ট হইল, বাকি রহিল সাধনার স্বর্গ। অনুতাপের স্বারা তপস্যার দ্বারা সেই স্বর্গ যথন জিত হইল, তথ্ন আর কোনো শণ্ডা রহিল না। এ স্বর্গ শাশ্বত।

মান্বের জ্বীবন এইর্প—শিশ্ব যে সরল স্বর্গে থাকে তাহা স্ক্রের, তাহা সম্পূর্ণ, কিন্তু ক্ষ্রে। মধাবয়সের সমসত বিক্ষেপ ও বিক্রোভ, সমসত অপরাধের আঘাত ও অন্তাপের দাহ জ্বীবনের প্রণিবকাশের পক্ষে আবশাক। শিশ্বকালের শান্তির মধ্য হইতে বাহির হইয়া সংসারের বিরোধবিশ্লবের মধ্যে না পড়িলে পরিণত বয়সের পরিপর্ণ শান্তির আশা ব্থা। প্রভাতের স্কিশ্ধতাকে মধ্যাহতাপে দশ্ধ করিয়া তবেই সায়াহের লোকলোকাশ্তরব্যাপী বিরাম। পাপে-অপরাধে ক্ষণভঙ্গারকে ভাঙিয়া দেয়, এবং অন্তাপে বেদনায় চিরম্থায়ীকে গড়িয়া তোলে। শকুন্তলা কাব্যে কবি সেই স্বর্গ ছাতি হইতে স্বর্গপ্রাণ্ডি পর্যন্ত সমসত বিবৃত করিয়াছেন।

বিশ্বপ্রকৃতি যেমন বাহিরে প্রশাশত স্কুশর, কিম্পু তাহার প্রচণ্ড শক্তি অহরহ অভাশ্তরে কান্ত করে, অভিজ্ঞানশকুশ্তল নাটকথানির মধ্যে আমরা তাহার প্রতির্প দেখিতে পাই। দ্বাশত-শক্শতলার মধ্যে ষেট্কু প্রেমালাপ আছে তাহা অত্যন্ত সংক্ষিশত, তাহার অধিকাংশই আভাসে ইণ্গিতে বান্ত হইয়াছে, কালিদাস কোথাও রাশ আলগা করিয়া দেন নাই। অনা কবি বেখানে লেখনীকে দৌড় দিবার অবসর অন্বেষণ করিত, তিনি সেইখানেই তাহাকে হঠাৎ নিরম্ভ করিয়াছেন। দ্বাশত তপোবন হইতে রান্তধানীতে ফিরিয়া গিয়া শকুশতলার কোনো খেজি লইতেছেন না। এই উপলক্ষে বিলাপ-পরিতাপের কথা অনেক হইতে পারিত, তব্ শকুশতলার মুখে কবি একটি কথাও দেন নাই। কেবল দ্বাসার প্রতি আতিথো অনবধান লক্ষ্য করিয়া হেডাগিনীর অবস্থার আমরা বধাসম্ভব কম্পনা করিতে পারি। শকুশতলার প্রতি কণেরের একান্ত ম্বেষ র সংযুদ্ধের বিদারকালে কবী সকর্ণ গাম্ভীর্য ও সংযুদ্ধের

সহিত কত অলপ কথাতেই ব্যক্ত হইয়াছে। অনস্মা-প্রিয়ংবদার সখীবিচ্ছেদ্বেদনা ক্ষণে ক্ষণে দ্টি-একটি কথার বেন বাঁধ লগ্ঘন করিবার চেণ্টা করিয়া তথনি আবার অল্ডরের মধ্যে নিরুত হইয়া যাইতেছে। প্রত্যাখ্যান-দ্শো ভয় লজ্জা অভিমান অন্নয় ভংশিনা বিলাপ সমস্তই আছে, অথচ কত অলেপর মধ্যে। যে শকুল্তলা স্থের সময় সরল অসংশয়ে আপনাকে বিসর্জন দিয়াছিল, দ্বংথের সময় দার্ণ অপমানকালে সে যে আপন হ্দয়ব্ভির অপ্রগল্ভ মর্যাদা এমন আশ্চর্য সংযমের সহিত রক্ষা করিবে, এ কে মনে করিয়াছিল। এই প্রত্যাখ্যানের পরবর্তী নীরবতা কী ব্যাপক, কী গভীর। কণ্ম নীরব অনস্য়া-প্রিয়ংবদা নীরব, মালিনীতীর-তপোবন নীরব। সর্বাপেক্ষা নীরব শকুল্তলা। হ্দয়ব্ভিকে আলোড়ন করিয়া তুলিবার এমন অবসর কি আরক্ষানো নাটকে এমন নিঃশব্দে উপেক্ষিত হইয়াছে। দ্ব্যান্তের অপরাধকে দ্ব্রাসার শাপের আচ্ছাদনে আব্ত করিয়া রাখা, সেও কবির সংযম। দ্ব্য প্রবৃত্তির দ্রুল্ভপনাকে অবারিতভাবে উচ্ছ্ত্থলভাবে দেখাইবার যে প্রলোভন, তাহাও কবি সংবরণ করিয়াছেন। তাহার কাব্যলক্ষ্মী তাহাকে নিষেধ করিয়া বালয়াছেন:

ন খলা ন খলা বাণঃ সালপাত্যোহয়মিদ্মনা মুদ্দি মাগশরীরে পাছপরাশাবিবাণিনঃ।

দ্বান্ত যথন কাব্যের মধ্যে বিপল্প বিক্ষোভের কারণ লইয়া মন্ত হইয়া প্রবেশ করিলেন, তথন কবির অন্তরের মধ্যে এই ধর্নি উঠিল:

> ম্তো বিঘাসতপস ইব নো ভিন্নসারপাষ্থো ধর্মারণাং প্রবিশতি গজঃ সান্দনালোকভীতঃ।

তপস্যার ম্তিমান বিঘ্যের ন্যায় গজরাজ ধর্মারণ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এইবার বৃথি কাব্যের শান্তিভঙ্গ হয়—কালিদাস তথনি ধর্মারণ্যের, কাব্যকাননের এই ম্তিমান বিঘ্যকে শাপের বংধনে সংযত করিলেন; ইহাকে দিয়া তাঁহার পদ্মবনের পৎক আলোডিত করিয়া তালতে দিলেন না।

র্রোপীয় কবি হইলে এইখানে সাংসারিক সত্যের নকল করিতেন— সংসারে ঠিক বেমন, নাটকে তাহাই ঘটাইতেন। শাপ বা অলোকিক ব্যাপারের শ্বারা কিছুই আব্ত করিতেন না। যেন তাহাদের 'পরে সমস্ত দাবি কেবল সংসারের, কাব্যের কোনো দাবি নাই। কালিদাস সংসারকে কাব্যের চেয়ে বেশি খাতির করেন নাই; পথে-ঘাটে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাকে নকল করিতেই হইবে এমন দাসখং তিনি কাহাকেও লিখিয়া দেন নাই—কিস্তু কাব্যের শাসন কবিকে মানিতেই হইবে। কাব্যের প্রত্যেক ঘটনাটিকৈ সমস্ত কাব্যের সহিতাণ তাঁহাকে থাপ থাওয়াইয়া লইতেই হইবে। তিনি সত্যের আভ্যুক্তরিক ম্তিকে অক্ষ্ম রাথিয়া সত্যের বাহ্য ম্তিকে তাঁহার কলাসৌন্দর্যের সহিত সংগত করিয়া লইয়াছেন। তিনি অন্তাপ ও তপস্যাকে সম্ক্রুল করিয়া দেখাইয়াছেন, কিন্তু পাপকে তিরুক্রনগাঁর ব্যারা কিন্তিং প্রচ্ছেম করিয়াছেন। শকুন্তলা নাটক প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যে একটি শান্তি সৌন্দর্য ও সংযমের ব্যারা পরিবেশ্টিত, এইর্প না করিলে তাহা বিপর্যস্ত হইয়া যাইত। সংসারের নকল ঠিক হইত, কিন্তু কাব্যলক্ষ্মী স্কুঠোর আঘাত পাইতেন। কবি কালিদাসের কর্ণনিপ্ণ লেখনীর ব্যারা তাহা কখনোই সম্ভবপর হইত না।

কবি এইর্পে বাহিরের শাশ্তি ও সৌশ্দর্যকে কোথাও অতিমান্ত ক্ষ্মুখ না করিয়া তাঁহার কাব্যের আভ্যন্তবিক শক্তিকে নিস্তশ্বতার মধ্যে সর্বদা সক্তিয় ও সবল করিয়া রাখিয়াছেন। এমনকি, তাঁহার তপোবনের বহিঃপ্রকৃতিও সর্বদা অন্তরের কাজেই যোগ দিয়াছে। কথনো-বা তাহা শকুন্তলার যৌবন্দালায় আপনার লাঁলামাধ্য অপণি করিয়াছে, কথনো-বা মঞ্চল-আশাবিশির সহিত আপনার কল্যাণমর্মর মিশ্রিত করিয়াছে, কথনো-বা বিচ্ছেদকালান ব্যাকুলতার সহিত আপনার মকে বিদায়বাক্যে কর্ণা জড়িত করিয়া দিয়াছে এবং অপর্প মন্তর্বলে শকুন্তলার চরিত্রের মধ্যে একটি পবিত্র নির্মালতা, একটি দিনন্দ মাধ্যের্বর রশ্মি নিয়ত বিকশি করিয়া রাখিয়াছে। এই শকুন্তলাকাব্যে নিস্তশ্বতা যথেন্ট আছে, কিন্তু সকলের চেয়ে নিস্তশ্বভাবে অথচ ব্যাপক্ষাবে কবির তপোবন এই কাব্যের মধ্যে কাল্প করিয়াছে। সে কাল্প টেম্পেন্টের এরিয়েলের ন্যায় শাসনবন্দ দাসত্বের বাহ্য কাল্প নহে—তাহা সৌন্দর্যের কাল্প, প্রাণীতর কাল্ক, আত্মায়তার কাল্ক, অভ্যন্তরের নিগতে কাল্ক।

(টেন্পেস্টে শব্ধি, শকুন্তলায় শান্তি; টেন্পেস্টে বলের ন্বারা জয়, শকুন্তলায় মঞ্গলের ন্বারা সিন্ধি: টেন্পেস্টে অর্ধপথে ছেদ, শকুন্তলায় সন্প্র্পতায় অবসান।। টেন্পেস্টে মিরান্দা সরল মাধ্রে গঠিত, কিন্তু সে সরলতার প্রতিষ্ঠা অজ্ঞতা-অনভিজ্ঞতার উপরে; শকুন্তলায় সরলতা অপরাধে দ্বংথে অভিজ্ঞতায় থৈবে ও ক্ষমায় পরিপক, গন্ভীর ও স্থায়ী। গেটের সমালোচনার অন্সরণ করিয়া প্নর্বার বলি, শকুন্তলায় আরন্ভের তর্ণ সৌন্দর্য মঞ্চলময় পরম পরিগতিতে সফলতা লাভ করিয়া মত্তিক ন্বর্গের সহিত সন্মিলিত করিয়া দিয়াছে।

আশ্বিন ১৩০৯

## ছেলে-ভুলানো ছড়ा

বাংলাভাষার ছেলে ভূলাইবার জন্য যে-সকল মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস -নির্ণয়ের পক্ষে সে ছড়াগ্লির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে-একটি সহজ্ব দ্বাভাবিক কাব্যরস আছে সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদর্শীয় বোধ হইয়াছিল।

আমার কাছে কোন্টা ভালো লাগে বা না লাগে এই কথা বলিয়া সমালোচনার মুখবন্ধ করিতে ভয় হয়। কারণ, যাঁহারা স্নিপ্ণ সমালোচক, এর্প রচনাকে তাঁহারা অহমিকা বলিয়া অপরাধ লইয়া থাকেন।

কিন্দু আজ আমি যে কথা বলিতে বসিয়াছি তাহার মধ্যে আত্মকথার কিণ্ডিং অংশ থাকিতেই হইবে। ছেলে-ভুলানো ছড়ার মধ্যে আমি যে রসাম্বাদ করি, ছেলেবেলাকার স্মৃতি হইতে তাহাকে বিচ্ছিল্ল করিয়া দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। এই ছড়াগ্লির মাধ্র্য কতটা নিজের বাল্যম্মৃতি এবং কতটা সাহিত্যের চিরম্থায়ী আদর্শের উপর নির্ভার করিতেছে, তাহা নির্ণার করিবার উপযুক্ত বিশেলবংশিক্তি বর্তমান লেখকের নাই। এ কথা গোড়াতেই কবুল করা ভালো।

'ব্লিট পড়ে টাপ্রে ট্প্রে নদী এল বান' এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার নিকট মোহমন্তের মতো ছিল এবং সেই মোহ এখনো আমি ভূলিতে পারি নাই। আমি আমার সেই মনের মৃশ্ধ অবস্থা স্মরণ করিয়া না দেখিলে পশ্ট ব্রিডে পারিব না, ছড়ার মাধ্য এবং উপযোগিতা কী। ব্রিডে পারিব না, কেন এত মহাকাব্য এবং খন্ডকাব্য, এত তত্ত্বপথা এবং নীতিপ্রচার, মানবের এত প্রাণপণ প্রযন্থ, এত গলদ্ঘর্ম ব্যায়াম প্রতিদিন বার্থ এবং বিস্মৃত হইতেছে, অথচ এই-সকল অসংগত অর্থহীন যদ্চ্ছাকৃত শ্লোকগ্রলি লোকস্মৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে।

এই-সকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরম্ব আছে। কোনোটির কোনো কালে কোনো রচিয়তা ছিল বলিয়া পরিচয়মাত্র নাই এবং কোন্ শকের কোন্ তারিখে কোন্টা রচিত হইয়াছিল এমন প্রশন কাহারো মনে উদয় হয় না। এই আভাবিক চিরম্বগণে ইহারা আজ রচিত হইলেও প্রাতন এবং সহস্র বংসর প্রে রচিত হইলেও ন্তন।

ভালো করিরা দেখিতে গেলে শিশ্র মতো প্রাতন আর কিছুই নাই। দেশ কাল শিক্ষা প্রথা অন্সারে বয়স্ক মানবের কত ন্তন পরিবর্তন হইরাছে, কিন্তু শিশ্ম শত সহস্র বংসর প্রে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে; সেই অপরিবর্তনীয় প্রাতন বারংবার মানবের ঘরে শিশ্ম্ম্তি ধরিয়। জন্মগ্রহণ করিতেছে—অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন, যেমন স্কুমার, ষেমন ম্ঢ়, যেমন মধ্র ছিল, আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন চিরছের কারণ এই যে, শিশ্ম প্রকৃতির স্জন; কিন্তু বয়স্ক মান্য বহ্লপরিমাণে মান্যের নিজকৃত রচনা। তেমনি ছড়াগ্লিও শিশ্ম-সাহিত্য; তাহারা মানব-মনে আপনি জন্মিয়াছে।

আপনি জন্মিয়াছে এ কথা বলিবার একট্ বিশেষ তাৎপর্য আছে।—
স্বভাবত আমাদের মনের মধ্যে বিশ্বজগতের প্রতিবিশ্ব এবং প্রতিধর্নি ছিল্লবিচ্ছিন্ধভাবে ঘ্রিরা বেড়ায়। তাহারা বিচিত্রর্প ধারণ করে এবং অকস্মাৎ
প্রসংগ হইতে প্রসংগাল্ডরে গিয়া উপনীত হয়। যেমন বাতাসের মধ্যে পথের
ধ্লি, প্রেপের রেণ্, অসংখ্য গল্ধ, বিচিত্র শল্দ, বিচ্ছিন্ন পল্লব, জলের শীকর,
প্রথিবীর বাৎপ—এই আর্বিত্ত আলোড়িত জগতের বিচিত্র উৎক্ষিশ্ত উন্ডানী
থান্ডাংশসকল সর্বদাই নিরপ্রকভাবে ঘ্রিরা ফিরিয়া বেড়াইতেছে, আমাদের
মনের মধ্যেও সেইর্প। সেখানেও আমাদের নিতাপ্রবাহিত চেতনার মধ্যে
কত বর্ণ গল্ধ শব্দ, কত কল্পনার বাৎপ, কত চিন্তার আভাস, কত ভাষার
ছিল্ল খাড, আমাদের ব্যবহারজগতের কতশত পরিতাক্ত বিক্ষা্ত বিচ্যুত
পদার্থাসকল অলক্ষিত অনাবশাক ভাবে ভাসিয়া ভাসিয়া বেডায়।

যথন আমরা সচেতনভাবে কোনো-একটা বিশেষ দিকে লক্ষ্য করিয়া চিন্টা করি তথন এই-সমন্ত গ্রেপন থামিয়া যায়, এই-সমন্ত রেণ্জাল উড়িয়া যায়, এই-সমন্ত হারামরী মরীচিকা মৃহ্তুরে মধ্যে অপসারিত হয়; আমাদের কল্পনা, আমাদের বৃদ্ধি একটা বিশেষ ঐক্য অবলন্ত্রন করিয়া একাগ্রভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। আকাশে পাখির ভাক, পাতার মর্মর, জলের কল্পোল, লোকালয়ের মিশ্রিত ধর্নি, ছোটো বড়ো কত সহস্র প্রকার কলশন্দ নিরুত্রর ধর্নিত হইতেছে—এবং আমাদের চতুর্দিকে কত কন্পন, কত আন্দোলন, কত গমন, কত আগমন, ছায়ালোকের কতই চণ্ডল লীলাপ্রবাহ প্রতিনিয়ত আবর্তিত হইতেছে—অথচ তাহার মধ্যে কতই বংসামান্য অংশ আমাদের গোচর হইয়া থাকে; তাহার প্রধান কারণ এই বে, ধবরের ন্যায় আমাদের মন ঐক্যঞ্জাল ফেলিয়া একেবারে এক খেপে বত্থানি ধরিতে পারে সেইট্রুক্ গ্রহণ করে, বাকি সমন্তই তাহাকে এড়াইয়া যায়। সে বখন দেখে তখন ভালো করিয়া শোনে না, যখন শোনে তখন ভালো করিয়া দেখেও না গোনেও না। তাহার উন্দেশ্যের পথ

হইতে সমস্ত অনাবশ্যক পদার্থকে সে অনেকটা পরিমাণে দ্র করিয়া দিতে পারে।

কিন্তু সহজ অবস্থার আমাদের মানসাকাশে দবণেনর মতো যে-সকল ছারা এবং শব্দ যেন কোন্ অঞ্জান্ধা বার্প্রভাবে দৈবচালিত হইয়া কখনো সংলণন কখনো বিচ্ছিন্তভাবে বিচিত্র আকার ও বর্ণ -পরিবর্তন-পূর্বক কমাগত মেঘরচনা ক্রিরা বেড়াইতেছে, তাহারা যদি কোনো অচেতন পটের উপর নিজের প্রতিবিন্বপ্রবাহ চিহ্নিত করিয়া যাইতে পারিত, তবে তাহার সহিত আমাদের আলোচ্য এই ছড়াগর্লির অনেক স্থান্ন্য দেখিতে পাইতাম। এই ছড়াগর্লি আমাদের নিয়তপরিবর্তিত অন্তরাকাশের ছায়ামাত্র, তরল দ্বছে সরোবরের উপর মেঘক্রীড়িত নভোমণ্ডলের ছায়ার মতো। সেইজনাই বলিয়াছিলাম, ইহারা আপনি জন্মিয়াছে।

উদাহরণম্বর্পে এইখানে দ্ই-একটি ছড়া উদ্ধৃত করিবার প্রে
পাঠকদের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করি। প্রথমত, এই ছড়াগা্লির সংগা চিরকাল
বে ফেনহার্দ্র সরল মধ্র কণ্ঠ ধনিত হইয়া আসিয়াছে, আমার মতো মর্যাদাভারি, গান্ডারিস্বভাব বয়স্ক প্রেবের লেখনা হইতে সে ধরনি কেমন করিয়া
ক্ষরিত হইবে। পাঠকগণ আপন গৃহ হইতে, আপন বালাস্ফা্তি হইতে সেই
সা্ধাস্নিম্ধ স্রুট্কু মনে মনে সংগ্রহ করিয়া লইবেন। ইহার সহিত বে
ফেনহটি, যে সংগাতিটি, যে সম্ধ্যাপ্রদাণীপালোকিত সোন্দর্যছবিটি চিরদিন
একাত্মভাবে মিশ্রিত হইয়া আছে, সে আমি কোন্ মোহমন্তে পাঠকদের সম্মান্থ
আনিয়া উপস্থিত করিব।

দ্বিতীয়ত, আটঘাট-বাঁধা রীতিমতো সাধ্ভাষার প্রবন্ধের মাঝখানে এই-সমস্ত গ্রচারিণী অকৃতবেশা অসংস্কৃতা মেরেলি ছড়াগ্রালিকে দাঁড় করাইরা দিলে তাহাদের প্রতি কিছ্ অত্যাচার করা হয়, যেন আদালতের সাক্ষামঞ্চে ঘরের বধ্কে উপস্থিত করিয়া জেরা করা। কিম্তু উপায় নাই। আদালতের নিয়মে আদালতের কাজ হয়, প্রবন্ধের নিয়মান্সারে প্রবন্ধ রচনা করিতে হয়—নিষ্ঠ্রতাট্কু অপরিহার্য।

ষম্নাবতী সরুবতী কাল ষম্নার বিয়ে।

ষম্না যাবেন শ্বশ্রবাড়ি কাজিওলা দিয়ে॥

কাজিফ্ল কুড়োতে পেয়ে গেল্ম মালা।

হাত-ব্যক্ম পা-ব্যক্ম সীতারামের খেলা॥

নাচো তো সীতারাম কাঁকাল বেণিকয়ে।

আলোচাল দেব টাপাল ভরিয়ে॥

আলোচাল থেতে থেতে গলা হল কাঠ।
হেপায় তো জল নেই গ্রিপ্রণির ঘাট॥
গ্রিপ্রণির ঘাটে দ্বটো মাছ ভেসেছে।
একটি নিলেন গ্রুঠাকুর একটি নিলেন কে।
তার বোনকে বিয়ে করি ওড়ফ্রল দিয়ে॥
ওড়ফ্রল কুড়োতে হয়ে গেল বেলা।
তার বোনকে বিয়ে করি ঠিক দ্বারুর বেলা॥

ইহার মধ্যে ভাবের পরস্পরস্বরুধ নাই, সে কথা নিতান্ত পক্ষপাতী সমালোচককেও স্বীকার করিতে হইবে। কতকগন্নি অসংলগ্ন ছবি নিতান্ত সামানা প্রসম্পান্ত অবলন্দন করিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দেখা ষাইতেছে কোনোপ্রকার বাছ-বিচার নাই। যেন কবিদ্বের সিংহন্দারে নিস্তন্ধ শারদ মধ্যান্দের মধ্রর উত্তাপে ন্বারবান বেটা দিবা পা ছড়াইয়া দিয়া ঘ্মাইয়া পড়িয়াছে। কথাগ্রলা ভাবগর্লো কোনোপ্রকার পরিচয় প্রদানের অপেক্ষা না রাখিয়া, কোনোর্গ উপলক্ষ অব্বেষণ না করিয়া, অনায়াসে তাহার পা ডিঙাইয়া. এমনকি, মাঝে মাঝে লঘ্করস্পর্শে তাহার কান মলিয়া দিয়া কল্পনার অপ্রভেদী মায়াপ্রাসাদে ইচ্ছাস্থে আনাগোনা করিতেছে। ন্বারবানটা যদি ঢ্রিলতে ঢ্লিতে হঠাং একবার চমক খাইয়া জাগিয়া উঠিত, তবে সেই ম্ব্রেউই তাহারা কে কোথায় দৌড দিত তাহার আর ঠিকানা পাওয়া যাইত না।

যম্নাবতী সরন্বতী যিনিই হউন, আগামী কলা যে তাঁহার শ্ভবিবাহ সে কথার স্পন্টই উল্লেখ দেখা যাইতেছে। অবশা বিবাহের পর যথাকালে কাজিওলা দিয়া যে তাঁহাকে শ্বশ্রবাড়ি যাইতে হইবে, সে কথা আপাতত উত্থাপন না করিলেও চলিত; যাহা হউক, তথাপি কথাটা নিতান্তই অপ্রাসাংগক হয় নাই। কিন্তু বিবাহের জন্য কোনোপ্রকার উদ্যোগ অথবা সেজন্য কাহারো তিলমার উংস্কো আছে, এমন কিছুই পরিচয় পাওয়া যায় না। ছড়ার রাজ্য তেমন রাজ্যই নহে। সেখানে সকল ব্যাপারই এমন অনায়াসে ঘটিতে পারে এবং এমন অনায়াসে না ঘটিতেও পারে যে, কাহাকেও কোনো-কিছুর জনাই কিছুমার দ্র্শিচন্তাগ্রন্থত বা বাসত হইতে হয় না। অতএব আগামী কল্য শ্রীমতী যম্নাবতীর বিবাহের দিন স্থির হইলেও সে ঘটনাটাকে বিন্দুমার প্রধান্য দেওয়া হয় নাই। তবে সে কথাটা আদো কেন উত্থাপিত হইল তাহার জ্বাবিদিহির জনাও কেহ বাসত নহে। কাজ্যিক্র যে কবিয়া বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা স্পন্থ অন্মান করিতেছি যে,

ষম্নাবতী-নামক কন্যাটির আসম বিবাহের সহিত উদ্ধ প্রশাসংগ্রহের কোনো বোগ নাই। এবং হঠাং মাঝখান হইতে সীতারাম কেন বে হাতের বলর এবং পায়ের ন্প্র ঝ্ম্ঝ্ম্ করিয়া ন্তা আরম্ভ করিয়া দিল, আমরা তাহার বিন্দ্বিসর্গ কারণ দেখাইতে পারিব না। আলোচালের প্রলোভন একটা মশত কারণ হইতে পারে, কিন্তু সেই কারণ আমাদিগকে সীতারামের আক্ষিক ন্তা হইতে ভুলাইয়া হঠাং ত্রিপ্রণির ঘাটে আনিয়া উপস্থিত করিল। সেই ঘাটে দ্টি মংসা ভাসিয়া উঠা কিছ্ই আশ্চর্য নহে বটে, কিন্তু বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় এই বে, দ্টি মংসার মধ্যে একটি মংসা যে লোক লইয়া গেছে তাহার কোনোর্প উদ্দেশ না পাওয়া সত্ত্বে আমাদের দ্টেপ্রতিক্ত রচয়িতা কী কারণে তাহারই ভগিনীকে বিবাহ করিবার জন্য হঠাং স্থিরসংকশ্প হইয়া বসিলেন, অঘচ প্রচলিত বিবাহের প্রথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া একমাত্র ওড়ফ্লে সংগ্রহ শ্বারাই শ্ভকর্মের আয়োজন যথেন্ট বিবেচনা করিলেন এবং যে লগ্নটি স্থির করিলেন তাহাও ন্তন অথবা প্রাতন কোনো পঞ্জিকাকারের মতেই প্রশাসত নহে।

এই তো কবিতার বাঁধনি। আমাদের হাতে যদি রচনার ভার থাকিত তবে নিশ্চয় এমন কৌশলে শ্লট বাঁধিতাম যাহাতে প্রথমোন্ত যম্নাবতীই প্রশেষ শেষ পরিছেদে সেই তিপ্লির ঘাটে অনিদিছ্ট ব্যক্তির অপরিজ্ঞাত ভন্নীর্পে দাঁড়াইয়া যাইত এবং ঠিক মধ্যাহ্লকালে ওড়ফ্লের মালা বদল করিয়া যে গান্ধর্ব-বিবাহ ঘটিত তাহাতে সহ্দয় পাঠকমাত্রেই ত্শিতলাভ করিতেন।

কিন্তু বালকের প্রকৃতিতে মনের প্রতাপ অনেকটা ক্ষীণ। জ্বাংসংসার এবং তাহার নিজের কল্পনাগালি তাহাকে বিচ্ছিয়াভাবে আঘাত করে, একটার পর আর-একটা আসিয়া উপস্থিত হয়। মনের বন্ধন তাহার পক্ষে পাঁড়াজনক। স্মাংলান কার্যকারণস্ত্র ধরিয়া জিনিসকে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অন্মারণ করা তাহার পক্ষে দৃঃসাধ্য। বহির্জগতে সম্দ্রতীরে বসিয়া বালক বালির ঘর রচনা করে, মানস-জগতের সিন্ধ্তীরেও সে আনন্দে বসিয়া বালির ঘর বাধিতে থাকে। বালিতে বালিতে জোড়া লাগে না, তাহা স্থায়ী হয় না, কিন্তু বালাকার মধ্যে এই যোজনশালতার অভাববশতই বালাস্থাপত্যের পক্ষে তাহা সর্বোৎকৃষ্ট উপকরণ। মাহাতের মধ্যেই মাহা মিরা করিয়া তাহাকে একটা উচ্চ আকারে পরিণত করা যায়—মনোনীত না হইলে অনায়াসে তাহাকে সংশোষন করা সহজ এবং প্রান্ধিত বোধ হইলেই তংক্ষণাং পদাঘাতে তাহাকে সমভূম করিয়া দিয়া লীলাময় স্কলকর্তা লঘ্হ্দেরে বাড়ি ফিরিতে পারে। কিন্তু যেখানে গাঁথিয়া গাঁথিয়া কাজ করা আবশ্যক, সেখানে কর্তাকেও অবিশব্দেব

কাজের নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। বালক নিয়ম মানিয়া চলিতে পারে না,
সে সম্প্রতিমাত্র নিয়মহীন ইচ্ছানন্দময় স্বর্গলোক হইতে আসিয়াছে। আমাদের
মতো স্দ্রীর্ঘকাল নিয়মের দাসত্বে অভ্যন্ত হয় নাই, এইজন্য সে ক্ষুদ্র দান্তি
অন্সারে সম্দুতীরে বালির ঘর এবং মনের মধ্যে ছড়ার ছবি স্বেচ্ছামত
রচনা করিয়া মর্তালোকে দেবতার জগৎলীলার অন্করণ করে।

প্রে । প্রে । কাজিতলা, 
তিপ্তির ঘাট এবং ওড়বনের ঘটনাগ্লি স্বংশনর মতো অভ্তুত, কিন্তু স্বংশনর 
মতো সতাবং।

স্বশ্বের মতো সত্য বলাতে পাঠকগণ আমার বৃন্ধির সন্তাগতা সম্বধ্যে সিন্দিহান হইবেন না। অনেক দার্শনিক পণ্ডিত প্রত্যক্ষ জগণটাকে স্বশ্ব বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু সেই পশ্ডিত স্বশ্বনকে উড়াইতে পারেন নাই। তিনি বলেন, প্রত্যক্ষ সত্য নাই—তবে কী আছে। না, স্বশ্ব আছে। অতএব দেখা যাইতেছে, প্রবল যুক্তির স্বারা সত্যকে অস্বীকার করা সহজ কিন্তু স্বশ্বকে অস্বীকার করিবার জাে নাই। কেবল সজাগ স্বশ্বন নহে, নিদ্রাগত স্বশ্বন সম্বশ্বেও এই কথা খাটে। স্ত্তীক্ষাবৃদ্ধি পশ্ডিতেরও সাধ্য নাই স্বশ্বাবস্থায় স্বশ্বকে অবিশ্বাস করেন। জাগ্রত অবস্থায় তাঁহারা সম্ভব সত্যকেও সন্দেহ করিতে ছাড়েন না, কিন্তু স্বশ্বাবস্থায় তাঁহারা চরমতম অসম্ভবকে অসংশ্রেগ্রহণ করেন। অতএব, বিশ্বাসজনকতা-নামক যে গ্রাটি সত্যের সর্বপ্রধান গুলা হওয়া উচিত, সেটি যেমন স্বশ্বের আছে এমন আর কিছুরই নাই।

এতদ্ম্বারা পাঠক এই কথা ব্ঝিবেন যে, প্রতাক্ষ জগং আমাদের কাছে যতটা সত্য, ছড়ার স্বংনজগং নিতাস্বংনদর্শী বালকের নিকট তদপেক্ষা অনেক অধিক সতা। এইজন্য অনেক সময় সতাকেও আমরা অসম্ভব বলিয়া ত্যাগ করি এবং তাহারা অসম্ভবকেও সতা বলিয়া গ্রহণ করে।

বৃষ্টি পড়ে টাপ্র ট্প্র নদী এল বান।
শিব্ ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান॥
এক কন্যে রাধেন বাড়েন, এক কন্যে খান।
এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান॥

এ বরসে এই ছড়াটি শ্নিবামাত্র বোধ করি প্রথমেই মনে হর, শিব্ঠাকুর বে তিনটি কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন তন্মধ্যে মধ্যমা কন্যাটিই সর্বাপেক্ষা ব্নিষ্মতী। কিন্তু এক বরস ছিল যখন এতাদ্শ চরিত্রবিশ্লেষণের ক্ষমতা ছিল না। তখন এই চারিটি ছত্র আমার বালাকালের মেঘদ্তের মতো ছিল। আমার মানসপটে একটি ঘনমেঘান্ধকার বাদলার দিন এবং উত্তালভরণিত নদী মৃতিমান হইয়া দেখা দিত। তাহার পর দেখিতে পাইতাম, সেই নদীর প্রান্তে বাল্রের চরে গ্রিটদ্রেক পানসি নৌকা বাঁধা আছে এবং দিব্ঠাকুরের নব্বিবাহিতা বধ্গণ চড়ায় নামিয়া রাঁধাবাড়া করিতেছেন। সত্য কথা বলিতে কি, দিব্ঠাকুরের জীবনটিকে বড়ো সুখের জীবন মনে করিয়া চিত্ত কিছ্বব্যাকুল হইত। এমনকি, তৃতীয় বধ্ঠাকুরানী মর্মাণ্ডিক রাগ করিয়া দ্রুতচরণে বাপের বাড়ি-অভিমুখে চলিয়াছেন, সেই ছবিতেও আমার এই সুখচিতের কিছ্বনার ব্যাঘাত-সাধন করিতে পারে নাই। এই নিবোধ তখনো ব্রিতে পারিত না, ঐ একটিমার ছরে হতভাগ্য দিব্ঠাকুরের জীবনে কী-এক হৃদয়বিদারক শোকাবহ পরিণাম স্চিত হইয়াছে। কিণ্ডু প্রেই বলিয়াছি, চরিত্রবিশেলমণ অপেক্ষা চির্বিরচনের দিকেই তখন মনের গতিটা ছিল। এখন ব্রিতে পারিতে পারিতেছি, হতব্রিশ্ব শিব্ঠাকুর তদীয় কনিন্ঠ জায়ার অকস্মাৎ পিতৃগ্হপ্রয়াণদ্র্যাটিকে ঠিক মনোরম চিত হিসাবে দেখেন নাই।

এই শিব্ঠাকুর কি কিম্মন্ কালে কেহ ছিল, এক-একবার এ কথাও মনে উদয় হয়। হয়তো বা ছিল। হয়তো এই ছড়ার মধ্যে প্রাতন বিক্ষ্ত ইতিহাসের অতি ক্ষুদ্র এক ভগন অংশ থাকিয়া গিয়াছে। আর-কোনো ছড়ায় হয়তো বা ইহার আর-এক ট্রকরা থাকিতে পারে।

এপার গণ্গা ওপার গণ্গা মধাখানে চর।
তারি মধ্যে বসে আছে শিব সদাগর॥
শিব গেল শ্বশ্রবাড়ি বসতে দিল পি'ড়ে।
জলপান করিতে দিল শালিধানের চি'ড়ে॥
শালিধানের চি'ড়ে নয় রে, বিল্লিধানের খই।
মোটা মোটা সব্রি কলা, কাগমারে দই॥

ভাবে-গতিকে আমার সন্দেহ হইতেছে শিব্ঠাকুর এবং শিব্ সদাগর লোকটি একই হইবেন। দাম্পতাসম্বন্ধে উভয়েরই একট্ বিশেষ শথ আছে এবং বোধ করি আহারসম্বন্ধেও অবহেলা নাই। উপরুক্ত গণগার মাঝখানটিতে যে স্থানট্কু নির্বাচন করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাও নব পরিণীতের প্রথম-প্রণায়বাপনের পক্ষে অতি উপযুক্ত স্থান।

এই স্থলে পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, প্রথমে অনবধানতাক্তমে লিব্ সদাগরের জলপানের স্থলে শালিধানের চি'ড়ার উল্লেখ করা হইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই সংশোধন করিয়া বলা হইয়াছে, 'শালিধানের চি'ড়ে নয় রে, বিলি- ধানের খই'। যেন ঘটনার সত্যসম্বন্ধে তিলমাত স্থলন হইবার জো নাই। অথচ এই সংশোধনের ম্বারা বর্ণিত ফলাহারের খুব যে একটা ইতরবিশেষ হইয়াছে, জামাই-আদর সম্বন্ধে ম্বশ্রবাড়ির গোরব খুব উম্জন্তরর্পে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ম্বশ্রবাড়ির মর্যাদা অপেকা সত্যের মর্যাদা রক্ষার প্রতি কবির যে অধিক লক্ষ্ণ দেখা বাইতেছে, তাও ঠিক বলিতে পারি না। বোধ করি ইহাও স্বন্ধের মতো। বোধ করি শালিধানের চিড়া দেখিতে দেখিতে পরম্হত্তে বিলিধানের খই হইয়া উঠিয়াছে। বোধ করি শিব্ঠাকুরও কখন এমান করিয়া শিব্ সদাগরে পরিগত হইয়াছে কেহ বলিতে পারে না।

শ্না যায়, মঞ্চাল ও বৃহস্পতির কক্ষমধ্যে কতকগ্নিল ট্করা গ্রহ আছে। কেহ কেহ বলেন, একখানা আসত গ্রহ ভাঙিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। এই ছড়াগ্নিলেওও সেইর্প ট্করা জগৎ বলিয়া আমার মনে হয়। অনেক প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন স্মৃতির চ্প অংশ এই-সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিণ্ড হইয়া আছে, কোনো প্রাত্ত্বিৎ আর তাহাদিগকে জ্বোড়া দিয়া এক করিতে পারেন না, কিন্তু আমাদের কল্পনা এই ভন্নাবশেষগ্নির মধ্যে সেই বিস্মৃত প্রাচীন জ্বগতের একটি স্মৃত্র অথচ নিকট পরিচয় লাভ করিতে চেন্টা করে।

অবশ্য বালকের কল্পনা এই ঐতিহাসিক ঐকা রচনার জন্য উৎস্ক নহে।
তাহার নিকট সমস্তই বর্তমান এবং তাহার নিকট বর্তমানেরই গোরব। সে
কেবল প্রত্যক্ষ ছবি চাহে এবং সেই ছবিকে ভাবের অশ্রবাঙ্গে ঝাপসা করিতে
চাহে না।

নিন্দোদ্ধৃত ছড়াটিতে অসংল'ন ছবি যেন পাখির ঝাঁকের মতো উড়িয়া চালিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের স্বতন্দ্র দ্রুত গতিতে বালকের চিত্ত উপর্য্পার নব নব আঘাত পাইয়া বিচলিত হইতে থাকে।

त्नाप्रेन त्नाप्रेन भारतागर्ना त्यप्रिन त्यत्थर्छ।
वर्षामारहरवर्त विविग्रान नारेर्ड अत्मर्छ॥
मर्-भारत मर्दे त्रे वाश्ना एखरम छेट्ठेर्छ।
मामात्र दार्ड कन्म हिन हर्द्ष त्यत्यरहा॥
अभारत्य मृति त्यत्य नारेर्ड त्नार्यछ।
अभारत्य मृति त्यत्य नारेर्ड त्नार्यछ।
वर्ग्य य्न्य हुनगाहि याष्ट्रंड त्नार्यछ।
क त्यत्थर्छ क त्यत्थर्छ मामा त्यत्थर्छ।
आङ्ग मामात्र एका एकना, कान मामात्र त्व।
मामा यात्य कान्यान एम् वक्रमङना एम॥

বকুলফ্রল কুড়োতে কুড়োতে পেয়ে গেলাম মালা।
রামধন্কে বান্দি বাজে সীতেনাথের খেলা॥
সীতেনাথ বলে রে ভাই চালকড়াই খাব।
চাল কড়াই খেতে খেতে গলা হল কাঠ।
হেখা হোখা জল পাব চিংপ্রের মাঠ॥
চিংপ্রের মাঠেতে বালি চিক্চিক্ করে।
সোনাম্থে রোদ নেগে রক্ত ফেটে পড়ে॥

ইহার মধ্যে কোনো ছবিই আমাদিগকে ধরিয়া রাখে না, আমরাও কোনো ছবিকে ধরিয়া রাখিতে পারি না। ঝেটনবিশিল্ট নোটনপায়রাগ্রিল, বড়ো-সাহেবের বিবিগণ, দুই পারে ভাসমান দুই রুইকাংলা, পরপারে ন্নানিরত দুই মেয়ে, দাদার বিবাহ, রামধন্কের বাদাসহকারে সীতানাথের খেলা, এবং মধ্যাহ্রোদ্রে ত্রুবালুকাচিক্রণ মাঠের মধ্যে খরতাপক্রিল্ট রক্তমুখচ্ছবি—এ সমস্তই স্বন্নের মতো। ওপারে যে দুইটি মেয়ে নাহিতে বসিয়াছে এবং দুই হাতের চুড়িতে চুড়িতে ঝ্নুঝ্নু শব্দ করিয়া চুল ঝাড়িতেছে তাহারা ছবির হিসাবে প্রত্কে সতা, কিন্তু প্রাস্থিকতা হিসাবে অপর্কু স্বংন।

এ কথাও পাঠকদের স্নরণে রাখা কর্তব্য যে, স্বণন রচনা করা বড়ো কঠিন। হঠাৎ মনে হইতে পারে যে, যেমন-তেমন করিয়া লিখিলেই ছড়া লেখা যাইতে পারে। কিন্তু সেই যেমন-তেমন ভাবটি পাওয়া সহজ নহে। সংসারের সকল কার্যেই আমাদের এমনি অভ্যাস হইয়া গেছে যে, সহজ ভাবের অপেক্ষা সচেষ্ট ভাবটাই আমাদের পক্ষে সহজ হইয়া গাঁড়াইয়াছে। না ডাকিলেও বাস্তবাগাঁশ চেষ্টা সকল কাজের মধ্যে আপনি আসিয়া হাজির হয়। এবং সে যেখানেই হস্তক্ষেপ করে সেইখানেই ভাব আপন লঘ্ মেঘাকার ত্যাগ করিয়া দানা বাঁধিয়া উঠে, তাহার আর বাতানে উড়িবার ক্ষমতা থাকে না। এইজন্য ছড়া জিনিসটা যাহার পক্ষে সহজ তাহার পক্ষে নিরতিশয় সহজ, কিন্তু যাহার পক্ষে কছেনাত্র কঠিন তাহার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য। যাহা সর্বাপেক্ষা সরল তাহা সর্বাপেক্ষা কঠিন; সহজের প্রধান লক্ষণই এই।

পাঠক বোধ করি ইহাও লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া থাকিবেন, আমাদের প্রথমোদ্ধ্ত ছড়াটির সহিত এই ছড়া কেমন করিয়া মিশিয়া গিয়াছে। যেমন মেঘে মেঘে স্বংশন স্বংশন মিলাইয়া যায়, এই ছড়াগ্রলিও তেমনি পরস্পর জ্লাড়িত মিশ্রিত হইতে থাকে, সেজনা কোনো কবি চুরির অভিযোগ করেন না এবং কোনো সমালোচকও ভাববিপর্যয়ের দোষ দেন না। বাস্তবিকই এই ছড়াগ্রিল মানসিক মেঘরাজ্যের লীলা, সেখানে সীমা বা আকার বা অধিকার -নির্ণার নাই। সেখানে পর্নালস বা আইনকান্নের কোনো সম্পর্ক দেখা যায় না। অন্যত্র হইতে প্রাম্ক নিম্নের ছড়াটির প্রতি মনোযোগ করিয়া দেখুন।

> ওপারে জ্বান্তগাছটি জ্বান্ত বড়ো ফলে। গো জুন্তির মাথা খেয়ে প্রাণ কেমন করে॥ প্রাণ করে হাইঢাই গলা হল কাঠ। কতক্ষণে যাব রে ভাই হরগোরীর মাঠ॥ হরগৌরীর মাঠে রে ভাই পাকা পাকা পান। পান কিনলাম, চন কিনলাম, ননদ ভাজে খেলাম। একটি পান হারালে দাদাকে ব'লে দেলাম।। দাদা দাদা ডাক ছাডি দাদা নাইকো বাডি। সবেল সবেল ডাক ছাডি সবেল আছে বাডি॥ আজ সুবলের অধিবাস, কাল সুবলের বিয়ে। স্বলকে নিয়ে যাব আমি দিগ্নগর দিয়ে॥ দিগ্নগরের মেয়েগালি নাইতে বসেছে। মোটামোটা চলগুলি গো পেতে বসেছে॥ চিকন চিকন চুলগ্রাল ঝাড়তে নেগেছে। হাতে তাদের দেবশাখা মেঘ নেগেছে॥ গলায় তাদের তব্তিমালা বন্ধ ছুটেছে। পরনে তাদের ভুরে শাড়ি ঘুরে পড়েছে। पुरे पिरक पुरे काश्ला भाष एउटम উঠেছে॥ একটি নিলেন গ্রেহাকুর একটি নিলেন টিয়ে। টিয়ের মার বিয়ে।

তিরের মার বিরে। নাল গামছা দিরে॥ অশথের পাতা ধনে। গোরী বেটি কনে॥ নকা বেটা বর।

ঢ্যাম্ কুড়্কুড়্ বাশ্দি বাজে চড়কডাঙায় ঘর॥

এই-সকল ছড়ার মধ্য হইতে সত্য অন্বেষণ করিতে গেলে বিষম বিদ্রাটে পড়িতে হইবে। প্রথম ছড়ার দেখিরাছি আলোচাল খাইরা সীতারাম-নামক নৃত্যাপ্রির লুম্খ বালকটিকৈ ত্রিপ্,িগরি ঘাটে জল খাইতে বাইতে হইরাছিল; শ্বিতীর ছড়ার দেখিতে পাই সীতানাথ চালকড়াই খাইরা জলের অন্থেবণে চিংপন্নের মাঠে গিয়া উপস্থিত হইরাছিল; কিন্তু তৃতীর ছড়ার দেখা বাইতেছে—সীতারামও নহে, সীতানাথও নহে, পরন্তু কোনো-এক হতজাগিনী প্রাত্ত্রার বিশ্বেষপরারণা নর্নাদনী জন্তিফল জক্ষণের পর ত্যাতুর হইরা হর-গোরীর মাঠে পান খাইতে গিয়াছিল এবং পরে অসাবধানা প্রাত্তর্যা তুল্ছ অপরাধট্যকু দাদাকে বলিয়া দিবার জন্য পাড়া তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছিল।

এই তো তিন ছড়ার মধ্যে অসংগতি। তার পর প্রত্যেক ছড়ার নিজের মধ্যেও ঘটনার ধারাবাহিকতা দেখা যায় না। বেশ ব্ঝা যায় অধিকাংশ কথাই বানানো। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই, কথা বানাইতে গেলে লোকে প্রমাণের ' প্রাচুর্য দ্বারা সেটাকে সত্যের অপেক্ষা অধিকতর বিদ্বাসযোগ্য করিয়া তোলে; অথচ এ ক্ষেত্রে সে পক্ষে থেয়ালমাত্র নাই। ইহাদের কথা সত্যও নহে মিধ্যাও নহে; দুইয়ের বার। ঐ যে ছড়ার এক জায়গায় স্বলের বিবাহের উল্লেখ আছে, সেটা কিছু অসম্ভব ঘটনা নহে। কিম্তু সত্য বলিয়াও বোধ হয় না। भामा मामा छाक छाड़ि मामा नाहैरका वाड़ि। भूवन भूवन छाक छाड़ि भूवन আছে বাড়ি॥' যেমনি স্বলের নামটা মুখে আসিল অমনিই বাহির হইয়া গেল— আজ স্বলের অধিবাস, কাল স্বলের বিষে। সে কথাটাও স্থায়ী হইল না. অনতিবিলম্বেই দিগ্নগরের দীর্ঘকেশা মেয়েদের কথা উঠিল। স্বশ্নেও ঠিক এইর্প ঘটে। হয়তো শব্দসাদৃশ্য অথবা অন্য কোনো অলীক कुछ मन्दर्भ अवनन्दन कींद्रहा भूशार्ट भूशार्ट वक्रो कथा श्रेट आत-वक्रो কথা রচিত হইয়া উঠিতে থাকে। মৃহ্তকাল প্রে তাহাদের সম্ভাবনার কোনোই কারণ ছিল না, মৃহ্তুর্কাল পরেও তাহারা সম্ভাবনার রাজ্ঞা হইতে বিনা চেন্টায় অপস্ত হইয়া যায়। স্বলের বিবাহকে যদি-বা পাঠকগণ তংকালীন ও তংস্থানীয় কোনো সত্য ঘটনার আভাস বলিয়া জ্ঞান করেন. তথাপি সকলেই একবাকো স্বীকার করিবেন, নাল গামছা দিয়ে টিয়ের মার বিয়ে' কিছুতেই সাময়িক ইতিহাসের মধ্যে স্থান পাইতে পারে না। কারণ, বিধবাবিবাহ টিয়েজাতির মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও নাল-গামছার ব্যবহার উ**র** সম্প্রদায়ের মধ্যে কদ্মিন কালে শন্না বায় নাই। কিন্তু বাহাদের কাছে ছলের তালে তালে স্মিট্ট কণ্ঠে এই-সকল অসংলগ্ন অসম্ভব ঘটনা উপস্থিত করা হইরা থাকে, তাহারা বিশ্বাসও করে না, সন্দেহও করে না, তাহারা মনশ্চকে স্বন্দবং প্রত্যক্ষবং ছবি দেখিয়া বায়।

বালকেরা ছবিও অতিশয় সহজে স্বংপায়োজনে দেখিতে পায়। বালক ষত সহজে ইছামাত্রই স্জন করিতে পারে আম্রা তেমন পারি না। ভাবিয়া দেখো, একটা গ্রন্থিবাধা বন্দ্রখন্ডকে ম্ব্রুবিশিষ্ট মন্যা কলপনা করিয়া তাহাকে আপনার সদতানর্পে লালন করা সামান্য ব্যাপার নহে। আমাদের একটা ম্তিকে মান্য বালার কলপনা করিতে হইলে ঠিক সেটাকে মান্যের মতো গর্ডিতে হয়—যেখানে যতট্কু অন্করণের চুটি থাকে তাহাতেই আমাদের কলপনার ব্যাঘাত করে। বহির্জগতের জড়ভাবের শাসনে আমরা নিয়ন্তিত; আমাদের চক্ষে যাহা পড়িতেছে আমরা কিছ্বতেই তাহাকে অন্যর্পে দেখিতে পারি না। কিল্কু শিশ্ব চক্ষে যাহা দেখিতেছে, তাহাকে উপলক্ষমাত্র করিয়া আপন মনের মতো জিনিস মনের মধ্যে গড়িয়া লইতে পারে, মন্যাম্তির সহিত বন্দ্রখন্ডরিত খেলনকের কোনো বৈসাদ্শ্য তাহার চক্ষে পড়ে না, সে আপনার ইচ্ছার্রচিত স্থিতকৈই সম্মুথে জাজ্বল্যান করিয়া দেখে।

কিন্তু তথাপি ছড়ার এই-সকল অবর্ত্তনিত চিত্রগর্বল কেবল যে বালকের সহজ স্জনশক্তি শ্বারা স্কিত হইয়া উঠে তাহা নহে; তাহার অনেক স্থানে রেখার এমন স্ক্রেণ্ডতা আছে যে, তাহারা আমাদের সংশয়ী চক্ষেও অতি সংক্ষেপ বর্ণনায় ছবিত-চিত্র আনিয়া উপস্থিত করে।

এই ছবিগর্বল একটি-রেখা একটি-কথার ছবি। দেশালাই যেমন এক আঁচড়ে দপ্ করিয়া জর্বলিয়া উঠে, বালকের চিন্তে তেমনি একটি কথার টানে একটি সমগ্র চিত্র পলকের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে হয়। অংশ যোজনা করিয়া কিছ্ গড়িয়া তুলিলে চলিবে না। 'চিৎপর্রের মাঠেতে বালি চিক্ চিক্ করে,' এই একটিমাত্র কথায় একটি বৃহৎ অন্বর্বর মাঠ মধ্যাহের রৌদ্রালোকে আমাদের দ্বিশ্বপথে আসিয়া উদয় হয়।

'পরনে তার ডুরে শাড়ি ঘ্রে পড়েছে।' ডুরে শাড়ির ডোরা রেখাগ্লিল ঘ্ণান্তলের আবর্তধারার মতো তন্ত্বান্তবিষ্টতে যেমন ঘ্রিরা ঘ্রিরা বেষ্টন করিয়া ধরে, তাহা ঐ এক ছত্রে এক মৃহ্তে চিত্তিত হইয়া উঠিয়াছে। আবার পাঠান্তরে আছে, 'পরনে তার ডুরে কাপড় উড়ে পড়েছে'—সে ছবিটিও মন্দ নহে।

আর ঘুম আর ঘুম বাগদিপাড়া দিরে। বাগদিদের ছেলে ঘুমোর জাল মুড়ি দিরে॥

ঐ শেষ ছত্তে জালমন্তি দিয়া বাগদিদের ছেলেটা ষেথানে-সেখানে পড়িয়া কির্প অকাতরে ঘ্নাইতেছে সে ছবি পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অধিক কিছু নহে, ঐ জাল মন্তি দেওয়ার কথা বিশেষ করিয়া বলাতেই বাগদি-সন্তানের ঘ্না বিশেষর্পে প্রত্যক্ষ হুইয়াছে।

আয় রে আয় ছেলের পাল মাছ ধরতে যাই।
মাছের কটা পায়ে ফ্টল দোলায় চেপে যাই।
দোলায় আছে ছ-পণ কড়ি গ্নতে গ্নতে যাই॥
এ নদীর জলট্কু টল্মল্ করে।
এ নদীর ধারে রে ভাই বালি ঝ্রুঝ্রু করে।
চাদম্থেতে রোদ লেগেছে রক্ত ফুটে পড়ে॥

দোলায় করিয়া ছয় পণ কড়ি গ্নিতে গ্নিতে যাওয়াকে যদি পাঠকেরা ছবির হিসাবে অকিন্তিংকর জ্ঞান করেন, তথাপি শেষ তিন ছবকে তাঁহারা উপেক্ষা করিবেন না। নদার জলট্নুক টল্মল্ করিতেছে এবং তাঁরের বালি ঝ্রুঝ্রু করিয়া খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে, বাল্ভটবতী নদার এমন সংক্ষিত্ত সরল অথচ স্কুত্পন্ট ছবি আর কাঁ হইতে পারে।

এই তো একশ্রেণীর ছবি গেল। আর-এক শ্রেণীর ছবি আছে যাহা বর্ণনীয় বিষয় অবলম্বন করিয়া একটা সমগ্র ব্যাপার আমাদের মনের মধ্যে জাগ্রত করিয়া দেয়। হয়তো একটা তুচ্ছ বিষয়ের উল্লেখে সমস্ত বংগাগৃহ বংগাসমাজ সজীব হইয়া উঠিয়া আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। সে-সমস্ত তুচ্ছ কথা বড়ো বড়ো সাহিতো তেমন সহজে তেমন অবাধে তেমন অসংকাচে প্রবেশ করিতে পারে না; এবং প্রবেশ করিলেও আপনিই তাহার র্পান্তর ও ভাবান্তর হইয়া যায়।

দাদা গো দাদা শহরে যাও।
তিন টাকা করে মাইনে পাও॥
দাদার গলায় তুলসীমালা।
বউ বরনে চন্দ্রকলা॥
হেই দাদা তোমার পায়ে পড়ি।
বউ এনে দাও খেলা করি॥

দাদার বেতন অধিক নহে, কিন্তু বোনটির মতে তাহাই প্রচুর। এই তিন টাকা বেতনের সচ্চলতার উদাহরণ দিয়াই ভগ্নীটি অন্নয় করিতেছেন—

হেই দাদা তোমার পায়ে পড়ি। বউ এনে দাও খেলা করি॥

চতুরা বালিকা নিজের এই স্বার্থ-উম্পারের জন্য দাদাকেও প্রলোভনের ছলে আভাস দিতে ছাড়ে নাই বে, 'বউ বরনে চন্দ্রকলা'। বিদও ভানীর খেলনাটি তিন টাকা বেতনের পক্ষে অনেক মহার্ঘ্য, তথাপি নিশ্চর বলিতে পারি, তাহার কাতর অনুরোধ রক্ষা করিতে বিলম্ব হয় নাই, এবং সেটা কেবলমাত্র সোদ্রাত্রবশত নহে।

উল্ উল্ মাদারের ফ্ল।
বর আসছে কত দ্রে॥
বর আসছে বাগনাপাড়া।
বড়ো বউ গো রামা চড়া॥
ছোটো বউ লো জল্কে যা।
জলের মধ্যে ন্যাকাজোকা।
ফ্লে ফ্টেছে চাকা চাকা॥
ফ্লের বরন কড়ি।
ন'টে শাকের বড়ি॥

জামাত্সমাগম-প্রত্যাশিনী পল্লীরমণীগণের ঔৎস্ক্য এবং আনন্দ-উৎসবের ছবি আপনি ফ্রটিয়া উঠিয়াছে। এবং সেই উপলক্ষে শেওড়াগাছের বেড়া দেওয়া পাড়াগাঁয়ের পথ ঘাট বন প্রকরিণী ঘটকক্ষ বধ্ এবং শিথিলগ্র্ঠন বাস্তসমস্ত গ্রহিণীগণ ইন্দ্রজালের মতো জাগিয়া উঠিয়াছে।

এমন প্রায় প্রত্যেক ছড়ার প্রত্যেক তুচ্ছ কথায় বাংলাদেশের একটি মুর্তি, গ্রামের একটি সংগীত, গৃহের একটি আম্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু সে-সমস্ত অধিক পরিমাণে উদ্ধৃত করিতে আশক্ষা করি, কারণ ভিন্নর্তিহি লোকঃ।

ছবি যদি কিছ্ব অন্ত্তুগোছের হয় তাহাতে কোনো ক্ষতি নাই, বরণ্ঠ ডালোই। কারণ, ন্তুনছে চিত্তে আরো অধিক করিয়া আঘাত করে। ছেলের কাছে অন্ত্ত কিছ্বই নাই, কারণ তাহার নিকট অসন্ত্ব কিছ্বই নাই। সে এখনো জগতে সম্ভাব্যতার শেষসীমাবতী প্রাচীরে গিয়া চারি দিক হইতে মাথা ঠ্কিয়া ফিরিয়া আসে নাই। সে বলে, যদি কিছ্বই সম্ভব হয় তবে সকলই সম্ভব। একটা জিনিস যদি অন্ত্তুত না হয় তবে আর-একটা জিনিসই বা কেন অন্ত্তুত হইবে। সে বলে, একম্ন্তুত্ত্রালা মান্যকে আমি কোনো প্রশ্নন না করিয়া বিশ্বাস করিয়া লইয়াছি, কারণ সে আমার নিকটে প্রত্যক্ষ হইয়াছে; দ্বইম্ন্তুত্ত্রালা মান্যের সম্বন্ধেও আমি কোনো বিরুম্ধ প্রশ্নকরিতে চাহি না, কারণ আমি তো তাহাকে মনের মধ্যে স্পন্ট দেখিতে পাইতেছি। আবার স্কম্প্রটা মান্যেও আমার পক্ষে সমান সত্য, কারণ সে তো আমার অন্ত্রের অগম্য নহে। একটি গল্প আছে, কোনো লোক সভাম্পলে উপস্থিত ইইয়া কহিল, আজ্ব পথে এক আশ্বর্ষ বাপার দেখিরা আসিলাম; বিবাদে একটি লোকের মুন্তু কাটা পড়িল, তথাপি সে দশ পা চলিয়া গেল। সকলেই আশ্বর্ষ হইয়া কহিল, বল কী হে, দশ পা চলিয়া

গেল? তাঁহাদের মধ্যে একটি দ্বীলোক ছিলেন, তিনি বলিলেন, দশ পা চলা কিছ্নই আশ্চর্য নহে, উহার সেই প্রথম পা চলাটাই আশ্চর্য।

স্থিরও সেইর্প, প্রথম পদক্ষেপটাই মহাশ্চর্য, কিছু যে হইয়াছে ইহাই প্রথম বিক্ষয় এবং পরম বিক্ষয়ের বিষয়, তাহার পরে আরো যে কিছু হইতে পারে, তাহাতে আশ্চর্য কী। বালক সেই প্রথম আশ্চর্যটার প্রতি প্রথম দ্বিপাত করিতেছে—সে চক্ষ্ব মেলিবামাত্র দেখিতেছে অনেক জিনিস আছে, আরো অনেক জিনিস থাকাও তাহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে; এইজনা ছড়ার দেশে সম্ভব-অসম্ভবের মধ্যে সীমানাঘটিত কোনো বিবাদ নাই।

আয় রে আর টিরে।
নারে ভরা দিরে॥
না' নিরে গেল বোরাল মাছে।
তা দেখে দেখে ভৌদড় নাচে॥
ওরে ভৌদড় ফিরে চা।
খেকার নাচন দেখে যা॥

প্রথমত, টিয়ে পাখি নৌকা চড়িয়া আসিতেছে, এমন দৃশ্য কোনো বালক তাহার পিতার বয়সেও দেখে নাই: বালকের পিতার সম্বশ্ধেও সে কথা খাটে। কিল্তু সেই অপ্রেতাই তাহার প্রধান কোতৃক। বিশেষত, হঠাৎ ষখন অগাধ জলের মধ্য হইতে একটা স্ফীতকায় বোয়াল মাছ উঠিয়া, বলা নাই কহা নাই, খামকা তাহার নৌকাখানা লইয়া চলিল, এবং ক্রুম্থ ও ব্যতিবাসত টিয়া মাধার ্রোয়া ফ্লাইয়া পাথা ঝাপটাইয়া অতাচ্চ চীংকারে আপত্তি প্রকাশ করিতে থাকিল, তথন কোতৃক আরো বাড়িয়া উঠে। টিয়ে বেচারার দুর্গতি এবং জলচর প্রাণীটার নিতানত অভদু ব্যবহার দেখিয়া অকস্মাৎ ভৌগভের দূর্নিবার ন তাম্পত্রাও বড়ো চমংকার। এবং সেই আনন্দনর্ভানপর নিষ্ঠার ভৌদড়টিকে নিজের নৃত্যবেগ সংবরণপ্রিক থোকার নৃত্য দেখিবার জন্য ফিরিয়া চাহিতে অনুরোধ করার মধ্যেও বিস্তর রস আছে। যেমন মিন্ট ছন্দ শুনিলেই তাহাকে গানে বাধিয়া গাহিতে ইচ্ছা করে তেমনি এই-সকল ভাষার চিন্ত দেখিলেই ইহাদিগকে রেখার চিত্রে অনুবাদ করিয়া আঁকিয়া ফেলিতে ইচ্চা करत। किन्छ शत्त. এ-সকল চিত্রের রস নন্ট না করিয়া—ইহাদের বাল্য সরলতা, উল্জ্বল নবীনতা, অসংশয়তা, অসম্ভবের সহজ্ঞ সম্ভবতা রক্ষা করিয়া আঁকিতে পারে. এমন চিত্রকর আমাদের দেশে কোথায়, এবং বোধ করি সর্বতই দুর্লাভ।

> খোকা যাবে মাছ ধরতে ক্ষীরনদীর ক্লে। ছিপ নিয়ে গেল কোলা বেঙে, মাছ নিয়ে গেল চিলে॥

খোকা ব'লে পাখিটি কোন্ বিলে চরে। খোকা ব'লে ডাক দিলে উড়ে এসে পড়ে॥

ক্ষীরনদার ক্লে মাছ ধরিতে গিয়া খোকা যে কী সংকটেই পড়িয়াছিল তাহা কি তুলি দিয়া না আঁকিলে মনের ক্ষোভ মেটে। অবশ্য, ক্ষীরনদার ভূগোলব্রান্ত খোকাবাব্ আমাদের অপেক্ষা অনেক ভালো জানেন সন্দেহ নাই; কিন্তু যে নদীতেই হোক, তিনি যে প্রাজ্ঞোচিত ধৈর্যাবলন্দন করিয়া পরম গন্ডীরভাবে নিজ্প আয়তনের চতুর্গণে দীর্ঘ এক ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিতে বসিয়াছেন তাহাই যথেন্ট কোতুকাবহ, তাহার উপর যখন জল হইতে ড্যাবা চক্ষ্ মেলিয়া একটা অত্যন্ত উৎকট-গোছের কোলা বেঙ খোকার ছিপ লইয়া টান মারিয়াছে এবং অনা দিকে ভাঙা হইতে চিল আসিয়া মাছ ছোঁ মারিয়া লইয়া চলিয়াছে, তখন তাঁহার বিব্রত বিদ্যিত ব্যাকৃল ম্থের ভাব—একবারবা প্রাণপণ শক্তিতে পশ্চাতে ঝাকিয়া পড়িয়া ছিপ লইয়া টানাটানি, একবার-বা সেই উন্ডীন চোরের উন্দেশে দুই উৎস্ক ব্যগ্র হৃত্ত উধের্য উৎক্ষেপ—এ-সমুত্ত চিচ্চ স্কিনপূণ সহ্দয় চিত্রকরের প্রত্যাশায় বহ্বকাল হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে।

আবার খোকার পক্ষীমূতিও চিত্তের বিষয় বটে। মুস্ত একটা বিল চোখে পড়িতেছে। তাহার ওপারটা ভালো দেখা যায় না। এপারে তীরের কাছে একটা কোণের মতো জায়গায় বড়ো বড়ো ঘাস, বেতের ঝাড় এবং ঘন কচর সমাবেশ: জলে শৈবাল এবং নালফুলের বন: তাহারই মধ্যে লম্বচণঃ দীর্ঘপদ গম্ভীরপ্রকৃতি ধ্যানপরায়ণ গোটাকতক বক-সারসের সহিত মিশিয়া খোকাবাব, ভানা গটোইয়া নতশিরে অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে চরিয়া বেড়াইতেছেন, এ দুশ্যটিও বেশ-এবং বিলের অনতিদ্রের ভাদ্রমাসের জলমণন প্রকাশীর্য ধান্যক্ষেরের সংলাদ একটি কুটির; সেই কুটিরপ্রাশ্যাণে বাঁশের বেড়ার উপরে বাম হস্ত রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত বিলের অভিমাখে সম্পূর্ণ প্রসারিত করিয়া দিয়া অপরাহের অবসান-স্থালোকে জননী তাঁহার খোকাবাবুকে ডাকিতেছেন: বেডার নিকটে ঘরে-ফেরা বাঁধা গোরুটিও স্তিমিত কোত্রলে সেই দিকে र्जाश्या प्रिथालाह वर एक क्रिकेट स्थाकाराय नामरन-रेगरामरानद प्राथशान হঠাং মারের ডাক শানিরা সচকিতে কৃটিরের দিকে চাহিরা উডি-উডি করিতেছে. সেও স্কলর দ্শা-এবং তাহার পর তৃতীয় দ্শো পাখিটি মার বুকে গিয়া তাঁহার কাঁধে মূখ লুকাইয়াছে এবং দুই ডানায় তাঁহাকে অনেকটা ঝাঁপিয়া ফোলয়াছে এবং নিমালিভনেরে মা দুই হস্তে সুকোমল ভানা-সুস্থ তাহাকে বেন্টন করিয়া নিবিড় স্নেহবন্ধনে বৃকে বাধিয়া ধরিয়াছেন, সেও স্কুদর দেখিতে হয়।

জ্যোতির্বিদ্গণ ছায়াপথের নীহারিকা পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পান, সেই জ্যোতির্মার বান্পরাশির মধ্যে এক-এক জায়গায় যেন বান্প সংহত হইয়া নক্ষত্রে পরিণত হইবার উপক্রম করিতেছে। আমাদের এই ছড়ার নীহারিকারাশির মধ্যেও সহসা স্থানে স্থানে সেইর্প অর্ধসংহত আকারবন্ধ কবিত্বের মর্তি দ্ভিপথে পড়ে। সেই-সকল নবীনস্ভ কল্পনামন্ডলের মধ্যে জটিলতা কিছ্ নাই—প্রথম বয়সের শিশ্ব-পৃথিবীর নাায় এখনো সে কিঞিং তরলাবন্ধায় আছে, কঠিন হইয়া উঠে নাই। একটা উদ্ধতে করি—

জাদ্ব, এ তো বড়ো রঙ্গা জাদ্ব, এ তো বড়ো রঙ্গা। চার কালো দেখাতে পার, যাব তোমার সংগ॥ কাক কালো, কোকিল কালো, কালো ফিঙের বেশ। তাহার অধিক কালো কনো, তোমার মাথার কেশ।। জাদ্ব, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদ্ব, এ তো বড়ো রঙ্গ। চার ধলো দেখাতে পার, যাব তোমার সংগ্যা वक थला. वन्त थला. थला त्राख्य १७७। তাহার অধিক ধলো কন্যে তোমার হাতের শংখ।। জাদ্য এ তো বডো রঙ্গ জাদ্য এ তো বডো রঙ্গ। চার রাঙা দেখাতে পার, যাব তোমার সঙ্গ।। জবা রাঙা, করবী রাঙা, রাঙা কুসুমফুল। তাহার অধিক রাঙা কন্যে, তোমার মাথার সি দুর ॥ জাদ, এ তো বড়ো রপা জাদ, এ তো বড়ো রপা। চার তিতো দেখাতে পার, যাব তোমার সংগ॥ নিম তিতো, নিস্ফেদ তিতো, তিতো মাকাল ফল। তাহার অধিক তিতো কন্যে, বোন-সতিনের ঘর॥ জাদ, এ তো বড়ো রপা জাদ, এ তো বড়ো রপা। চার হিম দেখাতে পার, যাব তোমার সংগ।। হিম জল, হিম স্থল, হিম শীতলপাটি।

ভাষার অধিক হিম কনো, তোমার ব্বেকর ছাতি॥
কবিসম্প্রদায় কবিস্বসূষ্টির আরম্ভকাল হইতে বিবিধ ভাষার বিচিত্র ছন্দে
নারীক্ষাতির শতবগান করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু উপরি-উদ্ধৃত শতবগানের
মধ্যে বেমন একটি সরল সহজ্ব ভাব এবং একটি সরল সহজ্ব চিত্র আছে, এমন

র্জাত অলপ কাব্যেই পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে অজ্ঞাতসারে একটুর্খানি সরল কৌতৃকও আছে। সীতার ধনক-ভাঙা এবং দ্রৌপদীর লক্ষ্যবেধ পণ খ্র कठिन भग हिल मर्ग्मर नारे: किन्छु धरे मत्ना कन्यां ए भग कित्रा বসিয়াছে. সোট তেমন কঠিন বালিয়া বোধ হয় না। পৃথিবীতে এত কালো ধলো রাঙা মিঘ্টি আছে যে, তাহার মধ্যে কেবল চারিটিমাত্র নমনো দেখাইয়া धमन कना। लाভ करा ভाগाবানের काछ। আজকাল कीलर শেষ দশায় সমুস্ত প্রেষের ভাগ্য ফিরিয়াছে; ধন্ত পা, লক্ষাবেধ, বিচারে জয়-এ-সমস্ত কিছ্ই আবশ্যক হয় না; উল্টিয়া তাঁহারাই কোম্পানির কাগজ পণ করিয়া বসেন এবং সেই কাপ্রেয়েচিত নীচতার জন্য তিলমাত্র আত্মালানি অনুভব করেন না। ইহা অপেকা, আমাদের আলোচিত ছডাটির নায়কমহাশয়কে যে সামান্য সহজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কন্যা লাভ করিতে হইয়াছিল, সেও অনেক ভালো। যদিও পরীক্ষার শেষ ফল উক্ত ছড়াটির মধ্যে পাওয়া যায় নাই. তথাপি অনুমানে বলিতে পারি লোকটি পরো নন্বর পাইয়াছিল। কারণ, দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক শ্লোকের চারিটি উত্তরের মধ্যে চতুর্থ উত্তরটি দিব্য সন্তোষজনক হইয়াছিল। কিন্তু প্রীক্ষয়িতী যথন স্বয়ং সশরীরে সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন, তথন সে উত্তরগর্নাল জোগানো আমাদের নায়কের পক্ষে যে কিছুমাত্র কঠিন হইয়াছিল তাহা আমরা বলিতে পারি না, ও যেন ঠিক বই খ্লিয়া উত্তর দেওয়ার মতো। কিন্তু সেজনা নিষ্ফল ঈর্ষা প্রকাশ করিতে চাহি না। যিনি পরীক্ষক ছিলেন তিনি যদি স্বত্ট হইয়া থাকেন তবে আমাদের আর কিছু বলিবার নাই।

প্রথম ছেত্রেই কন্যা কহিতেছেন, 'জাদ্, এ তো বড়ো রগ্গ জ্বাদ্, এ তো বড়ো রগা।' ইহা হইতে বোধ হইতেছে, পরীক্ষা আরো প্রেই আরম্ভ হইয়াছে এবং পরীক্ষাথাঁ এমন মনের মতন আনন্দজনক উত্তরটি দিয়াছে যে, কন্যার প্রশ্নজ্জিজ্ঞাসার ইচ্ছা উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে। বাস্তবিক এমন রগ্গ আর-কিছ, নাই।

যাহা হউক, আমাদের উপরে এই ছড়াটি রচনার ভার থাকিলে খ্ব সম্ভব ভূমিকাটা রীতিমতো ফাঁদিয়া বসিতাম; এমন আচমকা মাঝখানে আরম্ভ করিতাম না। প্রথমে একটা পরীক্ষাশালার বর্ণনা করিতাম, সেটা ঘদি-বা ঠিক সেনেট-হলের মতো না হইত, অনেকটা ইড়ন্ গার্ড্নের অন্র্প হইতে পারিত। এবং তাহার সহিত জ্যোৎস্নার আলোক, দক্ষিণের বাতাস এবং কোকিলের কুহ্ম্বনি যোগ করিয়া ব্যাপারটাকে বেশ একট্যানি জমজমাট করিয়া তুলিতাম—আয়োজন অনেক রকম কবিতে পারিতাম, কিন্তু এই স্ক্রম

কন্যাটি—যাহার মাথার কেশ ফিঙের অপেক্ষা কালো, হাতের শাঁথা রাজহংসের অপেক্ষা ধলো, সি'থার সি'দ্রর কুস্মুমফ্রলের অপেক্ষা রাঙা, স্নেহের কোল ছেলেদের কথার অপেক্ষা মিষ্ট এবং বক্ষঃপ্রশে শাঁতল জলের অপেক্ষা স্নিম্প, সেই মেয়েটি—যে মেয়ে সামান্য কয়েকটি স্তৃতিবাক্য শ্রনিয়া সহন্ধ বিশ্বাসে ও সরল আনন্দে আত্মবিসর্জন করিতে প্রস্তৃত হইয়াছে, তাহাকে আমাদের সেই বর্ণনাবহুল মার্জিত ছন্দের বন্ধনের মধ্যে এমন করিয়া চিরকালের মতো ধরিয়া রাখিতে পারিতাম না।

কেবল এই ছড়াটি কেন, আমাদের উপর ভার দিলে আমরা অধিকাংশ ছড়াই সম্পূর্ণ সংশোধন করিয়া নৃতন সংস্করণের যোগ্য করিয়া তুলিতে পারি। এমনকি, উহাদের মধ্যে সর্বজনবিদিত নীতি এবং সর্বজনদুর্বোধ তত্ত্বজ্ঞানেরও বাসা নির্মাণ করিতে পারি। কিছু না হউক, উহাদিগকে আমাদের বর্তমান শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থার উন্নততর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে পারি। বিবেচনা করিয়া দেখন, আমরা যদি কখনো আমাদের বর্তমান সভাসমাজে চাদকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে ইচ্ছা করি, তবে কি তাহাকে নিম্নলিখিতর্পে তুচ্ছ প্রলোভন দেখাইতে পারি।

আর আর চাদা মামা টী দিরে যা।
চাদের কপালে চাদ টী দিরে যা।
মাছ কুটলে মুড়ো দেব,
ধান ভানলে কুড়ো দেব,
কালো গোরুর দুধ দেব,
দুধ খাবার বাটি দেব,
চাদের কপালে চাদ টী দিয়ে যা॥

এ কোন্ চাঁদ। নিতাশ্তই বাঙালির ঘরের চাঁদ। এ আমাদের বাল্যসমাজের সর্বজ্যেন্ঠ সাধারণ মাতৃল চাঁদা। এ আমাদের গ্রামের কুটিরের নিকটে
বার্য্-আন্দোলিত বাঁশবনের রন্ধ্রগ্রিলর ভিতর দিয়া পরিচিত দ্নেহহাসাম্থে
প্রাঞ্গাণধ্লিবিল্যিন্ঠত উল্পা শিশ্রর থেলা দেখিয়া থাকে; ইহার সংশ্য আমাদের গ্রামসম্পর্ক আছে। নতুবা এত বড়ো লোকটা—িযিনি সম্তবিংশতি
নক্ষ্যস্থারস আপনার অক্ষয় রৌপাপাতে রাতিদিন রক্ষা করিয়া আসিতেছেন—
সেই শশলাঞ্চন হিমাংশ্মালীকে মাছের ম্ডো, ধানের কুড়ো, কালো গোর্র দ্বধ খাবার বাটির প্রলোভন দেখাইতে কে সাহস করিত। আমরা হইলে
বোধ করি পারিক্ষাতের মধ্যু, রক্ষনীগন্ধার সোরত, বৌ-ক্থা-কও'এর গান, মিলনের হাসি, হ্দরের আশা, নয়নের দ্বন্দ, নববধ্র লন্দ্রা প্রভৃতি বিবিধ অপ্র্লাতীয় দ্বাভ পদার্থের ফর্দ করিয়া বাসতাম—অথচ চাঁদ তথনো বেখানে ছিল এখনো সেইখানেই থাকিত। কিন্তু ছড়ার চাঁদকে ছড়ার লোকেরা মিখ্যা প্রলোভন দিতে সাহস করিত না—খোকার কপালে টাঁ দিয়া যাইবার জন্য নামিয়া আসা চাঁদের পক্ষে যে একেবারেই অসম্ভব তাহা তাহারা মনে করিত না। স্তরাং ভাণ্ডারে যাহা মজ্বত আছে, তহবিলে যাহা কুলাইয়া উঠে, কবিষের উৎসাহে তাহা অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক কিছ্ দ্বীকার করিয়া বাসতে পারিত না। আমাদের বাংলাদেশের চাঁদামামা বাংলাদেশের সহস্র কৃতির হইতে স্কুঠের সহস্র নিমন্ত্রণ প্রাণ্ড হইয়া চুপিচুপি হাস্য করিত: হাঁ-ও বলিত না, না-ও বলিত না, এমন ভাব দেখাইত যেন কোন্ দিন. কাহাকেও কিছ্ সংবাদ না দিয়া, প্রিদিগতে যাত্রারম্ভ করিবার সময়, অমনি পথের মধ্যে, কোতুক-প্রফ্বল্ল পরিপ্রণ হাস্যম্থখানি লইয়া ঘরের কানাচে আনিয়া দাঁডাইবে।

আমরা প্রেই বলিয়াছি, এই ছড়াগ্লিকে একটি আশত জ্বগতের ভাঙা ট্রকরা বলিয়া মনে হয়। উহাদের মধ্যে বিচিত্র বিস্মৃত স্থাদ্ঃখ শতধাবিক্ষিশ্ত হইয়া রহিয়াছে। যেমন প্রাতন প্থিবীর প্রাচীন সম্দ্রতীরে কর্দমতটের উপর বিলাশতবংশ সেকালের পাখিদের পদচিন্থ পিয়াছিল—অবশেষে কালক্রমে কঠিন চাপে সেই কর্দম পদচিন্থরেখা-সমেত পাথর হইয়া গিয়াছে—সে চিন্থ আপনি পড়িয়াছিল এবং আপনি রহিয়া গেছে—কেহ খোশতা দিয়া খ্লে নাই. কেহ বিশেষ যঙ্গে তুলিয়া রাখে নাই—তেমনি এই ছড়াগ্লির মধ্যে অনেক দিনের অনেক হাসকালা আপনি অভিকত হইয়াছে, ভাঙাচোরা ছন্দগ্লির মধ্যে অনেক হ্লয়বেদনা সহজেই সংলান হইয়া রহিয়াছে। কত কালের এক-ট্রকরা মান্বের মন কালসম্দ্রে ডাসিতে ভাসিতে এই বহ্দর্বতী বর্তমানের তীরে আসিয়া উর্বিশ্বত হইয়াছে; আমাদের মনের কাছে সংলান হইবামাত্র ভাহার সমন্ত বিন্মৃত বেদনা জীবনের উত্তাপে লালিত হইয়া আবার অশ্রুরসে সঞ্চীব হইয়া উঠিততছে।

'ওপারেতে কালো রঙ,
ব্লিট পড়ে ঝম্ঝম্,
এপারেতে লব্দাগাছটি রাঙা ট্ক্ট্ক্ করে।
গ্রবতী ভাই আমার, মন কেমন করে॥'
'এ মাসটা থাক্, দিদি, কে'দে ককিয়ে।
ও মাসেতে নিয়ে যাব পালকি সাজিয়ে॥'

'হাড় হল ভাজা ভাজা, মাস হল দড়ি। আয় রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পডি॥'

এই অন্তর্বাধা, এই রুন্ধ সণিও অগ্রাজলোচ্ছনস কোন্ কালে কোন্ গোপন গৃহকোণ হইতে, কোন্ অজ্ঞাত অথ্যাত বিক্ষাত নববধ্র কোমল হৃদরখানি বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়াছিল। এমন কত অসহা কণ্ট জগতে কোনো চিহ্ন না রাখিয়া অদৃশা দীর্ঘনিশ্বাসের মতো বায়্স্লোতে বিলীন হইয়াছে। এটা কেমন করিয়া দৈবক্তমে একটি শেলাকের মধ্যে আবন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ওপারেতে কালো রঙ, বৃষ্টি পড়ে ঝম্ঝম্।

এমন দিনে এমন অবস্থায় মন-কেমন না করিয়া থাকিতে পারে না।
চিরকালই এমনি হইয়া আসিতেছে। বহুপুর্বে উল্জয়িনী-রাজসভার মহা-কবিও বলিয়া গিয়াছেন

মেঘালোকে ভবতি স্বিখনোহপান্যথাব্তিচেতঃ
কিং প্রদ্রিসংম্থে।

কালিদাস যে কথাটি ঈষৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র, এই ছডায় সেই কথাটা বুক ফাটিয়া কাদিয়া উঠিয়াছে:

> গ্র্ণবতী ভাই আমার, মন কেমন করে। হাড় হল ভাজা ভাজা, মাস হল দড়ি। আয় রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।—

ইহার ভিতরকার সমস্ত মর্মাণিতক কাহিনী, সমস্ত দ্বিবহ বেদনা-পরন্পরা কে বলিয়া দিবে। দিনে-দিনে রাত্রে-রাত্রে মৃহ্ত্রে-মৃহ্ত্রে কড সহা করিতে হইয়াছিল—এমন সময়, সেই দ্নেহস্মৃতিহীন সৃথহীন পরের ঘরে হঠাৎ একদিন তাহার পিতৃগ্হের চিরপরিচিত বাধার বাধা ভাই আপন ভাগিনীটির তত্ত্ব লইতে আসিয়াছে—হৃদয়ের স্তরে স্তরে সাঞ্চিত নিগ্যু অপ্রন্রাশ সেদিন আর কি বাধা মানিতে পারে। সেই ঘর, সেই থেলা, সেই বাপ মা, সেই সৃথদৈশব, সমস্ত মনে পড়িয়া আর কি একদন্ড দ্রুস্ত উতলা হ্দয়কে বাধিয়া রাখা যায়। সেদিন কছরতে আর একটি মাসের প্রতীক্ষাও প্রাণে সহিতেছিল না—বিশেষত, সেদিন নদীর ওপার নিবিড় মেঘে কালো হইয়া আসিয়াছিল, বৃন্টি ঝম্ঝম্ করিয়া পড়িতেছিল, ইচ্ছা হইতেছিল বর্ষার বৃন্টিধারাম্ম্বরিত মেঘচ্ছায়াশামল ক্লে-ক্লে-পরিপ্র্ণ অগাধ শীতল নদীটির মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া এখনি হাড়ের ভিতরকার জনালাটা নিবাইয়া আসি।—ইহার মধ্যে একটি বাাকরণের ভূল আছে, সেটিকে বণ্ণভাষার সতর্ক

অভিভাবকগণ মার্জনা করিবেন, এমনকি, তাহার উপরেও একবিন্দ্র অশ্র্পাত করিবেন। ভাইরের প্রতি 'গ্লেবতী' বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া উক্ত অক্তাতনাদনী কন্যাটি অপরিমেয় ম্র্থতা প্রকাশ করিয়াছিল। সে হতভাগিনী স্বন্দেও জানিত না তাহার সেই একটি দিনের মর্মভেদী ক্রন্দনধন্নির সহিত এই ব্যাকরণের ভূলট্কুও জগতে চিরম্থায়ী হইয়া ষাইবে। জানিলে লক্জায় মরিয়া যাইত। হয়তো ভূলটি গ্রেক্তর নহে; হয়তো ভগিনীকে সন্বোধন করিয়া কথাটা বলা হইতেছে, এমনও হইতে পারে। সম্প্রতি ঘাঁহারা বংগভাষার বিশ্বম্পিরক্ষারতে ভাষাগত প্রথা এবং প্রাতন সৌন্দর্যগ্রিভিন্ন বিলিদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ভরসা করি তাঁহারাও মাঝে মাঝে স্নেহবশত আক্ষবিক্ষ্ত হইয়া ব্যাকরণ-লগ্মন-প্রক ভগিনীকে ভাই বলিয়া থাকেন, এমনকি, পঙ্গীশ্রেণীয় সম্পর্কের দ্বারা প্রতিপ্র্ণ ভাত্সন্বোধনে অভিহিত হইলে তংক্ষণং তাঁহাদের ভ্রম সংশোধন করিয়া দেন না।

আমাদের বাংলাদেশের এক কঠিন অন্তর্বেদনা আছে—মেয়েকে ধ্বশ্রবাড়ি পাঠানো। অপ্রাণ্ডবয়স্ক অনভিজ্ঞ মৃত্ কন্যাকে পরের ঘরে যাইতে হয়,
সেইজুনা বাঙালি কন্যার মৃথে সমস্ত বগুদেশের একটি ব্যাকুল কর্ণ দৃষ্টি
নিপতিত রহিয়াছে। সেই সকর্ণ কাতর স্নেহ বাংলার শারদেংসবে স্বগাঁরতা
লাভ করিয়াছে। আমাদের এই ঘরের স্নেহ, ঘরের দৃঃখ, বাঙালির গ্রের
এই চিরন্তন বেদনা হইতে অশ্রুজল আকর্ষণ করিয়া লইয়া বাঙালির হৃদয়ের
মাঝখানে শারদেংসব পল্লবে ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা বাঙালির
অন্বিকাপ্তা এবং বাঙালির কন্যাপ্তাও বটে। আগমনী এবং বিজয়া বাংলার
মাতৃহ্দয়ের গান। অতএব সহজেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, আমাদের
ছড়ার মধ্যেও বংগজননীর এই মর্মবাথা নানা আকারে প্রকাশ পাইয়াছে।

আজ দ্বর্গার অধিবাস, কাল দ্বর্গার বিরে।
দ্বর্গা থাবেন শ্বশ্রবাড়ি সংসার কাঁদিয়ে॥
মা কাঁদেন মা কাঁদেন ধ্লার ল্টারে।
সেই-যে মা পলাকাটি দিয়েছেন গুলা সাজারে॥
বাপ কাঁদেন বাপ কাঁদেন দরবারে বাঁসিয়ে।
সেই-যে বাপ টাকা দিয়েছেন সিন্দর্ক সাজায়ে॥
মাসি কাঁদেন মাসি কাঁদেন হে'শেলে বাঁসয়ে।
সেই-যে মাসি ভাত দিয়েছেন পাথর সাজিয়ে॥
পিসি কাঁদেন পিসি কাঁদেন গোয়ালে বাঁসয়ে।
সেই-যে পিসি দ্বর্ধ দিয়েছেন বাটি সাজিয়ে॥

ভাই কাঁদেন ভাই কাঁদেন আঁচল ধরিরে।
সেই-ষে ভাই কাপড় দিয়েছেন আলনা সাজিয়ে॥
বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের খ্রেরা ধ'রে।
সেই-যে বোন—

এইখানে, পাঠকদিগের নিকট অপরাধী হইবার আশ কায় ছড়াটি শেষ কায়বার প্রে দ্ই-একটি কথা বলা আবশ্যক বাধ কায়। যে ভাগনীটি আজ খাটের খ্রা ধরিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অজস্র অগ্র্মোচন কায়তেছেন, তাঁহার প্রবাবহার কোনো ভদ্রকন্যার অনুকরণীয় নহে। বোনে বোনে কলহ না হওয়াই ভালো, তথাপি সাধারণতঃ এর্প কলহ নিত্য ঘটিয়া থাকে। কিম্পু তাই বলিয়া কন্যাটির মুখে এমন ভাষা ব্যবহার হওয়া উচিত হয় না, যাহা আমি অদ্য ভদ্রসমাজে উচ্চারণ কায়তে কুণ্ঠিত বোধ কায়তেছি। তথাপি সে ছহাটি একেবারেই বাদ দিতে পারিতেছি না। কায়ণ, তাহার মধ্যে কতকটা ইতর ভাষা আছে বটে কিম্পু তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে বিশ্ব্র্য কর্বর্রস আছে। ভাষাণতরিত কায়য়া বলিতে গেলে মোট কথা এই দাঁড়ায় যে, এই রোর্ব্যমানা বালিকাটি ইতিপ্রে কলহকালে তাঁহায় সহোদরাকে ভর্ত্থাদিকা' বলিয়া অপমান কায়য়াছেন। আময়া সেই গালিটিকে অপেক্ষাকৃত অনতির্চ্ ভাষায় পরিবর্তন করিয়া নিন্দে ছন্দ প্রেণ করিয়া দিলাম।

বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের খ্রেরা ধরে। সেই-যে বোন গাল দিয়েছেন স্বামীখাকী ব'লে॥

মা অলংকার দিয়াছেন, বাপ অর্থ দিয়াছেন, মাসি ভাত খাওয়াইয়াছেন, পিসি দৃধ খাওয়াইয়াছেন, ভাই কাপড় কিনিয়া দিয়াছেন; আশা করিয়াছিলাম এমন দ্নেহের পরিবারে ভগিনীও অন্বর্প কোনো প্রিয় কার্য করিয়া থাকিবেন। কিন্তু হঠাৎ শেষ ছয়টা পড়িয়াই বক্ষে একটা আছ্রাত লাগে এবং চক্ষ্বও ছল্ছল্ করিয়া উঠে। মা-বাপের প্রতান দ্নেহবাবহারের সহিত বিদায়কালীন রোদনের একটা সামজস্য আছে—তাহা প্রত্যাশিত। কিন্তু যে র্ছাগিনী সর্বদা ঝগড়া করিজ এবং অকথা গালি দিত, বিদায়কালে তাহার কায়া যেন সবচেয়ে সকর্ণ। হঠাৎ আজ বাহির হইয়া পড়িল যে, তাহার সমসত দ্বল্বকরের মাঝখানে একটি স্কোমল দ্বেহ গোপনে সঞ্চিত হইতেছিল—সেই অলক্ষিত দ্বেহ সহসা স্তীর অন্শোচনার সহিত আজ তাহাকে বড়ো কঠিন আঘাত করিল। সে খাটের খ্রা ধরিয়া কাদিতে লাগিল। বাল্যকালে এই এক খাটে তাহারা দৃই ভগিনী শয়ন করিত, এই শয়নগৃহই তাহাদের সমসত কলহ-বিবাদ এবং সমসত খেলাখুলার লীলাক্ষের ছিল। বিচ্ছেদের দিনে এই শরন-ঘরে

আসিরা, এই খাটের খুরা ধরিয়া নির্জনে গোপনে দাঁড়াইরা ব্যথিত বালিকা যে ব্যাকৃল অশ্র্পাত করিয়াছিল, সেই গভীর স্নেহ-উৎসের নির্মাল জলধারার কলহভাষার সমস্ত কল্ডক প্রকালিত হইয়া শ্ব্র হইয়া গিয়াছে।

এই-সমস্ত ছড়ার মধ্যে একটি ছব্রে একটি কথায় স্থদ্ংথের এক-একটি বড়ো বড়ো অধ্যায় উহ্য রহিয়া গিয়াছে। নিদ্দে যে ছড়াটি উদ্ধৃত করিতেছি তাহার দৃই ছব্রে আদ্যকাল হইতে অদ্যকাল পর্যন্ত বঙ্গীয় জননীর কর্তদিনের শোকের ইতিহাস বার হইয়াছে।

দোল্ দোল্ দ্বদ্নি।
রাঙা মাথায় চির্নান।
বর আসবে এখনি।
নিয়ে যাবে তখনি।
কে'দে কেন মরো।

আপনি ব্রিঝয়া দেখো কার ঘর করো॥

একটি শিশ্কন্যাকেও দোল দিতে দিতে দ্বে ভবিষাংবতী বিচ্ছেদসম্ভাবনা স্বতই মনে উদয় হয় এবং মায়ের চক্ষে জল আসে। তথন একমাত্র সান্দ্বনার কথা এই যে, এমনি চিরদিন হইয়া আসিতেছে। তুমিও একদিন মাকে কাঁদাইয়া পরের ঘরে চলিয়া আসিয়াছিলে—আজিকার সংসার হইতে সেদিনকার নিদার্ণ বিচ্ছেদের সেই ক্ষতবেদনা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গিয়াছে—তোমার মেয়েও ষ্থাকালে তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে এবং সে দ্বংথও বিশ্বজগতে অধিক দিন স্থায়ী হইবে না।

প্ট্রে শ্বশ্রবাড়ি-প্রয়াণের অনেক ছবি এবং অনেক প্রসংগ পাওয়া যায়। স্কলট সর্বদাই মনে লাগিয়া আছে।

প্টে ্যাবে শ্বশ্রবাড়ি সংগ্য যাবে কে।

ঘরে আছে কুনো বেড়াল কোমর বে'ধেছে॥

আম-কঠিালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যেতে।

চার মিনসে কাহার দেব পালকি বহাতে॥

সর্ ধানের চি'ড়ে দেব পথে জল খেতে।

চার মাগী দাসী দেব পায়ে তেল দিতে।

উড়িক ধানের মৃড়িক দেব শাশ্বড়ি ভূলাতে॥

শেষ ছত্ত দেখিলেই বিদিত হওরা যার, শাশ্বিড় কিসে ডুলিবে এই পরম দ্বিদ্বতা তখনো সম্পূর্ণ ছিল। উক্ত উড়িকিধানের ম্ড্রিক দ্বারাই সেই দ্বঃসাধ্য ব্যাপার সাধন করা যাইত এ কথা যদি বিশ্বাস্থাগ্য হয়, তবে নিঃসন্দেহ

াখনকার অনেক কন্যার মাতা সেই সত্যযুগের জন্য গভীর দীর্ঘনিশ্বাস-সহকারে আক্ষেপ করিবেন। এখনকার দিনে কন্যার শাশ্র্যিড়কে যে কী উপারে ভূলাইতে হয় কন্যার পিতা তাহা ইহজক্ষেও ভূলিতে পারেন না।

কন্যার সহিত বিচ্ছেদ একমাত্র শোকের কারণ নহে, অযোগা পাত্রের সহিত বিবাহ, সেও একটা বিষম শেল। অথচ অনেক সময় জানিয়া-শ্বনিয়া মা-বাপ এবং আত্মীয়েরা স্বার্থ অথবা ধন অথবা কুলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া নির্পায় বালিকাকে অপাত্রে উৎসর্গ করিয়া থাকেন। সেই অন্যায়ের বেদনা সমাজ মাঝে মাঝে প্রকাশ করে। ছড়ায় তাহার পরিচয় আছে। কিন্তু পাঠকদের এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ছড়ার সকল কথাই ভাঙাচোরা, হাসিতে কালাতে অন্তুতে মেশানো।

ভালিম গাছে পর্ভু নাচে।
তাক্ধ্মাধ্ম বাদিদ বাজে॥
আই গো চিন্তে পারো।
গোটা-দ্ই অর বাড়ো॥
অরপ্ণা দ্ধের সর।
কাল থাব গো পরের ঘর॥
পরের বেটা মারে চড়।
কান্তে কান্তে খ্ডোর ঘর।
খ্ডো দিলে ব্ডো বর॥
হেই খ্ডো, তোর পারে ধরি।
থ্যে আয় গা মায়ের বাড়ি॥
মায়ে দিল সর্ দাখা, বাপে দিল শাড়ি।
ভাই দিল হুডকো ঠেঙা, চলু দ্বদ্রবাড়ি॥

তথন ইংরেজের আইন ছিল না। অর্থাৎ দাম্পতা অধিকারের প্নঃ-প্রতিষ্ঠার ভার পাহারাওয়ালার হাতে ছিল না। স্তরাং আস্বায়গণকে উদ্যোগী হইয়া সেই কাজটা যথাসাধ্য সহজে এবং সংক্ষেপে সাধন করিতে হইত। কিন্তু হাল নিয়মেই হউক আর সাবেক নিয়মেই হউক, নিতান্ত পাশব বলের স্বায়া অসহায়া কন্যাকে অবোগ্যের সহিত যোজনা—এতবড়ো অস্বাভাবিক বর্বর নৃশংসতা জগতে আর আছে কি না সন্দেহ।

বাপ-মায়ের অপরাধ সমাজ বিক্ষাত হইয়া আসে, কিল্তু বুড়ো বরটা তাহার চক্ষ্শ্ল। সমাজ স্তীর বিদুপের ম্বারা তাহার উপরেই মনের সমস্ত আক্রোশ মিটাইতে থাকে।

তালগাছ কাটম্ বোসের বাটম্ গোরী এল ঝি।
তোর কপালে ব্ডো বর আমি করব কী॥
টিক্লা ভেঙে শঙ্খা দিলাম, কানে মদন কড়ি।
বিয়ের বেলা দেখে এল্ম ব্ডো চাপদাড়ি॥
চোখ খাও গো বাপ মা, চোখ খাও গো খ্ডো।
এমন বরকে বিয়ে দিয়েছিলে তামাক-খেগো ব্ডো॥

ব্ডোর হংকো গেল ভেসে—
ব্ডো মরে কেশে।
নেড়ে চেড়ে দেখি ব্ডো মরে রয়েছে।
ফেন গালবার সময় বড়ো নেচে উঠেছে॥

ব্রেধর এমন লাঞ্চনা আর কী হইতে পারে।

এক্ষণে বঙ্গগ্রের ফিনি সম্লাট—ফিনি বয়সে ক্ষ্যুত্তম অথচ প্রতাপে প্রবলতম সেই মহামহিম খোকা-খুকু বা খুকুনের কথাটা বলা বাকি আছে।

প্রাচীন ঋগ্বেদ ইন্দ্র চন্দ্র বর্ণের স্তবগান উপলক্ষে রচিত—আর, মাতৃ-হ্দরের য্গলদেবতা খোকা-খ্কুর স্তব হইতে ছড়ার উৎপত্তি।

প্রাচীনতা হিসাবে কোনোটাই নান নহে। কারণ, ছড়ার প্রাতনম্ব ঐতিহাসিক প্রাতনম্ব নহে, তাহা সহজেই প্রাতন। তাহা আপনার আদিম সরলতাগন্থে মানব-রচনার সর্বপ্রথম। সে এই উনবিংশ শতাব্দীর বাৎপলেশ-শ্না তীর মধ্যাহ্ন-রৌদ্রের মধ্যেও মানবহ্দয়ের নবীন অর্ণোদয়রাগ রক্ষা করিয়া আছে।

এই চিরপ্রোতন নব-বেদের মধ্যে যে চ্নেহগাথা, যে শিশ্বস্তবগর্নল রহিয়াছে তাহার বৈচিত্রা সৌন্দর্য এবং আনন্দ-উচ্ছ্রাসের আর সীমা নাই। মৃশ্বহ্দয়া বন্দনাকারিণীগণ নব নব চ্নেহের ছাঁচে ঢালিয়া এক খ্রু-দেবতার কত ম্তিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছে—সে কথনো পাখি, কখনো চাঁদ, কখনো মানিক, কখনো ফুলের বন।

> ধনকে নিয়ে বনকে যাব, সেখানে খাব কী। নিরলে বসিয়া চাঁদের মূখ নিরখি॥

ভালোবাসার মতো এমন স্থিছাড়া পদার্থ আর কিছ্ই নাই। সে আরম্ভকাল হইতে এই স্থির আদি অন্তে অভ্যন্তরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তথাপি স্থির নিয়ম সমস্তই লগ্ঘন করিতে চায়। সে যেন স্থিটর লোহ-পিয়রের মধ্যে আকাশের পাখি। শতসহস্র বার প্রতিষেধ প্রতিরোধ প্রতিবাদ প্রতিষাত পাইয়াও তাহার এ বিশ্বাস কিছুতেই গেল না বে, সে অনারাসেই

নিয়ম না মানিয়া চলিতে পারে। সে মনে মনে জানে, আমি উড়িতে পারি, এইজনাই সে লোহার শলাকাগ্লাকে বারংবার ভূলিয়া বায়। ধনকে লইয়া বনকে বাইবার কোনো আবশাক নাই, ঘরে থকিলে সকল পক্ষেই স্বিধা। অবশা বনে অনেকটা নিরালা পাওয়া বায় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা ছাড়া আর বিশেষ কিছ্ব পাওয়া বায় না। বিশেষত নিজেই স্বীকার করিতেছে সেখানে উপয়্র পরিমাণে আহার্ষ দ্বোর অসম্ভাব ঘটিতে পারে। কিন্তু তব্ ভালোবাসা জাের করিয়া বলে, তােমরা কি মনে কর আমি পারি না। তাহার এই অসংকােচ স্পর্ধাবাকা শ্রনিয়া আমাদের মতাে প্রবীণব্র্দ্ধি বিবেচক লােকেরও হঠাং ব্র্দ্ধিদ্রংশ হইয়া বায়; আমরা বলি, তাও তাে বটে, কেনই বা না পারিবে। বাদ কোনাে সংকীণ্ছেদ্র বস্তুজগংবন্ধ সংশয়ী জিজ্ঞাসা করে খাইবে কী, সে তৎক্ষণাং অম্লানম্থে উত্তর দেয়, 'নিরলে বাসয়া চাঁদের ম্থানরিখি'। শ্রনিবামান্ত আমরা মনে করি, ঠিক সংগত উত্তরটি পাওয়া গেস। অনাের ম্থে বাহা ঘােরতর স্বতঃসিম্ধ মিথাা় বাহা উন্মাদের অভুন্তি, ভালােবাসার ম্থে তাহা অবিসন্বাদিত প্রামাণিক কথা।

ভালোবাসার আর-একটি গুণু এই যে, সে এককে আর করিয়া দেয়, ভিষ্ন পদার্থের প্রভেদ-সীমা মানিতে চাহে না। পাঠক প্রেই তাহার উদাহরণ পাইয়াছেন—দেখিয়াছেন একটা ছড়ায় কিছ্মান ভূমিকা না করিয়া খোকাকে অনায়াসেই পক্ষীজাতীয়ের সামিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কোনো প্রাণীবিজ্ঞানবিং তাহাতে আপত্তি করিতে আসেন না। আবার পরম্হুতেই খোকাকে যখন আকাশের চন্দের অভেদ আত্মীয়র্পে বর্ণনা করা হয় তখন কোনো জ্যোতির্বিং তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহস করেন না। কিন্তু সর্বাপেক। ভালোবাসার স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ পায় যখন সে আড়্বরপ্রেক যৃত্তির অবতারণা করিয়া ঠিক শেষ মৃহুতে তাহাকে অবজ্ঞাভরে পদাঘাত করিয়া ভাঙিয়া ফেলে। নিন্দে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

চাদ কোথা পাব বাছা, জাদ্মণি।
মাটির চাদ নর গড়ে দেব,
গাছের চাদ নর পেড়ে দেব,
তোর মতন চাদ কোথায় পাব।
তুই চাদের শিরোমণি।
বুমো রে আমার খোকামণি।

চাঁদ আয়ত্তগম্য নহে, চাঁদ মাটির গড়া নহে, গাছের ফল নহে—এ-সমস্তই বিশম্প ব্যক্তি, অকাট্য এবং ন্তন—ইহার কোথাও কোনো ছিদ্র নাই। কিন্তু এতদরে পর্যান্ত আসিয়া অবশেষে যদি থোকাকে বলিতে হয় বে, তুমিই চাঁদ এবং তুমি সকল চন্দ্রের শ্রেষ্ঠ, তবে তো মাটির চাঁদও সম্ভব, গাছের চাঁদও আশ্চর্যা নহে। তবে গোড়ায় যান্তির কথা পাড়িবার প্রয়োজন কী ছিল।

এইখানে বােধ করি একটি কথা বলা নিতান্ত অপ্রার্সান্সক হইবে না। স্মীলােকদের মধ্যে যে বহুল পরিমাণে যুৱিহীনতা দেখা যায় তাহা বৃদ্ধিহীনতার পরিচায়ক নহে। তাঁহারা যে জগতে থাকেন সেখানে ভালােবাসারই একাধিপতা। ভালােবাসা স্বর্গের মানুষ। সে বলে, আমার অপেক্ষা আর্কিছ্র কেন প্রধান হইবে। আমি ইচ্ছা করিতেছি বালায়াই বিশ্বনিয়মের সমস্ত বাধা কেন অপসারিত হইবে না। সে স্বশ্ন দেখিতেছে এখনা সে স্বর্গেই আছে। কিন্তু হায়, মর্ত প্রথিবীতে স্বর্গের মতো ঘারতর অযৌান্তক পদার্থ আর কী হইতে পারে। তথাপি প্রিথবীতে যেট্কু স্বর্গ আছে, সে কেবল রমণীতে বালকে প্রামকে ভাবুকে মিলিয়া সমস্ত যুন্তি এবং নিয়মের প্রতিক্লা স্লোতেও ধরাতলে আবন্ধ করিয়া রাািধয়াছে। প্রথিবী যে প্রথবীই, এ কথা তাহারা অনেক সময় ভূলিয়া যায় বালয়াই সেই দ্রমন্তমেই প্রিথবীতে দেবলাক স্থালিত হইয়া পডে।

ভালোবাসা এক দিকে যেমন প্রভেদ-সীমা লোপ করিয়া চাঁদে ফ্লে খোকায় পাখিতে এক মূহ তের্ত একাকার করিয়া দিতে পারে, তেমনি আবার আর-এক দিকে যেখানে সীমা নাই সেখানে সীমা টানিয়া দেয়, যেখানে আকার নাই সেখানে আকার গড়িয়া বসে।

এ পর্য'নত কোনো প্রাণিতত্ত্বিং পশ্ডিত ঘ্নকে স্তন্যপায়ী অথবা অন্য কোনো জীবশ্রেণীতে বিভক্ত করেন নাই। কিন্তু ঘ্ন নাকি খোকার চোখে আসিয়া থাকে, এইজন্য তাহার উপরে সর্বদাই ভালোবাসার স্জনহস্ত পাঁড়রা সেও কখন একটা মান্য হইয়া উঠিয়াছে।

> হাটের ঘুম ঘাটের ঘুম পথে পথে ফেরে। চার কড়া দিয়ে কিনলেম ঘুম, মণির চোখে আয় রে॥

রাচি অধিক হইরাছে, এখন তো আর হাটে ঘাটে লোক নাই। সেইজন্য সেই হাটের ঘুম, ঘাটের ঘুম নিরাশ্রয় হইরা অন্ধকারে পথে পথে মান্ব খুলিরা বেড়াইতেছে। বোধ করি সেইজনাই তাহাকে এত স্কভ ম্লো পাওরা গেল। নতুবা সমস্ত রাচির পক্ষে চার কড়া কড়ি এখনকার কালের মজ্বির ভূলনার নিতাশ্তই যংসামান্য।

শ্না যার গ্রীক কবিগণ এবং মাইকেল মধ্স্দন দত্তও ঘ্রক্তে স্বতন্ত্র মানবীর্পে বর্গনা করিয়াছেন; কিন্তু ন্তাকে একটা নির্দিষ্ট বস্তুর্পে গণ্য করা কেবল আমাদের ছড়ার মধ্যেই দেখা যায়।
থেনা নাচন থেনা।
বট পাকুড়ের ফেনা॥
বলদে খালো চিনা, ছাগলে খালো ধান।
সোনার জাদ্বর জনো যায়ে নাচনা কিনে আন্॥

কেবল তাহাই নহে। খোকার প্রত্যেক অঞ্গপ্রত্যঞ্গের মধ্যে এই নৃত্যকে স্বতন্ত্র সীমাবন্ধ করিয়া দেখা, সেও বিজ্ঞানের দ্রবীক্ষণ বা অণ্বীক্ষণের দ্বারা সাধ্য নহে, স্নেহবীক্ষণের দ্বারাই সম্ভব।

হাতের নাচন, পায়ের নাচন, বাটা মনুখের নাচন, নাটা চোখের নাচন, কটালি ভূর্ব নাচন, বাঁশির নাকের নাচন, মাজা বে॰কুর নাচন, আর নাচন কী। অনেক সাধন ক'বে জাদ্ব পেয়েছি॥

ভালোবাসা কখনো অনেককে এক করিয়া দেখে, কখনো এককে অনেক করিয়া দেখে, কখনো বৃহংকে ভুচ্ছ এবং কখনো ভুচ্ছকে বৃহৎ করিয়া ভুলে। নাচো রে নাচো রে, জাদ্ব, নাচনখানি দেখি।' নাচনখানি! যেন জাদ্ব হইতে তাহার নাচনখানিকে পৃথক করিয়া একটি স্বতদ্প পদার্থের মতো দেখা যার; যেন সেও একটি আদরের জিনিস। 'খোকা যাবে বেড্ব করতে তেলিমাগীদের পাড়া।' এ স্থলে 'বেড্ব করতে' না বলিয়া 'বেড়াইতে' বলিলেই প্রচলিত ভাষার গৌরব রক্ষা করা হইত, কিন্তু তাহাতে খোকাবাব্র বেড়ানোর গৌরব হাস হইত। প্থিবীসন্ধ লোক বেড়াইয়া থাকে, কিন্তু খোকাবাব্র বেড়ানার পার।

খোকা এল বৈভিন্ন।
দা্ধ দাও গো জাভিন্ত ম দা্ধর বাটি তশত।
খোকা হলেন খ্যাপত ম
খোকা বাবেন নারে।
লাল জাভুমা পারে ম

অবশ্য, খোকাবাব, ভ্রমণ সমাধা করিরা আসিরা দ্ধের বাটি দেখিয়া ক্ষিত হইয়া উঠিরাছেন সে ঘটনাটি গ্রেরাজ্যের মধ্যে একটি বিষম ঘটনা, এবং তাঁহার বে নৌকারোহণে দ্রমণের সংকলপ আছে ইহাও ইতিহাসে লিপিবন্ধ করিয়া রাখিবার যোগ্য, কিন্তু পাঠকগণ শেষ ছত্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ করিয়া দেখিবেন। আমরা যদি সর্বপ্রেষ্ঠ ইংরেজের দোকান হইতে আজান,সম্খিত বুট কিনিয়া অত্যন্ত মচ্ মচ্ শব্দ করিয়া বেড়াই, তথাপি লোকে তাহাকে জন্তা অথবা জন্তি বিলবে মাত্র। কিন্তু খোকাবাবনের অতি ক্ষন্ত কোমল চরণযুগলে ছোটো ঘ্রণ্ট-দেওয়া অতি ক্ষন্ত সামান্য ম্লোর রাঙা জন্তাজোড়া, সেটা হইল জন্তুয়া। স্পণ্টই দেখা যাইতেছে জন্তার আদরও অনেকটা পদসম্প্রমের উপরেই নির্ভার করে, তাহার অন্য ম্লা কাহারো খবরেই আসে না।

সর্বশেষে, উপসংহারকালে আর-একটি কথা লক্ষ্য করিয়া দেখিবার আছে। বেখানে মান্ধের গভীর দেনহ, অকৃত্রিম প্রীতি, সেইখানেই তাহার দেবপ্রজা। বেখানে আমরা মান্ধকে ভালোবাসি সেইখানেই আমরা দেবতাকে উপলব্ধি করি। ঐ যে বলা হইয়াছে। 'নিরলে বিসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি', ইহা দেবতারই ধ্যান। শিশ্রে ক্ষ্রে মুখখানির মধ্যে এমন কী আছে যাহা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিবার জন্য, ষাহা পরিপ্রেরপে উপলব্ধি করিবার জন্য অরণ্যের নিরালার মধ্যে গমন করিতে ইচ্ছা হয়়—মনে হয়, সমস্ত সংসার সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্ম এই আনন্দভান্ডার হইতে চিত্তকে বিক্ষিণ্ড করিয়া দিতেছে! যোগীগণ যে অমৃত-লালসায় পানাহার ত্যাগ করিয়া অরণ্যের মধ্যে অক্ষুঞ্ধ অবসর অন্বেষণ করিতেন, জননী নিজের সন্তানের মুখে সেই দেবদ্রলভি অম্তরসের সম্থান প্রাণ্ড হইয়াছেন, তাই তাহার অন্তরের উপাসনা-মন্দির হইতে এই গাথা উচ্ছাসিত হইয়াছেন, তাই তাহার অন্তরের উপাসনা-মন্দির

ধনকে নিয়ে বনকে যাব, সেথানে খাব কী। নিয়লে বসিয়া চাঁদের মুখ নির্থা।

সেইজন্য ছড়ার মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, নিজের পত্তের সহিত দেবকীর প্রতক অনেক স্থলেই মিশাইয়া ফেলা হইয়াছে। অন্য দেশের মন্যোদেবতায় এর্প মিলাইয়া দেওয়া দেবাপমান বলিয়া গণা হইত। কিন্তু আমার বিবেচনায় মন্যোর উচ্চতম মধ্রতম গভীরতম সম্বন্ধসকল হইতে দেবতাকে স্দৃর্রে স্বতশ্ব করিয়া রাখিলে মন্যায়কেও অপমান করা হয় এবং দেবপ্রতিঝার সপ্যের করা হয় না। আমাদের ছড়ার মধ্যে মর্তের শিশ্ব বর্গের দেবপ্রতিমার সপো রখন-তখন এক হইয়া গিয়াছে—সেও অতি সহজে. অতি অবহেলে—তাহার জনা স্বতশ্ব চালচিত্রেরও আবশ্যক হইতেছে না। শিশ্ব-দেবতার অতি অম্ভূত অসংগত অর্থহীন চালচিত্রের মধ্যেই স্বর্গের দেবতা কথন অলক্ষিতে শিশ্র সহিত মিশিয়া আপনি আসিয়া দাঁড়াইতেছেন।

খোকা যাবে বেড়া করতে তেলিমাগীদের পাড়া।
তেলিমাগীরা মাখ করেছে কেন রে মাখনচোরা॥
ভাঁড় ভেঙেছে, ননি খেরেছে, আর কি দেখা পাব।
কদমতলায় দেখা পেলে বাঁশি কেড়ে নেব॥

হঠাৎ তেলিমাগীদের পাড়ায় ক্ষ্দ্র খোকাবাব, কখন যে বৃন্দাবনের বাশি আনিয়া ফেলিয়াছেন তাহা, সে বাশি বাহাদের কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়াছে তাহারাই ব্রিতে পারিবে।

আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়্রোতে যদ্চ্ছাভাসমান। দেখিয়া মনে হয় নিরপ্রে। ছড়াও কলাবিচার-শান্তের বাহির, মেঘবিজ্ঞানও শান্তনিয়মের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড়জগতে এবং মানবজগতে এই দ্ই উচ্ছ্৽থল অভ্তুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘ বারিধায়ায় নামিয়া আসিয়া শিশ্-শসাকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগ্লিও লেনহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনাব্ভিতে শিশ্-হ্দয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে। লঘ্কায় বন্ধনহীন মেঘ আপন লঘ্ম এবং বন্ধনহীনতা -গ্লেই জগদ্ব্যাপী হিতসাধনে স্বভাবতই উপয়োগী হইয়া উঠিয়াছে; এবং ছড়াগ্লিও ভারহীনতা অর্থবিধনশ্নাতা এবং চিত্রবৈচিত্য বন্দতই চিরকাল ধরিয়া শিশ্দের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে—শিশ্ব-মনোবিজ্ঞানের কোনো স্তু সম্মুথে ধরিয়া রচিত হয় নাই।

আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১

## রাক্রসিংহ

'রাজসিংহ' প্রথম হইতে উলটাইয়া গেলে এই কথাটি বারংবার মনে হর যে, কোনো ঘটনা কোনো পরিচ্ছেদ কোথাও বসিয়া কালক্ষেপ করিতেছে না। সকলেই অবিশ্রাম চলিয়াছে। এবং সেই অগ্রসরগতিতে পাঠকের মন সবলে আকৃষ্ট হইয়া গ্রন্থের পরিণামের দিকে বিনা আয়াসে ছুটিয়া চলিতেছে।

এই অনিবার্য অগ্রসরগতি সঞ্চার করিবার জন্য বিধ্কমবাব, তাঁহার প্রত্যেক পরিছেদ হইতে সমস্ত অনাবশ্যক ভার দ্বের ফেলিয়া দিয়াছেন। অনাবশ্যক কেন, অনেক আবশ্যক ভারও বর্জন করিয়াছেন, কেবল অত্যাবশ্যকট্কুর্রাখিয়াছেন মাত্র।

কোনো ভীন্ন লেখকের হাতে পড়িলে ইহার মধ্যে অনেকগ্রাল পরিচ্ছেদে বড়ো বড়ো কৈফিয়ত বসিত। জবার্বাদহির ভয়ে তাহাকে অনেক কথা বাড়াইয়া লিখিতে হইত। সম্রাটের অন্তঃপ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাদশাহজ্ঞাদীর সহিত মোবারকের প্রণয়ব্যাপার, তাহা লইয়া দ্ঃসাহসিকা আতর-ওয়ালী দরিয়ার প্রগল্ভতা, চণ্ডলকুমারীর নিকট আপন পরামর্শ ও পাঞ্জাসমতে যোধপ্রী বেগমের দ্তীপ্রেরণ, সেনাপতির নিকট ন্তাকৌশল দেখাইয়া দরিয়ার প্রন্থবেশী অন্বারোহী সৈনিক সাজ্ঞিবার সম্মতি গ্রহণ—এ-সমস্ত যে একেবারেই সম্ভবাতীত তাহা না হইতে পারে, কিন্তু ইহাদের সত্যতার বিশিষ্ট প্রমাণ আবশ্যক। বিশ্বেমবার্ এক-একটি ছোটো ছোটো পরিচ্ছেদে ইহাদিগকে এমন অবলীলাক্তমে অসংকোচে বাক্ত করিয়া গেছেন যে, কেহ তাহাকে সন্দেহ করিতে সাহস করে না। ভীতু লেখকের কলম এই-সকল জায়গায় ইতস্তত করিত, অনেক কথা বলিত এবং অনেক কথা বলিতে গিয়াই পাঠকের সন্দেহ আরো বেশি করিয়া আকর্ষণ করিত।

বাঞ্চমবাব, একে তো কোথাও কোনোর,প জবাবদিহি করেন নাই, তাহার উপরে আবার মাঝে মাঝে নির্দোষ পাঠকদিগকেও ধমক দিতে ছাড়েন নাই। মানিকলাল যথন পথের মধ্যে হঠাৎ অপরিচিতা নির্মালকুমারীকে তাহার সহিত এক ঘোড়ায় উঠিয়া বাসতে বালল এবং নির্মাল যথন তাহার নিকট বিবাহের প্রতিগ্রন্তি গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে মানিকলালের অন্রোধ রক্ষা করিল, তথন লেখক কোখায় তাহার স্বরচিত পাতগর্নলির এইর্প অপ্রে বাবহারে কিঞ্ছিৎ অপ্রতিভ হইবেন, তাহা না হইয়া উলটিয়া তিনি বিস্মিত পাঠকবর্গের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বালয়াছেন:

বোধ হয় কোর্ট্শিপটা পাঠকের বড়ো ভালো লাগিল না। আমি কী করিব।

ভালোবাসাবাসির কথা একটাও নাই—বহুকালসন্তিত প্রণয়ের কথা কিছু নাই— 'হে প্রাণ', 'হে প্রাণাধিকা', সে-সব কিছুই নাই—ধিকু।

এই গ্রন্থ-বর্ণিত পারগণের চরিবের, বিশেষত স্থীচরিবের মধ্যে বড়ো একটা দ্রততা আছে। তাহারা বড়ো বড়ো সাহসের এবং নৈপ্রণার কাজ করে, অথচ তংপ্রে বথেণ্ট ইতস্তত অথবা চিন্তা করে না। স্বন্দরী বিদার্থরেখার মতো এক নিমেবে মেঘাবরোধ ছিম্ম করিয়া লক্ষ্যের উপর গিয়া পড়ে, কোনো প্রস্তরভিত্তি সেই প্রলয়গতিকে বাধা দিতে পারে না।

শ্বীলোক যখন কাজ করে তখন এমনি করিয়াই কাজ করে। তাহার সমগ্র মন প্রাণ লইয়া, বিবেচনা চিন্তা বিসর্জন দিয়া, একেবারে অবাবহিত ভাবে উদ্দেশ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যে হৃদয়বৃত্তি প্রবল হইয়া তাহার প্রাতাহিক গৃহকমাসীয়ার বাহিরে তাহাকে অনিবার্য বেগে আকর্ষণ করিয়া আনে, পাঠককে প্রে হইতে তাহার একটা পরিচয়, একট্ব সংবাদ দেওয়া আবশাক। বিভ্নমবার তাহা প্রোপ্রি দেন নাই।

সেইজন্য রাজসিংহ প্রথম পড়িতে পড়িতে মনে হয়, সহসা এই উপন্যাসজ্জগৎ হইতে মাধ্যাকর্ষণশন্তির প্রভাব যেন অনেকটা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। আমাদিগকে যেখানে কণ্টে চলিতে হয়, এই উপন্যাসের লোকেয়া সেখানে লাফাইয়া চলিতে পারে। সংসারে আমরা চিন্তা শঞ্চা সংশয় -ভারে ভারাক্রান্ড, কার্যক্ষেত্রে সর্বদাই দ্বিধাপরায়ণ মনের বোঝাটা বহিয়া বেড়াইতে হয়—কিন্তু রাজসিংহ-জগতে অধিকাংশ লোকের যেন আপনার ভার নাই।

বাহারা আজকালকার ইংরেজি নভেল বেশি পড়ে তাহাদের কাছে এই লছ্তা বড়ো বিক্ষয়জনক। আধ্নিক ইংরেজি নভেলে পদে পদে বিশেলষণ—একটা সামান্যতম কার্থের সহিত তাহার দ্রেতম কারণপরণপর। গাঁথিয়া দিরা সেটাকে ব্হদাকার করিয়া তোলা হয়। ব্যাপারটা হয়তো ছোটো, কিন্তু তাহার নথিটা বড়ো বিপর্যর। আজকালকার নভেলিন্ট্রা কিছ্ই বাদ দিতে চান না, তাঁহাদের কাছে সকলই গ্রেত্র। এইজনা উপন্যাসে সংসারের ওজন ভয়ংকর বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরেজের কথা জানি না, কিন্তু আমাদের মতো পাঠককে তাহাতে অতানত ক্রিন্ট করে।

এইজন্য আধুনিক উপন্যাস আরম্ভ করিতে ভর হয়। মনে হর, কর্মক্লান্ত মানবহৃদয়ের পক্ষে বাস্তবজগতের চিন্তাভার অনেক সময় যথেন্টর অপেক্ষা বেশি হইরা পড়ে, আবার বিদি সাহিত্যও নির্দর হয় তবে আর পলারনের পথ থাকে না। সাহিত্যে আমরা জগতের সত্য চাই, কিন্তু জগতের ভার চাহি না। কিন্দু সতাকে সমাক্ প্রতীয়মান করিয়া তুলিবার জন্য কিয়ংপরিমাণে ভারের আবশ্যক, সেট্কু ভারে কেবল সত্য ভালোর্প অন্ভবগম্য হইয়া হ্দয়ে আনন্দ উৎপাদন করে; কণ্ণনাজগৎ প্রত্যক্ষবৎ দ্ঢ় স্পর্শবোগ্য ও চিরস্থায়ী রূপে প্রতিষ্ঠিত বোধ হয়।

বিশ্বমবাব্ রাজসিংহে সেই আবশ্যক ভারেরও কিয়দংশ যেন বাদ দিয়াছেন বোধ হয়। ভারে যেট্কু কম পড়িয়াছে গতির দ্বারায় তাহা প্রেণ করিয়াছেন। উপন্যাসের প্রত্যেক অংশ অসন্দিশ্ধর্পে সম্ভবপর ও প্রশ্নসহ করিয়া তুলেন নাই, কিন্তু সমস্তটার উপর দিয়া এমন দ্রুত অবলীলাভিগ্গতে চলিয়া গিয়াছেন যে, প্রশ্ন করিবার আবশ্যক হয় নাই।

এমন হইবার কারণও পশ্চ পাঁড়য়া রহিয়াছে। যথন বৃহৎ সৈনাদল যুশ্ব করিতে চলে তথন তাহারা সমস্ত ঘরকর্না কাঁধে করিয়া লইয়া চলিতে পারে না। বিস্তর আবশাক দ্বোর মায়াও তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হয়। চলংশক্তির বাধা তাহাদের পক্ষে মারাত্মন। গৃহস্থমান্যের পক্ষেই উপকরণের প্রাচুর্য এবং ভারবাহুলা শোভা পায়।

রাজসিংহের গলপটা সৈন্যদলের চলার মতো—ঘটনাগনুলা বিচিত্র ব্যহ রচনা করিয়া বৃহৎ আকারে চলিয়াছে। এই সৈন্যদলের নায়ক যাঁহারা তাঁহারাও সমান বেগে চলিয়াছেন, নিজের সন্খদ্বংখের খাতিরে কোথাও বেশিক্ষণ থামিতে পারিতেছেন না।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। রাজসিংহের সহিত চণ্ডলকুমারীর প্রণার-ব্যাপারটা তেমন ঘনাইয়া উঠে নাই বলিয়া কোনো কোনো পাঠক এবং সম্ভবত বহুসংখ্যক পাঠিকা আক্ষেপ করিয়া থাকেন। বিজ্কমবাব্ বড়ো একটি দ্র্লভ অবসর পাইয়াছিলেন—এই স্ব্যোগে কন্দর্পের পঞ্চশরে এবং কর্ণরসের বর্ণবাণে দিগ্রিদিক সমাকুল করিয়া তুলিতে পারিতেন।

কিন্তু তাহার সময় ছিল না। ইতিহাসের সমন্ত প্রবাহ তথন একটি সংকীর্ণ সন্ধিপথে বক্তুস্তনিতরবে ফেনাইয়া চলিতেছে—তাহারই উপর দিয়া সামাল্ সামাল্ তরী। তথন রহিয়া-বসিয়া ইনিয়া-বিনিয়া প্রেমাভিনয় করিবার সময় নহে।

তখনকার যে প্রেম, সে অত্যন্ত বাহ্বাবজিত সংক্ষিণত সংহত। সে তো বাসররাত্রের স্থশয্যায় বাসন্তী প্রেম নহে—ঘন বর্ষার কালরাত্রে মৃত্যু হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া দোলা দিয়াছে—মান-অভিমান লাজ-লম্জা বিসর্জন দিয়া ক্রন্ত নারিকা চকিত বাহ্বপাশে নায়ককে বাধিয়া ফেলিয়াছে। এখন স্বাদীর্ঘ স্মধ্র ভূমিকার সময় নাই।

এই অকস্মাৎ মৃত্যুর দোলার সকলেই সজাগ হইয়া উঠিয়াছে এবং আপনার অন্তরবাসী মহাপ্রাণীর আলিশান অনুভব করিতেছে। কোথায় ছিল ক্র রুপনগরের অন্তঃপরেপ্রান্তে একটি বালিকা—কালক্রমে সে কোন ক্রান্ত রাজপুত নুপতির শত রাজ্ঞীর মধ্যে অন্যতমা হইয়া অসম্ভব-চিগ্রিত লতার উপরে অসম্ভব-চিগ্রিত পক্ষীথচিত শ্বেতপ্রস্তরর্গ্রিত কক্ষপ্রাচীর-মধ্যে পরে গালিচায় বসিয়া রঞ্গস্থিনীগণের হাসি-টিটকারি-পরিব্ত হইয়া আলবোলায় তামাকু টানিত, সেই প্রুপপ্রতিমা স্কুনার স্কুনর বালিকাট্রকর মধ্যে কী এক দুর্বার দুর্ধর্য প্রাণশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিল—সে আজ বাধমক্ত বন্যার একটি গবোষ্ণত প্রবল তরপের ন্যায় দিল্লির সিংহাসনে গিয়া আঘাত করিল। কোথায় ছিল মোগল রাজপ্রাসাদের রত্নর্থাচত রঙমহলে সুন্দরী জেবউলিসা— সে সংখ্যে উপর সংখ্ বিলাসের উপর বিলাস বিকীর্ণ করিয়া আপনার অন্তরাত্মাকে আরামের প্রন্পরাশির মধ্যে আচ্ছনে অচেতন করিয়া রাখিয়াছিল--সে দিনের সেই মুড়াদোলায় হঠাৎ তাহার অন্তরশযাা হইতে জাগ্রত হইয়া তাহাকে কোনু মহাপ্রাণী এমন নিষ্ঠার কঠিন বাহাবেষ্টনে পীড়ন করিয়া ধ্যিক, সমাট্ দুহিতাকে কে সেই স্ব্যামী দুঃখের হস্তে সমর্পণ ক্রিল যে দঃখ প্রাসাদের রাজরাজেশ্বরীকেও ক্টিরবাসিনী কৃষককন্যার সহিত এক বেদনাশ্য্যায় শ্য়ান করাইয়া দেয়। দস্য মানিকলাল হইল বীর, রুপুম্ খ মোবারক মৃত্যুসাগরে আত্মবিসর্জন করিল, গৃহপিঞ্চরের নির্মালকুমারী বিস্পবের বহিরাকাশে উড়িয়া আসিল, এবং ন তাকুশলা পতপাচপলা দরিয়া সহসা অটুহাস্যে মৃক্তকেশে কালনতে আসিয়া যোগ দিল।

অর্ধারাতির এই বিশ্বব্যাপী ভয়ংকর জাগরণের মধ্যে কি মধ্যাহনুলায়বাসী প্রণয়ের কর্ণ কপোতক্জন প্রত্যাশা করা যায়।

রাজসিংহ দ্বিতীয় বিষব্ক হয় নাই বলিয়া আক্ষেপ করা সাজে না। বিষব্কের স্তীর স্থদ্ঃথের পাকগ্লা প্রথম হইতেই পাঠকের মনে কাটিয়া কাটিয়া বসিতেছিল। অবশেষে শেষ কয়টা পাকে হতভাগ্য পাঠকের একেবারে কণ্ঠর্ন্ধ হইয়া আসে। রাজসিংহের প্রথম দিকের পরিচ্ছেদগ্লি মনের উপর সের্প রক্তবর্ণ স্ব্গভীর চিহ্ন দিয়া যায় না, তাহার কারণ রাজসিংহ স্বতন্দ্র-জাতীয় উপন্যাস।

প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি বলিয়াই মিথাা কথা বলিবার আবশাক দেখি না। কাম্পনিক পাঠক খাড়া করিয়া ভাহাদের প্রতি দোবারোপ করা আমার উচিত হয় না। আসল কথা এই যে, রাজসিংহ পড়া আরম্ভ করিয়া আমারই মনে প্রথম থটকা লাগিতেছিল। আমি ভাবিতেছিলান, বড়োই বেশি তাড়াতাড়ি দেখিতেছি—কাহারো ষেন মিন্টমন্থে দ্বটো ভদ্রতার কথা বলিয়া বাইবারও অবসর নাই। মনের ভিতর এমন আঁচড় দিয়া না গিয়া আর-একট্ গভীরতরর্পে কর্ষণ করিয়া গেলে ভালো হইত। যখন এই-সকল কথা ভাবিতেছিলাম তখন রাজসিংহের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করি নাই।

পর্বত হইতে প্রথম বাহির হইয়া যথন নির্মারগন্লা পাগলের মতো ছ্রিটিতে আরম্ভ করে, তথন মনে হয় তাহারা থেলা করিতে বাহির হইয়াছে—মনে হয় না তাহারা কোনো কাজের। প্রথিবীতেও তাহারা গভীর চিহ্ন অভ্কিত করিতে পারে না। কিছ্মের তাহাদের পশ্চাতে অন্সরণ করিলে দেখা যায়, নির্মার্কা নদী হইতেছে—ক্রমেই গভীরতর হইয়া, ক্রমেই প্রশাস্ততর হইয়া পর্বত ভাঙিয়া পথ কাটিয়া জয়ধ্বনি করিয়া মহাবলে অগ্রসর হইতেছে—সম্দ্রের মধ্যে মহাপরিণাম প্রাশ্ত হইবার প্রেব তাহার আর বিশ্রাম নাই।

রাজসিংহেও তাই। তাহার এক-একটি খণ্ড এক-একটি নির্বারের মতো দ্র্তে ছ্রটিয়া চলিয়াছে। প্রথম-প্রথম তাহাতে কেবল আলোকের ঝিকিমিকি এবং চন্তল লহরীর তরল কলধ্রনি—তাহার পর ষণ্ঠ খণ্ডে দেখি, ধর্নিন গশ্ভীর, স্রোতের পথ গভীর এবং জলের বর্ণ ঘনকৃষ্ণ ইইয়া আসিতেছে: তাহার পর সপতম খণ্ডে দেখি কতক-বা নদীর স্রোত, কতক-বা সম্ব্রের তরণ্গ, কতক-বা অমোঘ পরিলামের মেঘগশ্ভীর গর্জন, কতক-বা তারীর লবণাশ্রনিমশ্দ দ্রেরের স্বৃগভীর ক্রন্দনোচ্ছনাস, কতক-বা কালপ্রের্ব-লিখিত ইতিহাসের অব্যাকুল বিরাট বিশ্তার, কতক-বা বাজিবিশেষের মন্জ্যনা তরণীর প্রাণপণ হাহাধ্যনি। সেখানে নৃত্য অতিশর র্দ্র, ক্রন্দন অতিশর তার এবং ঘটনাবলী ভারত-ইতিহাসের এক যুগাবসান হইতে আর-এক ব্যান্তরের দিকে ব্যাপ্ত হুইয়া গিয়াছে।

রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহার নায়ক কে কে। ঐতিহাসিক অংশের নায়ক 'ঔরংজেব, রাজসিংহ এবং বিধাতাপ্রেষ্; উপন্যাস-অংশের নায়ক আছে কি না জানি না, নায়িকা জেবউলিসা।

রাজসিংহ, চণ্ডলকুমারী, নির্মালকুমারী, মানিকলাল প্রভৃতি ছোটো বড়ো অনেকে মিলিয়া সেই মেঘদ্দিন রথবাতার দিনে ভারত-ইতিহাসের রথবাত্ত্ব আকর্ষণ করিয়া দ্রগম বন্ধর পথে চলিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে লেখকের কল্পনাপ্রস্ত হইতে পারে, তথাপি তাহারা এই ঐতিহাসিক অংশেরই অল্ডগভ। তাহাদের জীবন-ইতিহাসের, তাহাদের স্থদ্ঃধের ক্বতল্য ম্লা নাই—অর্থাৎ এ গ্রন্থে প্রকাশ পায় নাই।

জেবউলিসার সহিত ইতিহাসের বোগ আছে বটে, কিন্তু সে বোগ

'গোণভাবে। সে যোগট্কু না থাকিলে এ প্রন্থের মধ্যে তাহার কোনো অধিকার থাকিত না। যোগ আছে, কিন্তু বিপ্রেল ইতিহাস তাহাকে প্রাস করিরা আপনার অংশীভূত করিরা লার নাই, সে আপনার ः বিনক্যিন। লাইরা স্বতন্দ্র- ভাবে দীপামান হইরা উঠিয়াছে।

সাধারণ ইতিহাসের একটা গোরব আছে। কিন্তু স্বতদ্ব মানবঞ্জীবনের মহিমাও তদপেক্ষা ন্দে নহে। ইতিহাসের উচ্চচ্ রথ চলিয়াছে, বিস্মিত হইয়া দেখো, সমবেত হইয়া মাতিয়া উঠ, কিন্তু সেই রথচক্রতলে বিদি একটি মানবহ্দর পিন্ট হইয়া ক্রন্দন করিয়া মরিয়া যায় তবে তাহায় সেই মর্মান্তিক আর্তাধ্বনিও, রথের চ্ড়ো যে গগনতল স্পর্শ করিতে স্পর্ধা করিতেছে, সেই গগনপথে উচ্ছবিসত হইয়া উঠে, হয়তো সেই রথচ্ডাকেও ছাড়াইয়া চলিয়া যায়।

বিৰুষ্ণবাৰ সেই ইতিহাস এবং মানৰ উভয়কেই একত করিয়া এই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন।

তিনি এই বৃহৎ জাতীর ইতিহাসের এবং তীর মানব-ইতিহাসের পরস্পরের মধ্যে কিয়ংপরিমাণে ভাবেরও যোগ রাখিয়াছেন।

মোগল-সামাজ্য যথন সম্পদে এবং ক্ষমতায় স্ফীত হইরা একান্ত স্বার্থ পর হইরা উঠিল, যথন সে সমাটের পক্ষে ন্যায়পরতা অনাবশ্যক বোধ করিরা প্রজার সন্থদ্ঃথে একেবারে অন্ধ হইরা পড়িল, তথন তাহার জাগরণের দিন উপস্থিত হইল।

বিলাসিনী জেবউলিসাও মনে করিয়াছিল, সম্রাট্দ্হিতার পক্ষে প্রেমের আবশ্যক নাই, স্থই একমার শরণা। সেই স্থে অন্ধ হইরা যথন সে দ্রাধর্মের মন্তকে আপন জরিজহরতজড়িত পাদ্কাথচিত স্কুদর বামচরণথানি দিরা পদাঘাত করিল, তখন কোন্ অজ্ঞাত গ্হাতল হইতে কুপিত প্রেম জাগ্রত হইরা তাহার মর্মন্থলে দংশন করিল, শিরার শিরার স্থমন্থরণামী রন্তপ্রেমের মধ্যে একেবারে আগ্নন বহিতে লাগিল, আরামের প্রপশ্যা চিতাশ্যার মতো তাহাকে দংশ করিল—তখন সে ছ্টিয়া বাহির হইয়া উপেক্ষিত প্রেমের কণ্ঠে বিনীত দীনভাবে সমন্ত স্থসন্পদের বরমাল্য সমর্পণ করিল—দ্বংশকে স্বেজ্যার বরণ করিয়া হ্দয়াসনে অভিষেক করিল। তাহার পরে আর স্ব্ধুপাইল না, কিন্তু আপন সচেতন অন্তরাত্মাকে ফিরিয়া পাইল। জেবউলিসা সম্রাট্প্রাসাদের অবর্ন্ধ অচেতন আরামগর্ভ হইতে তীর বন্দ্রণার পর ধ্লার ভূমিন্ট হইয়া উদার জগতীতলে জন্মগ্রহণ করিল। এখন হইতে সে অনন্ত-জ্বাংবাসিনী রম্ণী।

ইতিহাসের মহাকোলাহলের মধ্যে এই নবজাগ্রত হতজাগিনী নারীবিদীর্ণপ্রায় হ্দয় মাঝে মাঝে ফ্রালিয়া ফ্রালিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া জঠিয়
রাজাসংহের পরিণাম-অংশে বড়ো একটা রোমাঞ্চকর স্রাবশাল কর্না ধ
ব্যাকুলতা বিস্তার করিয়া দিয়াছে। দ্বর্যোগের রাত্রে এক দিকে মোগলের
অন্তভেদী পাষাণপ্রাসাদ ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে, আর-এক -দিকে সর্বত্যাগিনী রমণীর অব্যক্ত ক্রন্দন ফাটিয়া ফাটিয়া জঠিতেছে; সেই বৃহৎ ব্যাপারের
মধ্যে কে তাহার প্রতি দ্ক্পাত করিবে—কেবল যিনি অন্ধকার রাত্রে অতন্দ্র
থাকিয়া সমস্ত ইতিহাসপর্যায়কে নীরবে নির্মামত করিতেছেন, তিনি এই
ধ্লিলাক্রীফান ক্রান্ত মানবীকেও অনিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

এই ইতিহাস এবং উপন্যাসকে একসংগ্র চালাইতে গিয়া উভয়কেই এক রাশের দ্বারা বাধিয়া সংযত করিতে হইয়াছে। ইতিহ্বসের ঘটনাবহ,লতা এবং উপন্যাসের হুদর্যবিশেলষণ উভয়কেই কিছু খর্ব করিতে হইয়াছে—কেহ কাহারো অগুবতী না হয় এ বিষয়ে গ্রন্থকারের বিশেষ লক্ষ্য ছিল দেখা যায়। লেথক যদি উপন্যাসের পাত্রগণের সূত্র্যদুঃখ এবং হাদয়ের লীলা বিস্তার করিয়া দেখাইতে বসিতেন তবে ইতিহাসের গতি অচল হইয়া পড়িত। তিনি একটি প্রবল স্রোতম্বিনীর মধ্যে দুটি-একটি নোকা ভাসাইয়া দিয়া নদীর স্রোত এবং নৌকা উভয়কেই একসঙ্গে দেখাইতে চাহিয়াছেন। এইজন্য চিত্রে নোকার আয়তন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক স্ক্ষ্যান্স্ক্যু অংশ দুন্দিগোচর হইতেছে না। চিত্রকর যদি নৌকার ভিতরের ব্যাপারটাই বেশি করিয়া দেখাইতে চাহিতেন তবে নদীর অধিকাংশই তাঁহার চিত্রপট হইতে বাদ পাড়ত। হইতে পারে কোনো কোনো র্যাতকোত,হলী পাঠক ঐ নোকার অভাশ্তরভাগ দেখিবার জনা অতিমাত্র বাগ্র এবং সেইজনা মনঃক্ষোভে লেখককে তাঁহারা নিন্দা করিবেন। কিন্তু সেরূপ ব্থা চপলতা পরিহার করিয়া দেখা কর্তব্য, লেখক গ্রন্থবিশেষে কী করিতে চাহিয়াছেন এবং তাহাতে কতদ্বে কৃতকার্য হইয়াছেন। পূর্ব হইতে একটি অমূলক প্রত্যাশা ফাঁদিয়া বসিয়া তাহা পূর্ণ হইল না বলিয়া লেখকের প্রতি দোষারোপ করা বিবেচনাসংগত নহে। গ্রন্থপাঠারন্ডে আমি নিজে এই অপরাধ করিবার উপক্রম করিয়াছিলাম বলিয়াই এ কথাটা বলিতে হইল।

দ্রোতিম্বিনী প্রাতঃকালে আমার বৃহৎ থাতাটি হাতে করিয়া আনিয়া কহিল, 'এ-সব তুমি কী লিখিয়াছ। আমি যে-সকল কথা কম্মিনকালে বলি নাই, তুমি আমার মুখে কেন বসাইয়াছ।'

আমি কহিলাম, 'তাহাতে দোষ কী হইয়াছে।'

স্রোতন্বিনী কহিল, 'এমন করিয়া আমি কখনো কথা কহি না এবং কহিতে পারি না। যদি তুমি আমার মুখে এমন কথা দিতে, যাহা আমি বলি বা না-বলি আমার পক্ষে বলা সম্ভব, তাহা হইলে আমি এমন লম্জিড হইতাম না। কিন্তু এ যেন তুমি একথানা বই লিখিয়া আমার নামে চালাইতেছে।'

আমি কহিলাম, 'তুমি আমাদের কাছে কতটা বলিয়াছ তাহা তুমি কী করিয়া ব্রিবে। তুমি ষতটা বল, তাহার সহিত তোমাকে যতটা জানি, দ্ই মিশিয়া অনেকথানি হইয়া উঠে। তোমার সমস্ত জীবনের শ্বারা তোমার কথাগ্রিল ভরিয়া উঠে। তোমার সেই অব্যক্ত উহা কথাগ্রিল তো বাদ দিতে পারি না।'

স্রোতিম্বনী চুপ করিয়া রহিল। জানি না, ব্রিক্স কি না ব্রিক্স। বাধ হয় ব্রিক্স, কিন্তু তথাপি আবার কহিলাম, 'তুমি জীবনত বর্তমান, প্রতি ক্ষণে নব নব ভাবে আপনাকে ব্যক্ত করিবেছ—তুমি যে আছ, তুমি ষে সত্য, তুমি যে স্কুদর, এ বিশ্বাস উদ্রেক করিবার জন্য তোমাকে কোনো চেন্টাই করিতে হইতেছে না। কিন্তু লেখায় সেই প্রথম সত্যট্রু প্রমাণ করিবার জন্য অনেক উপায় অবলন্বন এবং অনেক বাক্য বায় করিতে হয়। নতুবা প্রত্যক্ষের সহিত অপ্রত্যক্ষ সমকক্ষতা রক্ষা করিতে পারিবে কেন। তুমি যে মনে করিতেছ, আমি তোমাকে বেশি বলাইয়াছি, তাহা ঠিক নহে। আমি বরং তোমাকে সংক্ষেপ করিয়া লইয়াছি—তোমার লক্ষ্ক লক্ষ্ক কথা, লক্ষ্ক লক্ষ্ক কাজ, চিরবিচিত্র আকার-ইণ্গিতের কেবলমাত্র সারসংগ্রহ করিয়া লইতে হইয়াছে। নহিলে, তুমি যে কথাটি আমার কাছে বলিয়াছ ঠিক সেই কথাটি আমি আর কাহারো কর্ণগোচর করাইতে পারিতাম না—লোকে ঢের কম শ্রনিত এবং ভ্রন শ্রনিত।'

স্রোতস্বিনী দক্ষিণ পাদের্ব ঈষৎ মূখ ফিরাইয়া একটা বহি খ্লিয়া ভাহার পাতা উলটাইতে উলটাইতে কহিল, 'তুমি আমাকে দেনহ কর বলিয়া আমাকে যতথানি দেখ আমি তো বাস্তবিক ততথানি নহি।' আমি কহিলাম, 'আমার কি এত দেনহ আছে যে, তুমি বাস্তবিক বতথারি আমি তোমাকে ততথানি দেখিতে পাইব। একটি মান্বের সমস্ত কে ইয়ত্তা করিতে পারে, ঈশ্বরের মতো কাহার সেনহ।'

ক্ষিতি তো একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল, কহিল, 'এ আবার তুমি কাঁ কথা তুলিলে। স্রোতস্বিনী তোমাকে এক ভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি আর-এক ভাবে তাহার উত্তর দিলে।'

আমি কহিলাম, 'আমি বলিতেছিলাম, যাহাকে আমরা ভালোবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমনকি, জ্বীবের মধ্যে অনন্তকে অন্ভব করারই অন্য নাম ভালোবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অন্ভব করার নাম সৌন্দর্যসন্ভোগ। সমুস্ত বৈশ্বধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্তি নিহিত রহিয়াছে।'

'বৈষ্ণবধর্ম' প্থিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈন্বরকে অন্ত্র্ব করিতে চেন্টা করিয়াছে। যথন দেখিয়াছে, মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হ্দয়খানি মৃহ্ত্রে মৃহ্ত্রে ভাজে ভাজে খ্লিলয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাৎকুরটিকে সম্পূর্ণ বেন্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তথন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈন্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম এবং প্রিয়তমা পরস্পরের নিকটে আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তথন এই-সমস্ত প্রেমের মধ্যে একটা সামাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভ্ব করিয়াছে।'

সমীর এতক্ষণ আমার থাতাটি পড়িতেছিল, শেষ করিয়া কহিল, 'এ কী করিয়াছ। তোমার ডায়ারির এই লোকগ্লা কি মান্ব, না যথার্থ ই ভূত? ' ইহারা দেখিতেছি, কেবল বড়ো বড়ো ভালো ভালো কথাই বলে, কিন্তু ইহাদের আকার-আয়তন কোথায় গেল।'

আমি বিষমমূখে কহিলাম, 'কেন বলো দেখি।'

সমীর কহিল, 'তুমি মনে করিয়াছ, আদ্রের অপেক্ষা আমসত্ব ভালো—
তাহাতে সমসত আঁঠি আঁশ আবরণ এবং জলীয় অংশ পরিহার করা বায়—
কিন্তু তাহার সেই লোভন গন্ধ, সেই শোভন আকার কোথায়। তুমি কেবল
আমার সারট্কু লোককে দিবে, আমার মান্যট্কু কোথায় গেল। আমার
বেবাক বাজে কথাগন্লো তুমি বাজেয়াণ্ড করিয়া বে একটি নিরেট ম্তি দীড়
করাইয়াছ, তাহাতে দল্ডস্ফ্ট করা দ্ঃসাধ্য। আমি কেবল দ্ই-চারিটি
চিল্তাশীল লোকের কাছে বাহবা পাইতে চাহি না, আমি সাধারণ লোকের

**ই**ধা বাঁচিয়া থাকিতে চাহি।'

আমি কহিলাম, 'সেজন্য কী করিতে হইবে।'

সমীর কহিল, 'সে আমি কী জানি। আমি কেবল আপত্তি জানাইরা রাখিলাম। আমার বেমন সার আছে তেমনি আমার স্বাদ আছে; সারাংশ মান্বের পক্ষে আবশ্যক হইতে পারে, কিণ্ডু স্বাদ মান্বের নিকট প্রিয়। আমাকে উপলক্ষ করিয়া মান্ব কডকগ্লো মত কিম্বা তর্ক আহরণ করিবে এমন ইচ্ছা করি না, আমি চাই মান্ব আমাকে আপনার লোক বলিয়া চিনিয়া লইবে। এই দ্রমসংকূল সাধের মানবজন্ম ত্যাগ করিয়া একটা মাসিকপত্তের নির্ভূল প্রবন্ধ -আকারে জন্মগ্রহণ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। আমি শার্শনিক তত্ত্ব নই, আমি ছাপার বই নই, আমি তকের স্ব্যুত্তি অথবা কুম্বিজ নই, আমার বন্ধ্রা আমার আজ্বীয়েরা আমাকে সর্বদা যাহা বলিয়া জানেন আমি তাহাই।'

সমীর বলিয়া যাইতে লাগিল, 'তর্ণ বয়সে সংসারে মান্ষ চোথে পাড়ত না; মনে হইত, যথার্থ মান্যগ্লা উপন্যাস নাটক এবং মহাকাব্যেই আশ্রম লইয়াছে, সংসারে কেবল একটিমার অবিশিন্ট আছে। এখন দেখিতে পাই লোকালয়ে মান্য ঢের আছে, কিম্তু "ভোলা মন, ও ভোলা মন, মান্য কেন চিনলি না।" ভোলা মন, এই সংসারের মাঝখানে একবার প্রবেশ করিয়া দেখা, এই মানবহ্দয়ের ভিড়ের মধ্যে। সভাদথলে যাহারা কথা কহিতে পারে না সেখানে তাহারা কথা কহিবে, লোকসমাজে যাহারা এক প্রাম্ভে উপেক্ষিত হয় সেখানে তাহাদের এক ন্তন গোরর প্রকাশিত হইবে—প্থিবীতে যাহাদিগকে অনাবশাক বোধ হয় সেখানে দেখিব, তাহাদেরই সরল প্রেম, অবিশ্রাম সেবা, আর্থাবিস্মৃত আত্মবিসর্জনের উপরে প্থিবী প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। ভীষ্ম দ্রোল ভীমার্জনে মহাকাব্যের নায়ক, কিম্তু আমাদের ক্ষুদ্র ক্রুক্তেরের মধ্যে তাইদের আত্মীয়-স্বজাতি আছে, সেই আত্মীয়তা কোন্ নবদ্বপায়ন আবিক্ষার করিবে এবং প্রকাশ করিবে।'

আমি কহিলাম, 'না করিলে কী এমন আসে যায়। মান্য পরস্পরকে না বদি চিনিবে তবে পরস্পরকে এত ভালোবাসে কী করিয়া। একটি ব্রক্ত তাহার জন্মস্থান ও আত্মীরবর্গ হইতে বহুদ্রে দ্-দশ টাকা বেতনে ঠিকা মহুন্রিগিরি করিত। আমি তাহার প্রভূ ছিলাম, কিন্তু প্রায় তাহার অস্তিম্বও অবগত ছিলাম না—সে এত সামান্য লোক ছিল। একদিন রাত্রে সহসা তাহার এলাউঠা হইল। আমার শ্রনগৃহ হইতে শ্নিতে পাইলাম সে 'পিসিমা' 'পিসিমা' করিয়া কাতরুক্বরে কাঁদিতেছে। তথন সহসা তাহার গোরবহীন

ক্ষ্ম জীবর্নাট আমার নিকট কতথানি বৃহৎ হইয়া দেখা দিল। সেই-ষে একটি অজ্ঞাত অখ্যাত মূর্খ নির্বোধ লোক বসিয়া বসিয়া ঈষং গ্রীবা হেলাইয়া কলম খাড়া করিয়া ধরিয়া একমনে নকল করিয়া যাইত তাহাকে তাহার পিসিমা আপন নিঃসম্তান বৈধবোর সমস্ত সঞ্জিত স্নেহরাশি দিয়া মানুষ করিয়াছেন। সম্ধ্যাবেলায় শ্রাম্তদেহে শুন্য বাসায় ফিরিয়া যখন সে স্বহুস্তে উনান ধরাইয়া পাক চড়াইত, যতক্ষণ অম টগ্রগ্র করিয়া না ফুটিয়া উঠিত ততক্ষণ কম্পিত অণিনশিখার দিকে একদ্রেট চাহিয়া সে কি সেই দ্রেকুটিরবাসিনী স্নেহ-भानिनौ कला। प्रश्नी भिन्नमात्र कथा ভाবिত ना। এकांपन य जाहात्र नकला ভল হইল. ঠিকে মিল হইল না, তাহার উচ্চতন কর্মচারীর নিকট সে লাঞ্ছিত হইল, সেদিন কি সকালের চিঠিতে তাহার পিসিমার পীডার সংবাদ পাই নাই। এই নগণ্য লোকটার প্রতিদিনের মঞালবার্তার জন্য একটি স্নেহপরিপূর্ণ পবিত্র হাদয়ে কি সামান্য উৎকণ্ঠা ছিল! এই দরিদ্র যাবকের প্রবাসবাসের সহিত কি কম কর্ণা কাতরতা উদ্বেগ জড়িত হইয়া ছিল! সহসা সেই রাত্রে এই নির্বাণপ্রায় ক্ষুদ্র প্রাণশিখা এক অম্ল্য মহিমায় আমার নিকটে দীপামান হইয়া উঠিল। সমুদ্ত রাত্রি জাগিয়া তাহার সেবাশু প্রায় করিলাম, কিন্তু পিসিমার ধনকে পিসিমার নিকট ফিরাইয়া দিতে পারিলাম না—আমার সেই ঠিকা মাহারির মাতা হইল। ভীম্ম দ্রোণ ভীমার্জনে খাব মহং, তথাপি এই লোকটিরও মূল্য অলপ নহে। তাহার মূল্য কোনো কবি অনুমান করে নাই. কোনো পাঠক স্বীকার করে নাই. তাই বলিয়া সে মলো পথিবীতে অনাবিষ্কৃত ছিল না. একটি জ্বীবন আপনাকে তাহার জন্য একাশ্ত উৎসর্গ করিয়াছিল-কিন্ত খোরাক-পোশাক-সমেত লোকটার বেতন ছিল আট টাকা. তাহাও বারোমাস নহে। মহত আপনার জ্যোতিতে আপনি প্রকাশিত হইয়া উঠে আর আমাদের মতো দীপ্তিহীন ছোটো ছোটো লোকদিগকে বাহিরের প্রেমের আলোকে প্রকাশ করিতে হয়—পিসিমার ভালোবাসা দিয়া দেখিলে আমরা সহসা দীপামান হইয়া উঠি। যেখানে অন্ধকারে কাহাকেও দেখা যাইতেছিল না সেখানে প্রেমের আলোক ফেলিলে সহসা দেখা যায়, মানুবে পরিপূর্ণ।

স্ত্রোতািশ্বনী দরাদিনশ্ধ মৃথে কহিল, তোমার ঐ বিদেশী মৃহ্রির কথা তোমার কাছে প্রে শ্নিরাছি। জানি না, উহার কথা শ্নিরা কেন আমাদের হিন্দুম্থানী বেহারা নিহরকে মনে পড়ে। সম্প্রতি দ্বিট শিশ্সম্ভান রাখিরা তাহার স্বী মরিয়া গিয়ছে। এখনো সে কাজকর্ম করে, দ্প্রবেলা বসিয়া পাখা টানে, কিন্তু এমন শৃক্ষ শীর্ণ ভান লক্ষ্মীছাড়ার মতো হইয়া গেছে!

প্তাহাকে বর্থান দেখি কণ্ট হয়—কিন্তু সে কণ্ট যেন ইহার একলার জন্য নহে— আমি ঠিক ব্ঝাইতে পারি না, কিন্তু মনে হয় যেন সমস্ত মানবের জন্য একটা বেদনা অন্ভূত হইতে থাকে।

আমি কহিলাম, 'তাহার কারণ, সমস্ত মান্বই ভালোবাসে এবং বিরহ বিছেদ মৃত্যুর স্বারা পাঁড়িত ও ভাঁত। তোমার ঐ পাথাওয়ালা ভূতোর আনন্দহারা বিষল মৃত্যে সমস্ত প্থিবীবাসী মান্বের বিষাদ অভ্কিত হইয়া রহিয়াছে।'

স্রোতান্বিনী কহিল, 'কেবল তাহাই নয়। মনে হয়, প্থিবীতে যত দৃঃখ তত দয়া কোথায় আছে। কত দঃখ আছে যেখানে মানুষের সান্ধনা কোনো ুকালে প্রবেশও করে না. অথচ কত জায়গা আছে যেখানে ভালোবাসার অনা**বশাক** অতিব দি হইয়া যায়। যখন দেখি, আমার ঐ বেহারা ধৈর্যসহকারে মকেভাবে পাখা টানিয়া যাইতেছে. ছেলেদ্টো উঠানে গড়াইতেছে. পড়িয়া গিয়া চীংকার-পর্বেক কাঁদিয়া উঠিতেছে, বাপ মূখ ফিরাইয়া কারণ জানিবার চেষ্টা করিতেছে. পাখা ছাডিয়া উঠিয়া যাইতে পারিতেছে না: জীবনে আনন্দ অলপ অথচ পেটের कताला कम नार, क्षीवान या वाफा मूर्यानेनार घर्टेक, मारे माणि आसात कना নিয়মিত কাজ চালাইতেই হইবে, কোনো ব্রুটি হইলে কেহ মাপ করিবে না: যথন ভাবিয়া দেখি, এমন অসংখ্য লোক আছে যাহাদের দুঃখ কণ্ট, যাহাদের মনুষাত্ব আমাদের কাছে যেন অনাবিষ্কৃত, যাহাদিগকে আমরা কেবল ব্যবহারে लागाउँ এवः व्यञ्ज पिर्डे, ट्यार्ड पिर्डे ना, प्रान्यना पिर्डे ना, श्रम्था पिर्डे ना—उथन বার্চ্চবিক্ট মনে হয়, প্রথিবীর অনেক্থানি যেন নিবিড় অণ্ধকারে আবৃত, আমাদের দুন্তির একেবারে অগোচর। কিন্তু সেই অজ্ঞাতনামা দুন্তিহুন ट्रम्ट्रमञ्ज ट्रांट्रिक्जा । जामात्र माना प्रतास क्षेत्र व्याप्त । जामात्र माना रहा. যাহাদের মহিমা নাই, যাহারা একটা অস্বচ্ছ আবরণের মধ্যে বন্ধ হইয়া আপনাকে ভালোর প বান্ত করিতে পারে না. এমনকি নিজেকেও ভালোর প চেনে না. भाकमान्यकार्य माथमाः थरवमना महा करत्र, जार्शामगरक मानवत्रास श्रकाम कता. তাহাদিগকে আমাদের আত্মীয়রপে পরিচিত করাইয়া দেওয়া তাহাদের উপরে কাব্যের আলোক নিক্ষেপ করা, আমাদের এখনকার কবিদের কর্তবা।

ক্ষিতি কহিল, 'প্র'কালে এক সময়ে সকল বিষয়ে প্রবলতার আদর কিছু অধিক ছিল। তথন মন্যাসমাজ অনেকটা অসহায় অরক্ষিত ছিল; বে প্রতিভাশালী, বে ক্ষমতাশালী, সেই তথনকার সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া লইত। এখন সভাতার স্শাসনে স্শৃংখলায় বিঘা বিপদ দ্র হইয়া প্রবলতার অত্যধিক মর্বাদা হাস হইয়া গিয়াছে। এখন অকৃতী অক্ষ্যেরাও সংসারের খ্র একটা

ব্হং অংশের শরিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখনকার কাব্য-উপন্যাসও ভাষ্ম দ্যোগকে ছাড়িয়া এই-সমস্ত ম্কজাতির ভাষা, এই-সমস্ত ভঙ্গাছেয় অংগারের আলোক প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

সমীর কহিল, 'নবোদিত সাহিত্যস্থের আলোক প্রথমে অত্যক্ত পর্বত-শিখরের উপরেই পতিত হইয়াছিল, এখন ক্লমে নিম্নবতী উপত্যকার মধ্যে প্রসারিত হইয়া ক্ষ্র দরিদ্র কুটিরগ্রনিকেও প্রকাশমান করিয়া তুলিতেছে।'

বৈশাখ ১৩০০

এই-যে মধ্যাহ্নকালে নদীর ধারে পাড়াগাঁয়ের একটি একতলা ঘরে বসিয়া আছি; টিকটিকি ঘরের কোণে টিক্টিক্ করিতেছে; দেয়ালে পাখা টানিবার ছিদ্রের মধ্যে একজোড়া চড়ইে পাখি বাসা তৈরি করিবার অভিপ্রায়ে বাহির হইতে কুটা সংগ্রহ করিয়া কিচুমিচ শব্দে মহাব্যস্তভাবে ক্রমাগত বাতায়াত করিতেছে: নদীর মধ্যে নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে. উচ্চতটের অন্তর্নালে নীলাকাশে তাহাদের মাস্তুল এবং স্ফীত পালের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে; বাতাসটি স্নিশ্ধ, আকাশটি পরিম্কার, পরপারের অতিদূরে তীররেখা হইতে আর আমার বারান্দার সম্মুখবতী বেড়া-দেওয়া ছোটো বাগানটি পর্যনত উচ্জবল রোদে একখণ্ড ছবির মতো দেখাইতেছে—এই তো বেশ আছি। মায়ের কোলের মধ্যে সন্তান যেমন একটি উত্তাপ, একটি আরাম, একটি স্নেহ পায়, তেমনি এই প্রোতন প্রকৃতির কোল ঘেণিষয়া বসিয়া একটি জীবনপূর্ণ আদরপূর্ণ মৃদ্য উত্তাপ চতুর্দিক হইতে আমার সর্বাপো প্রবেশ করিতেছে। তবে এই-ভাবে থাকিয়া গেলে ক্ষতি কী। কাগজ-কলম লইয়া বসিবার জন্য কে তোমাকে খোঁচাইতেছিল। কোন বিষয়ে তোমার কী মত কিসে তোমার সম্মতি বা অসম্মতি, সে কথা লইয়া হঠাৎ ধ্মধাম করিয়া কোমর বাধিয়া বসিবার কী मतकात हिल। ये एएथा, मार्छत मायथात, काथाउ किह्न नारे, वक्रो ए.गी বাতাস খানিকটা ধ্লা এবং শ্কনো পাতার ওড়না উড়াইয়া কেমন চমংকার ভাবে ঘ্রিয়া নাচিয়া গেল। পদার্গালিমারের উপর ভর করিয়া দীর্ঘ সরল হইয়া কেমন ভগাীটি করিয়া মুহুতেকাল দাড়াইল, তাহার পর হুস্হাস্ করিয়া সমুস্ত উড়াইয়া ছড়াইয়া দিয়া কোথায় চলিয়া গেল তাহার ঠিকানা নাই। সুদ্বল তো ভারি! গোটাকতক খড়কুটা ধ্লাবালি স্ববিধা-মতো যাহা হাতের কাছে আসে তাহাই লইয়া বেশ একটা ভাবভগাী করিয়া কেমন একটি খেল। খেলিয়া লইল। এমান করিয়া জনহীন মধ্যাকে সমস্ত মাঠময় নাচিয়া বেডায়। না আছে তাহার কোনো উদ্দেশ্য, না আছে তাহার কেহ দর্শক, না আছে তাহার মত, না আছে তাহার তত্ত্, না আছে সমাজ এবং ইতিহাস সদবংেধ অতি সমীচীন উপদেশ-প্থিবীতে যাহা-কিছ্ সর্বাপেক্ষা অনাবশ্যক, সেই-সমুস্ত বিক্ষাত পরিতাক পদার্থগালির মধ্যে একটি উত্তপত ফাংকার দিয়া তাহাদিগকে মুহুতে কালের জন্য জীবিত জাগ্রত সুন্দর করিয়া তোলে।

অমনি যদি অত্যান্ত সহজে এক নিশ্বাসে কতকগ্লো যাহা-তাহা খাড়া করিয়া স্কুদর করিয়া ঘ্রাইয়া উড়াইয়া লাটিম খেলাইয়া চলিয়া যাইতে পারিতাম! অমনি অবলীলান্তমে স্ঞান করিতাম, অমনি ফা দিয়া ভাঙিয়া ফেলিতাম। চিন্তা নাই, চেন্টা নাই, লক্ষা নাই; শাধ্ব একটা ন্তাের আনন্দ শাধ্ব একটা সৌন্দর্বের আবেগ, শাধ্ব একটা জীবনের ঘাণা। অবারিত প্রান্তর আনাব্ত আকাশ, পরিবাাণত সা্বালাক—তাহারই মাঝখানে মাঠা মাঠা ধালি লাইয়া ইন্দ্রজাল নির্মাণ করা, সে কেবল খ্যাপা হাদরের উদার উল্লাসে।

এ হইলে তো ব্ঝা যায়। কিন্তু বসিয়া বসিয়া পাথরের উপর পাথর চাপাইয়া গলদ্ঘর্ম হইয়া কতকগ্লা নিশ্চল মতামত উচ্চ করিয়া তোলা! তাহার মধ্যে না আছে গতি, না আছে প্রীতি, না আছে প্রাণ। কেবল একটা কঠিন কীতি। তাহাকে কেহ-বা হা করিয়া দেখে, কেহ-বা পা দিয়া ঠেলে— যোগাতা যেমনি থাক্।

কিন্তু ইচ্ছা করিলেও এ কাব্রু ক্ষান্ত হইতে পারি কই। সভ্যতার খাতিরে মান্য মন-নামক আপনার এক অংশকে অপরিমিত প্রশ্রয় দিয়া অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছে, এখন তুমি যদি তাহাকে ছাড়িতে চাও সে তোমাকে ছাড়ে না।

লিখিতে লিখিতে আমি বাহিরে চাহিয়া দেখিতেছি, ঐ একটি লোক রৌদ্র নিবারণের জন্য মাথায় একটি চাদর চাপাইয়া দক্ষিণ হস্তে শালপাতের ঠোঙায় থানিকটা দহি লইয়া রুম্ধনশালা অভিমুখে চলিয়াছে। ওটি আমার ভূতা, নাম নারায়ণ সিং। দিবা হ্ন্টপ্ন্ট, নিশ্চিন্ত, প্রফ্রেচিন্ত। উপযুক্ত সারপ্রাপত পর্যাপত পল্লবপ্র্ণ মস্ণ চিব্রুণ কঠিলগাছটির মতো। এইর্প মান্য এই বহিঃপ্রকৃতির সহিত ঠিক মিশ থায়। প্রকৃতি এবং ইহার মাঝখানে বড়ো একটা বিচ্ছেদিচ্ছ নাই। এই জীবধাত্রী শস্যাশালিনী বৃহৎ বস্কুম্বার অপাসংলগ্ন হইয়া এ লোকটি বেশ সহজে বাস করিতেছে, ইহার নিজের মধ্যে নিজের তিলমাত্র বিরোধ বিসম্বাদ নাই। ঐ গাছটি যেমন শিকড় হইতে পল্লবাত্র পর্যাপত কেবল একটি আতাগাছ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার আর কিছ্রে জন্য কোনো মাথাবাথা নাই, আমার হ্ন্টপ্ন্ট নারায়ণ সিংটিও তেমনি আন্যোপান্ত কেবলমাত্র একথানি আসত নারায়ণ সিং।

কোনো কৌতুকপ্রিয় শিশ্ব-দেবতা যদি দ্বন্টাম করিয়া ঐ আতাগাছটির মাঝখানে কেবল একটি ফোঁটা মন ফোলিয়া দেয়, তবে ঐ সরস শ্যামল দার্ব-জীবনের মধ্যে কী এক বিষম উপদ্রব বাধিয়া যায়। তবে চিন্তায় উহার চিকন সব্ত্ত্ব পাতাগর্বল ভূর্জপত্রের মতো পান্ত্রবর্ণ হইয়া উঠে, এবং গর্বাড় হইতে প্রশাখা পর্যন্ত ব্ন্থের ললাটের মতো কুণ্ডিত হইয়া আসে। তথন বসন্তকালে আর কি অমন দুই-চারিদিনের মধ্যে সর্বাপ্য কচিপাতায় প্রাকিত হইয়া উঠে;

শ্বিশেশের ঐ গ্রেট-আঁকা গোল গোল গালছ গুছছ ফলে প্রত্যেক শাখা আর কি ভরিয়া যায়। তথন সমস্ত দিন এক পায়ের উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে থাকে, 'আমার কেবল কতকগ্লা পাতা হইল কেন, পাখা হইল না কেন। প্রাণপণে সিধা হইয়া এত উচু হইয়া দাঁড়াইয়া আছি, তব্ব কেন য়থেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাইতেছি না। ঐ দিগন্তের পরপারে কী আছে; ঐ আকাশের তারাগ্লি যে গাছের শাখায় ফ্টিয়া আছে সে গাছ কেমন করিয়া নাগাল পাইব। আমি কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় যাইব, এ কথা যতক্ষণ না স্পির হইবে ততক্ষণ আমি পাতা ঝরাইয়া, ডাল শ্রুকাইয়া, কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া ধ্যান করিতে থাকিব। আমি আছি অথবা আমি নাই, অথবা আমি আছি বটে নাইও বটে, এ প্রশেনর যতক্ষণ মীমাংসা না হয় ততক্ষণ আমার ক্ষীবনে কোনো স্থ নাই। দাঁঘা বর্ধার পর র্যোদন প্রাতঃকালে প্রথম স্থা ওঠে সেদিন আমার মঙ্জার মধ্যে যে একটি প্রক্রপণ্ডার হয় সেটা আমি ঠিক কেমন করিয়া প্রকাশ করিব, এবং শীতান্তে ফালগ্রের মাঝামাঝি যেদিন হঠাং সায়ংকালে একটা দক্ষিণের বাতাস ওঠে, সেদিন ইচ্ছা করে—কী ইচ্ছা করে কে আমাকে ব্যথাইয়া দিবে!'

এই-সমস্ত কাণ্ড! গেল বেচারার ফ্রল ফোটানো, রসশস্যপ্রণ আতাফল পাকানো। যাহা আছে তাহা অপেক্ষা বেশি হইবার চেন্টা করিয়া, যে রকম আছে আর-এক রকম হইবার ইচ্ছা করিয়া, না হয় এ দিক, না হয় ও দিক। অবশেষে একদিন হঠাৎ অন্তর্বেদনায় গর্ন্ড হইতে অগুশাখা পর্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া বাহির হয়—একটা সাময়িক পত্রের প্রবন্ধ, একটা সমালোচনা, অরণ্যসমাজ্ঞ সন্বন্ধে একটা অসাময়িক তত্ত্বোপদেশ। তাহার মধ্যে না থাকে সেই পল্লবমর্মর,

যদি কোনো প্রবল শয়তান সরীস্পের মতো ল্কাইয়া মাটির নীচে প্রবেশ করিয়া শতলক্ষ আঁকাবাঁকা শিকড়ের ভিতর দিয়া প্থিবীর সমসত তর্লতাত্ণগ্লের মধ্যে মনঃসঞ্চার করিয়া দেয় তাহা হইলে প্থিবীতে কোথায় জ্ডাইবার স্থান থাকে! ভাগ্যে বাগানে আসিয়া পাথির গানের মধ্যে কোনো অর্থ পাওয়া যায় না এবং অক্ষরহীন সব্জ পত্রের পরিবর্তে শাথায় শাথায় শুক্ত শ্বতবর্ণ মাসিকপত্র সংবাদপত্র এবং বিজ্ঞাপন ক্লিতে দেখা যায় না।

ভাগো গাছেদের মধ্যে চিতাশীলতা নাই। ভাগো ধৃত্রাগাছ কামিনী-গাছকে সমালোচনা করিয়া বলে না 'তোমার ফুলের কোমলতা আছে কিন্তু গুজম্বিতা নাই' এবং কুলফল কঠালকে বলে না 'তুমি আপনাকে বড়ো মনে কর কিন্তু আমি তোমা অপেকা কুমাণ্ডকে ঢের উচ্চ আসন দিই।' কদলী বলে না 'আমি সর্বাপেক্ষা অলপম্লো সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পত্র প্রচার করি' এবং কচু তাহার প্রতিযোগিতা করিয়া তদপেক্ষা স্লভ ম্লো তদপেক্ষা বৃহৎ পত্রেঃ আয়োজন করে না!

তর্কতাড়িত চিন্তাতাপিত বন্ধৃতাশ্রান্ত মান্য উদার উন্মন্ত আকান্যে চিন্তারেখাহীন জ্যোতিমার প্রশাসত ললাট দেখিয়া, অরণ্যের ভাষাহীন মর্মার ও তরগের অর্থাহীন কলধর্নি শর্নিয়া, এই মনোবিহীন অর্গাধ প্রশাসত প্রকৃতির মধ্যে অবগাহন করিয়া তবে কতকটা দিনন্ধ ও সংযত হইয়া আছে। ঐ একট্র খানি মনঃস্ফর্লিগেগর দাহ নিব্তি করিবার জন্য এই অনন্তপ্রসারিত অমনঃ সম্মন্তের প্রশান্ত নীলাম্ব্রাশর আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

আসল কথা প্রেই বলিয়াছি, আমাদের ভিতরকার সমস্ত সামঞ্জস্য নর্থ করিয়া আমাদের মনটা অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে কোথাও আর কুলাইয়া উঠিতেছে না। থাইবার পরিবার, জীবনধারণ করিবার, স্ব্থে-স্বচ্ছনে থাকিবার পক্ষে যতথানি আবশ্যক, মনটা তাহার অপেক্ষা ঢের বেশি বড়ে হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ সারিয়া ফেলিয়াং চতুর্দিকে অনেকথানি মন বাকি থাকে। কাজেই সে বসিয়া বসিয়া ভায়ারিলেখে, তর্ক করে, সংবাদপত্রের সংবাদদাতা হয়, যাহাকে সহজে বোঝা যায় তাহাকে কঠিন করিয়া তোলে, যাহাকে এক ভাবে বোঝা উচিত তাহাকে আর-এব ভাবে দাঁড় করায়, যাহা কোনোকালে কিছ্বতেই বোঝা যায় না, অন্য সমস্ত ফেলিয়া তাহা লইয়াই লাগিয়া থাকে, এমনকি এ-সকল অপেক্ষাও অনেব গ্রহতর গহিত কাজ করে।

কিন্তু, আমার ঐ অনতিসভ্য নারায়ণ সিং-এর মনটি উহার শরীরের মাপে উহার আবশ্যকের গায়ে-গায়ে ঠিক ফিট করিয়া লাগিয়া আছে। উহার মনটি উহার জনীবনকে শীতাতপ, অস্থ, অস্বান্ধ্য এবং লন্দ্রা হইতে রক্ষা করে কিন্তু যখন-তখন উনপঞ্চাশ বায়্-বেগে চতুর্দিকে উড়্-উড়্ করে না। এক আখটা বোতামের ছিদ্র দিয়া বাহিরের চোরা হাওয়া উহার মানস-আবরণে ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে যে কখনো একট্-আখট্ স্ফীত করিয়া তোলে না তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ততট্বুকু মনশ্চাগুল্য তাহার জীবনের স্বাম্খ্যেণ পক্ষেই আবশ্যক।

#### কাব্যের তাৎপর্য

স্রোতস্বিনী আমাকে কহিলেন, 'কচ-দেবযানী-সংবাদ সন্বন্ধে তুমি যে কবিতা লিখিয়াছ তাহা তোমার মুখে শুনিতে ইচ্ছা করি।'

শ্নিরা আমি মনে মনে কিণ্ডিং গর্ব অন্ভব করিলাম, কিন্তু দর্পহারী মধ্স্দ্দন তথন সজাগ ছিলেন, তাই দীশ্তি অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ত্মি রাগ করিয়ো না, সে কবিতাটার কোনো তাংপর্য কিন্বা উন্দেশ্য আমি তো কিছুই ব্রিথতে পারিলাম না। ও লেখাটা ভালো হয় নাই।'

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। মনে মনে কহিলাম, আর-একট্ বিনয়ের সহিত মত প্রকাশ করিলে সংসারের বিশেষ ক্ষতি অথবা সত্যের বিশেষ অপলাপ হইত না; কারণ, লেখার দোষ থাকাও যেমন আশ্চর্য নহে, তেমনি পাঠকের কার্যবােধশন্তির থর্বতাও নিতাশ্তই অসম্ভব বলিতে পারি না। মুখে বলিলাম, 'যদিও নিজের রচনা সম্বশ্ধে লেখকের মনে অনেক সময়ে অসম্পিশ্ধ মত থাকে তথাপি তাহা যে প্রাম্ত হইতে পারে ইতিহাসে এমন অনেক প্রমাণ আছে—অপর পক্ষে সমালোচকসম্প্রদায়ও যে সম্পূর্ণ অদ্রাশ্ত নহে, ইতিহাসে সে প্রমাণেরও কিছুমার অসম্ভাব নাই। অতএব, কেবল এইট্রুকু নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, আমার এ লেখা ঠিক তোমার মনের মতো হর নাই; সে নিশ্চয় আমার দুভাগ্য—হয়তো তোমার দুভাগ্যও হইতে পারে।'

দীপিত গম্ভীরমাথে অত্যত সংক্ষেপে কহিলেন, 'তা হইবে।' বলিয়া একখানা বই টানিয়া লইয়া পড়িতে লাগিলেন।

ইহার পরে স্রোতন্বিনী আমাকে সেই কবিতা পড়িবার জন্য আর ন্বিতীয়-বার অনুরোধ করিলেন না।

ব্যোম জ্ঞানালার বাহিরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া যেন সন্দরে আকাশ-ডলবতী কোনো-এক কাম্পনিক প্রেষ্ঠে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'বদি তাংপর্যের কথা বল, তোমার এবারকার কবিতার আমি একটা তাংপর্য গ্রহণ করিয়াছি।'

ক্ষিতি কহিল, 'আগে বিষয়টা কী বলো দেখি। কবিতাটা পড়া হয় নাই, সে কথাটা কবিবরের ভয়ে এতক্ষণ গোপন করিয়া ছিলাম, এখন ফাঁস করিতে হুইল।'

ব্যোম কহিল, 'শ্রেচারে'র নিকট হইতে সঞ্জীবনী-বিদ্যা শিথিবার নিমিত্ত ব্হ>পতির প্র কচকে দেবতারা দৈতাগ্রের আশ্রমে প্রেরণ করেন। সেধানে কচ সহস্রবর্থ নৃত্যগীতবাদ্য শ্বারা শ্রুতনরা দেববানীর মনোরঞ্জন করিয়া সঞ্জীবনী-বিদ্যা লাভ করিলেন। অবশেষে যখন বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল তখন দেবযানী তাঁহাকে প্রেম জানাইয়া আশ্রম ত্যাগ করিয়া ষাইতে নিষেধ করিলেন। দেবযানীর প্রতি অন্তরের আর্সন্তি সত্ত্বে কচ নিষেধ না মানিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। গলপট্যুকু এই। মহাভারতের সহিত একট্যুখানি অনৈক্য আছে, কিন্তু সে সামান্য।

ক্ষিতি কিণ্ডিং কাতরম্থে কহিল, 'গলপটি বারো হাত কাঁকুড়ের অপেক্ষা বড়ো হইবে না; কিন্তু আশক্ষা করিতেছি, ইহা হইতে তেরো হাত পরিমাণের তাৎপর্য বাহির হইয়া পড়িবে।'

ব্যোম ক্ষিতির কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিয়া গেল, 'কথাটা দেহ এবং আত্মা লইয়া।'

শ্রনিয়া সকলেই সশব্দ হইয়া উঠিল।

ক্ষিতি কহিল, 'আমি এইবেলা আমার দেহ এবং আত্মা লইয়া মানে মানে বিদায় হইলাম।'

সমীর দ্ই হাতে তাহার জামা ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া কহিল, 'সংকটের সময় আমাদিগকে একলা ফেলিয়া যাও কোথায়।'

বাোম কহিল, 'জীব ম্বর্গ হইতে এই সংসারাশ্রমে আসিয়াছে। সে এখানকার স্থদ, খ বিপদসম্পদ হইতে শিক্ষা লাভ করে। যতদিন ছাত্র-অবস্থায় থাকে ততদিন তাহাকে এই আশ্রমকন্যা দেহটার মন জোগাইয়া চলিতে হয়। মন জোগাইবার অপূর্ব বিদ্যা সে জানে। দেহের ইন্দ্রিয়বীণায় সে এমন ম্বর্গীয় সংগীত বাজাইতে থাকে যে, ধরাতলে সৌন্দর্যের নন্দনমরীচিকা বিস্তারিত হইয়া যায় এবং সম্দয় শব্দ গর্মধ্ব স্পর্শ আপন জড়শক্তির যালানিয়ম পরিহারপ্রেক অপর্প স্বর্গীয় নৃত্যে স্পান্দত হইতে থাকে।'

বলিতে বলিতে স্বংনাবিষ্ট শ্নাদ্ষ্টি ব্যাম উৎফ্লে হইয়া উঠিল, চোকিতে সরল হইয়া উঠিয়া বিসয়া কহিল, যদি এমনভাবে দেখো তবে প্রত্যেক মান্ব্রের মধ্যে একটা অনশ্তকালীন প্রেমাভিনয় দেখিতে পাইবে। জীব তাহার মৃঢ় অবােধ নিভরপরায়ণা সন্গিনীটিকে কেমন করিয়া পাগল করিতেছে দেখাে। দেহের প্রতােক পরমাণ্র মধ্যে এমন একটি আকাঞ্জার সন্ধার করিয়া দিতেছে, দেহধর্মের স্বারা যে আকাঞ্জার পরিতৃশ্তি নাই। তাহার চক্ষে যে সোন্দর্য আনিয়া দিতেছে দ্খিলান্তর স্বারা তাহার সনমা পাওয়া যায় না, তাই সে বলিতেছে, "জনম অবাধ হম রূপ নেহারন্ব, নয়ন না তির্রাপত ভেল": তাহার কর্ণে যে সংগীত আনিয়া দিতেছে প্রবাণান্ত্রির স্বারা তাহা আয়ত্র হইতে পারে না, তাই সে ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে, "সাই মধ্র বেল

প্রবর্গ শ্রনলা, প্রতিপথে পরশ না গেল।" আবার এই প্রাণপ্রদীপত মঢ়ে সাঁপানীটিও লতার ন্যায় সহস্র শাখাপ্রশাথা বিস্তার করিয়া প্রেমপ্রতশ্ত স্-কোমল আলিগ্যনপাশে জীবকে আচ্চন্ন প্রচ্ছন্ন করিয়া ধরে, অলেপ অন্দেপ তাহাকে মুম্প করিয়া আনে, অশ্রান্ত যত্নে ছায়ার মতো সপ্ণে থাকিয়া বিবিধ উপচারে তাহার সেবা করে, প্রবাসকে যাহাতে প্রবাস জ্ঞান না হয়, যাহাতে আতিথোর চুটি না হইতে পারে, সেজনা সর্বদাই সে তাহার চক্ষ্কণ হস্তপদকে সতক করিয়া রাখে। এত ভালোবাসার পরে তব্ একদিন জীব এই চিরান,গতা অনন্যাসন্তা দেহলতাকে ধ্লিশায়িনী করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। বলে. "প্রিয়ে, তোমাকে আমি আর্থানিবিশেষে ভালোবাসি, তব, আমি কেবল একটি দীর্ঘনিশ্বাসমাত ফেলিয়া তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব।" কায়া তখন তাহার চরণ জড়াইয়া বলে, "বন্ধ, অবশেষে আজু যদি আমাকে ধ্লিতলে ধ্রলিম্ভির মতো ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইবে, তবে এতদিন তোমার প্রেমে কেন আমাকে এমন মহিমাশালিনী করিয়া ত্লিয়াছিলে। হায়, আমি তোমার যোগ্য নই, কিন্তু তুমি কেন আমার এই প্রাণপ্রদীপদীণত নিভূত সোনার র্মান্দরে একদা রহস্যান্ধকার নিশীথে অনত সমুদ্র পার হইয়া অভিসারে আসিয়াছিলে। আমার কোনা গুলে তোমাকে মুক্ষ করিয়াছিল।"—এই কর্প প্রশেবর কোনো উত্তর না দিয়া এই বিদেশী কোথায় চলিয়া যায় তাহা কেহ कारन नां। त्मरे आक्रमीयलनवन्धतन्त्र अवसान, त्मरे भाष्ट्रवाहात्र विपासित पिन. সেই কাষার সহিত কাষাধিরাজের শেষ সম্ভাষণ—তাহার মতো এমন শোচনীয় বিরহদুশ্য কোন্ প্রেমকাব্যে বর্ণিত আছে।

ক্ষিতির ম্থভাব হইতে একটা আসর পরিহাসের আশব্দা করিয়া ব্যাম কহিল, 'তোমরা ইহাকে প্রেম বলিয়া মনে কর না; মনে করিতেছ, আমি কেবল রুপক অবলন্বনে কথা কহিতেছি। তাহা নহে। জগতে ইহাই সর্বপ্রথম প্রেম এবং জীবনের সর্বপ্রথম প্রেম সর্বাপেক্ষা যেমন প্রবল হইয়া থাকে, জগতের সর্বপ্রথম প্রেমও সেইরুপ সরল অথচ সেইরুপ প্রবল। এই আদি প্রেম, এই দেহের ভালোবাসা, যথন সংসারে দেখা দিয়াছিল তথনো প্থিবীতে জলে ম্থালে বিভাগ হয় নাই—সেদিন কোনো কবি উপস্থিত ছিল না, কোনো ঐতিহাসিক জন্মগ্রহণ করে নাই, কিন্তু সেইদিন এই জলম্য পন্তময় অপরিণত ধরাতলে প্রথম ঘোষিত হইল যে—এ জগং যন্তজগংমার নহে, প্রেম-নামক এক অনির্বাচনীয় আনন্দময় বেদনাময় ইচ্ছাশন্তি পন্তের মধ্য হইতে পন্তজ্বন জাগ্রত করিয়া তুলিতেছেন, এবং সেই পন্তজ্বনের উপরে আজ্ব ভঙ্কের চক্ষে সোন্তম্বর্গা লক্ষ্মী এবং ভাবরুপা সরুস্বতী অধিষ্ঠান হইয়াছে।'

ক্ষিতি কহিল, 'আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে যে এমন একটা বৃহৎ কাব্য-কান্ড চলিতেছে শানিয়া পালিকত হইলাম। কিন্তু সরলা কারাটির প্রতি চণ্ডলম্বভাব আত্মাটার ব্যবহার সন্তোষজনক নহে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমি একান্ডমনে আশা করি যেন আমার জীবাত্মা এর প চপলতা প্রকাশ না করিয়া অন্তত কিছা দীর্ঘকাল দেহ-দেব্যানীর আশ্রমে স্থায়ীভাবে বাস করে। তোমরাও সেই আশীর্বাদ করে।

ব্যোম চৌকিতে ঠেসান দিয়া বাসিয়া জ্ঞানালার উপর দুই পা তুলিয়া দিল। ক্ষিত কহিল, 'বাদ অবসর পাই তবে আমিও একটা তাৎপর্য শুনাইতে পারি। আমি দেখিতেছি, এভোলানুশন থিয়ারির অর্থাৎ অভিব্যক্তিবাদের মোট কথাটা এই কবিতার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। সঞ্জীবনী-বিদ্যাটার অর্থ', বাঁচিয়া থাকিবার বিদ্যা। সংসারে হপন্টই দেখা যাইতেছে, একটা লোক সেই বিদ্যাটা অহরহ অভ্যাস করিতেছে—সহস্র বংসর কেন, লক্ষ সহস্র বংসর ধরিয়া। কিন্তু বাহাকে অবলম্বন করিয়া সে সেই বিদ্যা অভ্যাস করিতেছে, সেই প্রাণীবংশের প্রতি তাহার কেবল ক্ষণিক প্রেম দেখা যায়। যেই একটা পরিছেদ সমাশ্ত হইয়া ষায় অর্মান নিষ্ঠার প্রেমিক, চন্তল অতিথি তাহাকে অকাতরে ধ্বংসের মুখে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যায়। প্থিবীর স্তরে স্করে এই নির্দাশ্ব বিদায়ের বিলাপগান প্রস্তরপটে অভ্যক্ত রহিয়াছে।'

দীপিত ক্ষিতির কথা শেষ হইতে না হইতেই বিরক্ত হইয়া কহিল, 'তোমরা এমন করিয়া যদি তাৎপর্য বাহির করিতে থাক তাহা হইলে তাৎপর্যের সীমা থাকে না। কাষ্ঠকে দশ্ধ করিয়া দিয়া অণ্নির বিদায়গ্রহণ, গ্রুটি কাটিয়া ফোলিয়া প্রজাপতির পলায়ন, ফ্লকে বিশীর্ণ করিয়া ফলের বহিরাগমন, বীজকে বিদীর্ণ করিয়া অঙ্কুরের উষ্ণাম, এমন রাশি রাশি তাৎপর্য স্ত্পাকার করা বাইতে পারে।'

ব্যাম গশ্ভীরভাবে করিতে লাগিল, 'ঠিক বটে। ওগ্লো তাৎপর্য নহে, দ্ন্টান্ত মাত্র। উহাদের ভিতরকার আসল কথাটা এই, সংসারে আমরা অন্তত দ্বই পা ব্যবহার না করিয়া চলিতে পারি না। বাম পদ বখন পশ্চাতে আবন্ধ থাকে দক্ষিণ পদ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া য়য়, আবার দক্ষিণ পদ সম্মুখে আবন্ধ হইলে পর বাম পদ আপন বন্ধন ছেদন করিয়া অগ্রে ধাবিত হয়। আমরা একবার করিয়া আপনাকে বাধি, আবার পরক্ষণেই সেই বন্ধন ছেদন করি। আমাদিগকে ভালোবাসিতেও হইবে এবং সে ভালোবাসা কাণ্টিভেও হইবে—সংসারের এই মহন্তম দ্বঃখ, এবং এই মহন্থ দ্বঃখের মধ্য দিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হয়। সমাজ সন্বন্ধেও এ কথা খাটে। নৃতন

নিয়ম বখন কালন্তমে প্রাচীন প্রথা-রুপে আমাদিগকে এক স্থানে আবন্ধ করে তখন সমান্ধবিশ্বব আসিয়া তাহাকে উৎপাটনপূর্বক আমাদিগকে মুদ্ভি দান করে। যে পা ফেলি সে পা পরক্ষণে তুলিয়া লইতে হয়, নতুবা চলা হয় না— অতএব অগ্রসর হওয়ার মধ্যে পদে পদে বিচ্ছেদবেদনা—ইহা বিধাতার বিধান।'

সমীর কহিল, 'গলপটার সর্ব'শেষে যে একটি অভিশাপ আছে তোমরা কেই সেটার উল্লেখ কর নাই। কচ যখন বিদ্যা লাভ করিয়া দেবযানীর প্রেমবন্ধন বিচ্ছিল্ল করিয়া যাত্রা করেন তখন দেবযানী তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন যে, তুমি যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে সে বিদ্যা অন্যকে শিক্ষা দিতে পারিবে কিন্তু নিজে ব্যবহার করিতে পারিবে না; আমি সেই অভিশাপ-সমেত একটা তাৎপর্য বাহির করিয়াছি, যদি ধৈর্য থাকে তো বলি।

ক্ষিতি কহিল, 'ধৈৰ্য' থাকিবে কি না প্ৰে' হইতে বলিতে পারি না, প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া শেষে প্রতিজ্ঞা রক্ষা না হইতেও পারে। তুমি তো আরম্ভ করিয়া দাও, শেষে যদি অবস্থা ব্ঝিয়া তোমার দয়ার সঞ্চার হয় থামিয়া গেলেই হইবে।'

সমীর কহিল, 'ভালো করিয়া জীবনধারণ করিবার বিদ্যাকে সঞ্জীবনী-বিদ্যা বলা যাক। মনে করা যাক, কোনো কবি সেই বিদ্যা নিজে শিথিয়া অন্যকে দান করিবার জন্য জগতে আসিয়াছে। সে তাহার সহজ্ঞ স্বগাঁয় ক্ষমতায় সংসারকে বিমশ্রে করিয়া সংসারের কাছ হইতে সেই বিদ্যা উম্পার করিয়া महेन। स्म स्य मः मात्रस्क ভाলোবাসিन ना जाश नरह, किन्ज मः मात्र स्थन তাহাকে বলিল, "তুমি আমার বন্ধনে ধরা দাও" সে কহিল, "ধরা বদি দিই, তোমার আবর্তের মধ্যে যদি আকৃষ্ট হই, তাহা হইলে এ সঞ্জীবনী-বিদ্যা আমি শিখাইতে পারিব না: সংসারের সকলের মধ্যে থাকিয়াও আপনাকে বিচ্ছিন রাখিতে হইবে।" তথন সংসার তাহাকে অভিশাপ দিল, "তমি যে বিদ্যা আমার নিকট হইতে প্রাণ্ড হইয়াছ সে বিদ্যা অন্যকে দান করিতে পারিবে, কিল্ড নিজে ব্যবহার করিতে পারিবে না।" সংসারের এই অভিশাপ থাকাতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, গরের শিক্ষা ছাতের কান্সে লাগিতেছে, কিন্ত সংসারজ্ঞান নিজের জীবনে ব্যবহার করিতে তিনি বালকের ন্যায় অপট্র। তাহার কারণ, নিলি শতভাবে বাহির হইতে বিদ্যা শিখিলে বিদ্যাটা ভালো করিয়া পাওয়া যাইতে পারে, কিল্ড সর্বদা কাজের মধ্যে লিণ্ড হইয়া না থাকিলে তাহার প্রয়োগ শিক্ষা হয় না।

'তোমরা বে-সকল কথা তুলিরাছিলে সেগ্লা বড়ো বেশি সাধারণ কথা। মনে করো যদি বলা যায়, রামায়ণের তাংপর্য এই যে, রাজার গ্রে জন্মিয়াও অনেকে দৃঃখ ভোগ করিয়া থাকে, অথবা শকুন্তলার তাৎপর্য এই বে, উপযান্ত অবসরে দ্বীপার্ববের চিত্তে পরস্পরের প্রতি প্রেমের সন্তার হওয়া অসম্ভব নহে, তবে সেটাকে একটা নাতন শিক্ষা বা বিশেষ বার্তা বলা যায় না।'

স্রোতন্বিনী কিণ্ডিং ইতন্তত করিয়া কহিল, 'আমার তো মনে হয়, সেই-সকল সাধারণ কথাই কবিতার কথা। রাজগ্রহে জন্মগ্রহণ করিয়াও. সর্ব-প্রকার স্থের সম্ভাবনা সত্ত্বেও, আমৃত্যুকাল অসীম দঃখ রাম ও সীতাকে সংকট হইতে সংকটান্তরে ব্যাধের ন্যায় অনুসরণ করিয়া ফিরিয়াছে; সংসারের এই অত্যন্ত সম্ভবপর মানবাদ্দের এই অত্যন্ত পরোতন দঃথকাহিনীতেই পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট এবং আর্দ্র হইয়াছে। শকৃন্তলার প্রেমদ্শ্যের মধ্যে বাস্তবিকই কোনো নতেন শিক্ষা বা বিশেষ বার্তা নাই কেবল এই নিরতিশয় প্রাচীন এবং সাধারণ কথাটি আছে যে, শুভ অথবা অশুভ অবসরে প্রেম অলক্ষিতে অনিবার্যবেগে আসিয়া দঢ়বন্ধনে স্ত্রীপরেষের হাদয় এক করিয়া দেয়। এই অত্যন্ত সাধারণ কথা থাকাতেই সর্বসাধারণে উহার রসভোগ করিয়া আসিতেছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, দ্রোপদীর বন্দ্রহরণের বিশেষ অর্থ এই যে, মৃত্যু এই জীবজন্তুতর লতাতৃণাচ্ছাদিত বস মতীর বন্দ্র আকর্ষণ করিতেছে, কিন্তু বিধাতার আশীর্বাদে কোনোকালে তাহার বসনাগুলের অন্ত হইতেছে না-চির্রাদনই সে প্রাণময় সৌন্দর্যময় নববন্দ্র ভূষিত থাকিতেছে। কিন্ত সভাপবে যেখানে আমাদের হংপিপেডর রক্ত তর্রাপাত হইয়া উঠিয়াছিল এবং অবশেষে সংকটাপন্ন ভরের প্রতি দেবতার রূপায় দুই চক্ষ্ম অপ্রজ্ঞলে ॰লাবিত হইয়াছিল, সে কি এই নতেন এবং বিশেষ অর্থ গ্রহণ করিয়া। না, অত্যাচারপীডিত রমণীর লম্ভা ও সেই লম্জানিবারণ-নামক অতান্ত সাধারণ ম্বাভাবিক এবং প্রোতন কথায়? কচ-দেব্যানী-সংবাদেও মানবহ,দয়ের এক অতি চিরুতন এবং সাধারণ বিষাদকাহিনী বিবৃত আছে, সেটাকে যাঁহারা অকিণ্যিংকর জ্ঞান করেন এবং বিশেষ তত্তকেই প্রাধান্য দেন তাঁহারা কাবারসের অধিকাবী নতেন।

সমীর হাসিয়া আমাকে সন্বোধন করিয়া কহিলেন, শ্রীমতী স্রোভিন্দ্বনী আমাদিগকে কাব্যরসের অধিকারসীমা হইতে একেবারে নির্বাসিত করিয়া দিলেন, এক্ষণে ন্বয়ং কবি কী বিচার করেন একবার শুনা যাক।

স্রোতন্দিনী অত্যন্ত লম্জিত ও অন্তশ্ত হইয়া বারংবার এই অপবাদের প্রতিবাদ করিলেন।

আমি কহিলাম, 'এই পর্যন্ত বলিতে পারি, যখন কবিতটো লিখিতে বসিয়াছিলাম তখন কোনো অর্থই মাথায় ছিল না, তোমাদের কল্যাণে এখন দেখিতেছি লেখাটা বড়ো নির্পক হয় নাই, অর্থ অভিধানে কুলাইয়া উঠিতেছে कारवात এको। গু.१ এই यে, कवित्र तहनामान भारेरकत तहनामान উদ্রেক করিয়া দেয়: তথন স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ-বা সোন্দর্য, কেহ-বা নীতি কেহ-বা তত্ত সন্তুন করিতে থাকেন। এ যেন আতশবা**জিতে** আগনে ধরাইয়া দেওয়া-কাব্য সেই অণিনিশিখা, পাঠকদের মন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আতশবাজি। আগনে ধরিবামার কেহ-বা হাউইয়ের মতো একেবারে আকাশে উড়িয়া যায়, কেহ-বা তুর্বাড়ির মতো উচ্ছবসিত হইয়া উঠে. কেহ-বা বোমার মতো আওয়াজ করিতে থাকে। তথাপি মোটের উপর শ্রীমতী স্রোতম্বিনীর সহিত আমার মর্তবিরোধ দেখিতেছি না। অনেকে বলেন, আঠিই ফলের প্রধান অংশ এবং বৈজ্ঞানিক যান্তির দ্বারা তাহার প্রমাণ করাও যায়। কিন্ত তথাপি অনেক রসম্ভ ব্যক্তি ফলের শস্যাটি খাইয়া তাহার আঠি ফেলিয়া एन। एटर्मान कारात कारात मध्या योष-वा कारा। विराध भिक्षा थारक. তথাপি কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি তাহার রসপূর্ণ কাব্যাংশট্রক লইয়া শিক্ষাংশট্রক ফেলিয়া দিলে কেহ তাঁহাকে দোষ দিতে পারে না। কিণ্তু যাঁহারা আগ্রহ-সহকারে কেবল ঐ শিক্ষাংশটকেই বাহির করিতে চাহেন, আশবিণদ করি তহারাও সফল হউন এবং সুথে থাকুন। আনন্দ কাহাকেও বলপ্র্রাক দেওয়া যায় না। कुम्र-च्यान इटेर्ड र्क्ट-वा छाटात तक वाहित करत, रूक्ट-वा रेटलात अना তাহার বীজ বাহির করে, কেহ-বা মুম্পেনেরে তাহার শোভা দেখে। কাব্য হইতে কেহ-বা ইতিহাস আকর্ষণ করেন, কেহ-বা দর্শন উৎপাটন করেন, কেহ-বা নীতি, কেহ-বা বিষয়জ্ঞান উদ্ঘাটন করিয়া থাকেন, আবার কেহ-বা কাব্য হইতে কারা ছাড়া আর কিছাই বাহির করিতে পারেন না। যিনি যাহা পাইলেন তাহাই লইয়া সন্তুষ্টাচন্তে ঘরে ফিরিতে পারেন, কাহারো সহিত বিরোধের আবশাক দেখি না-বিরোধে ফলও নাই।

## কোতৃকহাস্য

শীতের সকালে রাস্তা দিয়া খেজুর-রস হাঁকিয়া যাইতেছে। ভোরের দিককার ঝাপ্সা কুয়াশাটা কাটিয়া গিয়া তর্ণ রোদ্রে দিনের আরুল্ডবেলাটা একট্ উপভোগযোগ্য আতপত হইয়া আসিয়াছে। সমীর চা থাইতেছে, ক্ষিতি থবরের কাগজ পড়িতেছে এবং ব্যাম মাথার চারি দিকে একটা অত্যত উল্জ্বল নীলে সব্বেজ মিশ্রিত গলাবশ্বের পাক জড়াইয়া একটা অসংগত মোটা লাঠি হস্তে সম্প্রতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

অদ্রে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া স্রোতিম্বিনী এবং দাঁশিত প্রম্পরের কটিবেন্টন করিয়া কী-একটা রহসাপ্রসঞ্জে বারম্বার হাসিয়া অম্পির হইতেছিল। ক্ষিতি এবং সমীর মনে করিতেছিল, এই উৎকট নীল-হরিত-পশমরাশি-পরিবৃত সুখাসীন নিশ্চিশ্তচিত্ত ব্যোমই ঐ হাসারসোচ্ছ্বাসের মূল কারণ।

এমন সময় অন্যমনস্ক ব্যোমের চিন্তও সেই হাস্যরবে আরুষ্ট হইল। চোকিটা সে আমাদের দিকে ঈষং ফিরাইয়া কহিল, 'দ্রে হইতে একজন প্রুষ্মনান্বের হঠাং দ্রম হইতে পারে যে, ঐ দ্বিট সখী বিশেষ কোনো একটা কোতুককথা অবলন্বন করিয়া হাসিতেছেন, কিন্তু সেটা মায়া। প্রুষ্মজাতিকে পক্ষপাতী বিধাতা বিনা কোতুকে হাসিবার ক্ষমতা দেন নাই, কিন্তু মেয়েরয় হাসে কী জন্য তাহা "দেবা ন জানন্তি কুতো মন্বাাঃ"। চক্মকি-পাথর স্বভাবত আলোকহীন, উপযুক্ত সংঘর্ষ প্রাণ্ড হইলে সে অটুশন্দে জ্যোতিস্ফ্র্মিজ নিক্ষেপ করে; আর মানিকের ট্রুর্রা আপনা-আপনি আলোর ঠিকরিয়া পড়িতে থাকে—কোনো-একটা সংগত উপলক্ষের অপেক্ষা রাথে না। মেয়েরা অন্প কারণে কাদিতে জানে এবং বিনা কারণে হাসিতে পারে; কারণ বাতীত কার্য হয় না, জগতের এই কড়া নিয়মটা কেবল প্রুব্রের পক্ষেই খাটে।'

সমীর নিঃশেষিত পাত্রে দ্বিতীয়বার চা ঢালিয়া কহিল, 'কেবল মেয়েদের হাসি নয়, হাসারসটাই আমার কাছে কিছু অসংগত ঠেকে। দৃঃখে কাঁদি, স্থে হাসি, এট্কু ব্কিতে বিলম্ব হয় না. কিন্তু কোতুকে হাসি কেন। কোতুক তো ঠিক স্থ নয়। যোটা মান্ব চৌকি ভাঙিয়া পড়িয়া গেলে আমাদের কোনো স্থের কারণ ঘটে, এ কথা বালতে পারি না, কিন্তু হাসির কারণ ঘটে ইহা পরীক্ষিত সত্য। ভাবিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে আশ্চর্মের বিষয় আছে।'

ক্ষিতি কহিল, 'কথাটা এই যে কৌতুকে আমরা হাসি কেন। একটা কিছু ভালো লাগিবার বিষয় যেই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল, অমনি আমাদের গলার ভিতর দিয়া একটা অভ্তুত প্রকারের শব্দ বাহির হইতে লাগিল এবং আমাদের মুখের সমস্ত মাংসপেশী বিকৃত হইয়া সম্মুখের দদতপঙ্জি বাহির হইয়া পড়িল—মানুষের মতো ভদ্র জীবের পক্ষে এমন একটা অসংযত অসংগত ব্যাপার কি সামান্য অভ্তুত এবং অবমানজনক। য়ুরোপের ভদ্রলোক ভরের চিহ্ন দুঃথের চিহ্ন প্রকাশ করিতে লন্জা বোধ করেন, আমরা প্রাচ্যজাতীয়েরা সভাসমাজে কৌতুকের চিহ্ন প্রকাশ করাটাকে নিতান্ত অসংযমের পরিচয় জ্ঞান করি—'

সমীর ক্ষিতিকে কথা শেষ করিতে না দিয়া কহিল, 'তাহার কারণ, আমাদের মতে কৌতুকে আমোদ অন্ভব করা নিতান্ত অযৌত্তিক। উহা ছেলেমান্ধেরই উপযুক্ত। এইজন্য কৌতুকরসকে আমাদের প্রবীণ লোকমান্তেই ছেবলামি বালিয়া ঘ্ণা করিয়া থাকেন। একটা গানে শ্নিয়াছিলাম, শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রাভণেগ প্রাতঃকালে হ্বান-হন্তে রাধিকার কুটিরে কিণ্ডিং অধ্যারের প্রার্থনায় আগমন করিয়াছিলেন, শ্নিয়া শ্রোতামাত্রের হাস্য উদ্রেক করিয়াছিল। কিন্তু হ্বান-হন্তে শ্রীকৃক্বের কম্পনা স্বান্ধর নহে, কাহারো পক্ষে আনন্দজনকও নহে—তব্ও যে আমাদের হাসি ও আমোদের উদয় হয়, তাহা অম্ভুত ও অম্লক নহে তো কী। এইজনাই এর্প চাপল্য আমাদের বিজ্ঞ সমাজের অন্মোদিত নহে। ইহা যেন অনেকটা পরিমাণে শারীরিক, কেবল স্নায়্র উত্তেজনা মাত্র। ইহার সহিত আমাদের সৌন্ধর্ববাধ, বৃদ্ধিব্তি, এমনকি স্বার্থবাধেরও যোগ নাই। অতএব, অনর্থক সামান্য কারণে ক্ষণকালের জন্য বৃদ্ধির এর্প অনিবার্য পরাভব, স্পর্যের এর্প সমাক্ বিচ্যুতি, মনস্বী জীবের পক্ষে লক্ষাজনক সন্দেহ নাই।'

ক্ষিতি একট্ৰ ভাবিয়া কহিল, 'সে কথা সতা। কোনো অখ্যাতনামা কবি-বিবচিত এই কবিতাটি বোধ হয় স্থানা আছে—

> তৃষার্ত হইয়া চাহিলাম একঘটি জল। তাড়াতাড়ি এনে দিলে আধখানা বেল॥

ত্বার্ত ব্যক্তি যথন একঘটি জল চাহিতেছে তথন অত্যত তাড়াতাড়ি করিয়া আধখানা বেল আনিয়া দিলে অপরাপর ব্যক্তির তাহাতে আমোদ অনুভব করিবার কোনো ধর্মসংগত অথবা যুক্তিসংগত কারণ দেখা যায় না। ত্বিত ব্যক্তির প্রার্থনামতে তাহাকে একঘটি জল আনিয়া দিলে সমবেদনাব্তিপ্রভাবে আমরা সুখ পাই: কিন্তু তাহাকে হঠাং আধখানা বেল আনিয়া দিলে, জানি না কী ব্তিপ্রভাবে আমাদের প্রচুর কৌতুক বোধ হয়। এই সুখ এবং কৌতুকের মধ্যে যখন শ্রেণীগত প্রভেদ আছে তথন দুইরের ভিন্নবিধ প্রকাশ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রকৃতির গৃহিণীপনাই এইর্প—কোথাও-বা অনাবশ্যক অপবায়,

কোথাও অত্যাবশ্যকের বেলায় টানাটানি! এক হাসির দ্বারা সূত্র এবং কৌতুক দ্বটোকে সারিয়া দেওয়া উচিত হয় নাই।'

ব্যাম কহিল, 'প্রকৃতির প্রতি অন্যায় অপবাদ আরোপ হইতেছে। স্বৃথে আমরা স্মিতহাস্য হাসি, কৌতুকে আমরা উচ্চহাস্য হাসিয়া উঠি। একটা আন্দোলনজনিত স্থায়ী, অপর্যাট সংঘর্ষজনিত আক্সিক।'

সমীর ব্যোমের কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল, 'আমোদ এবং কৌতুক ঠিক সূত্র নহে, বরঞ্চ তাহা নিশ্নমাত্রার দৃত্ত্ব। স্বল্প পরিমাণে দৃত্ত্ব ও পীড়ন আমাদের চেতনার উপর যে আঘাত করে তাহাতে আমাদের সুখ হইতেও পারে। প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে বিনা কণ্টে আমরা পাচকের প্রস্তুত অল্ল খাইয়া থাকি, তাহাকে আমরা আমোদ বলি না। কিন্তু যেদিন চড়িভাতি করা যায় সেদিন নিয়ম ভংগ করিয়া, কণ্ট স্বীকার করিয়া, অসময়ে সম্ভবত অথাদ্য আহার করি, তব্ তাহাকে বলি আমোদ। আমোদের জন্য আমরা ইচ্ছীপ্রেক যে পরিমাণে কণ্ট ও অশাদিত জাগ্রত করিয়া তুলি, তাহাতে আমাদের চেতনশক্তিকে উর্ত্তোজত করিয়া দেয়। কৌতুকও সেই জাতীয় স্থাবহ দৃঃখ। প্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমাদের চিরকাল যের্প ধারণা আছে, তাহাকে হ'কা-হস্তে রাধিকার কৃটিরে আনিয়া উপস্থিত করিলে হঠাৎ আমাদের সেই ধারণায় আঘাত করে: সেই আঘাত ঈষৎ পীড়া-জনক; কিন্তু সেই পীড়ার পরিমাণ এমন নিয়মিত যে, তাহাতে আমাদিগকে যে পরিমাণে দৃঃখ দেয়, আমাদের চেতনাকে অকম্মাৎ চণ্ডল করিয়া তুলিয়া তদপেক্ষা অধিক স্থী করে। এই সীমা ঈষং অতিক্রম করিলেই কৌতুক প্রকৃত পাঁড়ায় পরিণত হইয়া উঠে। যদি যথার্থ ভঞ্জির কীর্তানের মাঝখানে কোনো রাসকভাবায়্বগ্রন্থ ছোকরা হঠাং শ্রীকৃষ্ণের ঐ তামক্টধ্ম-পিপাস্তার গান গাহিত তবে তাহাতে কোতুক বোধ হইত না: কারণ আঘাতটা এত গ্রেতর হইত যে, তংক্ষণাং তাহা উদাত মুন্দি-আকার ধারণ করিয়া উক্ত রসিক বাক্তির প্তাভিমুখে প্রবল প্রতিঘাতস্বর্পে ধাবিত হইত। অতএব আমার মতে কোতৃক— চেতনাকে প্রীড়ন; আমোদও তাই। এইজনা প্রকৃত আনন্দের প্রকাশ স্মিতহাস্য এবং আমোদ ও কোতুকের প্রকাশ উচ্চহাসা; সে হাসা যেন হঠাৎ একটা দ্রুত আঘাতের পাঁড়নবেগে সশব্দে উধের উদ্গাণ হইয়া উঠে।

ক্ষিতি কহিল, 'তোমরা যখন একটা মনের মতো থিওরির সঙ্গে একটা মনের মতো উপমা জ্বড়িয়া দিতে পার, তখন আনন্দে আর সত্যাসতা জ্ঞান থাকে না। ইহা সকলেরই জ্ঞানা আছে, কৌতুকে যে কেবল আমরা উচ্চহাস্য হাসি তাহা নহে, মৃদ্হাস্যও হাসি, এমনকি মনে মনেও হাসিয়া থাকি। কিন্দু ওটা একটা অবান্তর কথা। আসল কথা এই যে, কোতুক আমাদের চিত্তের উত্তেজনার কারণ; এবং চিত্তের অনতিপ্রবল উত্তেজনা আমাদের পক্ষে স্থজনক। আমাদের অন্তরে বাহিরে একটি স্যুক্তিসংগত নিরমশৃভ্থলার আধিপত্য; সমস্তই চিরান্ডান্ত, চিরপ্রত্যাশিত; এই স্ক্নিয়মিত থালিরাজ্যের সমভূমিমধ্যে যথন আমাদের চিত্ত অবাধে প্রবাহিত হইতে থাকে, তথন তাহাকে বিশেষর্পে অন্ভব করিতে পারি না। ইতিমধ্যে হঠাং সেই চান্নি দিকের যথাযোগ্যতা ও যথাপরিমিততার মধ্যে যদি একটা অসংগত ব্যাপারের অবতারণা হয়, তবে আমাদের চিত্তপ্রবাহ অকন্সাং বাধা পাইয়া দ্নিবার হাস্যতরংগ বিক্ষ্ব হইয়া উঠে। সেই বাধা স্থের নহে, সৌন্ধর্যের নহে, স্বিধার নহে, তেমনি আবার অতিদ্বংথেরও নহে; সেইজন্য কোতুকের সেই বিশ্ব্য অমিশ্র উত্তেজনার আমাদের আমাদের আমাদের প্রধ্যে হয়।

আমি কহিলাম, 'অন্ভবক্রিয়া মাত্রই স্থের, যদি না তাহার সহিত কোনো গ্রহতর দঃখভয় ও স্বার্থহানি মিগ্রিত থাকে। এমনকি, আরু পাইতেও সূথ আছে, যদি তাহার সহিত বাস্তবিক ভয়ের কোনো কারণ জড়িত না থাকে। ছেলেরা ভূতের গঙ্গপ শর্মানতে একটা বিষম আকর্ষণ অন্ভব করে, কারণ হাংকদ্পের উত্তেজনায় আমাদের যে চিত্তচাঞ্চল্য জন্মে তাহাতেও আনন্দ আছে। রামায়ণে সীতাবিয়োগে রামের দঃখে আমরা দঃখিত হই, ওথেলোর অমলেক অস্য়ো আমাদিগকে প্রীড়িত করে, দুহিতার কৃতঘাতাশরবিন্ধ উদ্মাদ লিয়রের মর্মাযাতনায় আমরা ব্যাথা বোধ করি—কিন্তু সেই দঃখপীড়া বেদনা উদ্রেক করিতে না পারিলে সে-সকল কাব্য আমাদের নিকট তুচ্ছ হইত। বরও দঃথের কাব্যকে আমরা সুখের কাব্য অপেক্ষা অধিক সমাদর করি: কারণ, দুঃখানুভবে আমাদের চিত্তে অধিকতর আন্দোলন উপস্থিত করে। কৌতুক মনের মধ্যে হঠাৎ আঘাত করিয়া আমাদের সাধারণ অন্ভবক্তিয়া জাগ্রত করিয়া দেয়। এইজন্য অনেক রসিক লোক হঠাৎ শরীরে একটা আঘাত করাকে পরিহাস জ্ঞান করেন: অনেকে গালিকে ঠাট্টার স্বর্প ব্যবহার করিয়া থাকেন: বাসরঘরে কর্ণমর্দন এবং অন্যান্য পীড়ননৈপ্রণ্যকে বিশাসীমন্তিনীগণ একপ্রেণীর হাসারস বলিয়া স্থির করিয়াছেন: হঠাৎ উৎকট বোমার আওয়ান্ত করা আমাদের দেশে উৎসবের অংগ।

ক্ষিতি কহিল, 'বন্ধাণ, ক্ষান্ত হও। কথাটা একপ্রকার শেষ হইরাছে। বতটাকু পাঁড়নে সা্থবোধ হয় তাহা তোমরা অতিক্রম করিয়াছ, এক্ষণে দাঃখ ক্রমে প্রবল হইরা উঠিতেছে। আমরা বেশ ব্বিয়াছি যে, কর্মেডির হাস্য ও ট্টাজেডির অশ্রজন দাঃখের তারতম্যের উপর নির্ভার করে—' ব্যাম কহিল, 'ষেমন বরফের উপর প্রথম রোদ্র পাড়লে তাহা ঝিক্মিক্ করিতে থাকে এবং রোদ্রের তাপ বাড়িয়া উঠিলে তাহা গালিয়া পড়ে। তুমি কতকগ্রিল প্রহসন ও ট্রাব্রেডির নাম করো, আমি তাহা হইতে প্রমাণ করিয়া দিতেছি—'

এমন সময় দীশ্তি ও স্রোতিশ্বনী হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দীশ্তি কহিলেন, 'তোমরা কী প্রমাণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছ।'

ক্ষিতি কহিল, 'আমরা প্রমাণ করিতেছিলাম যে, তোমরা এতক্ষণ বিনা কারণে হাসিতেছিলে।'

শ্নিরা দীপ্তি স্রোত্দ্বিনীর ম্থের দিকে চাহিলেন, স্রোত্দ্বিনী দীপ্তির ম্থের দিকে চাহিলেন, এবং উভয়ে প্নরায় কলকপ্তে হাসিয়া উঠিলেন।

ব্যোম কহিল, 'আমি প্রমাণ করিতে যাইতেছিলাম যে, কর্মোডতে পরের 
স্কম্প পীড়া দেথিয়া আমরা হাসি এবং ট্র্যাক্ষেডিতে পরের অধিক পীড়া দেথিয়া 
আমরা কাঁদি।'

দীশ্তি ও স্লোতাশ্বনীর স্মিণ্ট সাম্মিলত হাস্যরবে প্নেশ্চ গৃহ ক্জিত হইয়া উঠিল, এবং অনর্থক হাস্য-উদ্রেকের জন্য উভয়ে উভয়কে দোষী করিয়া, পরস্পরকে তর্জনপূর্বক হাসিতে হাসিতে সলম্জভাবে দৃই সখী গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রেষ্ সভাগণ এই অকারণ হাস্যোচ্ছ্রাসদ্শ্যে দ্মিতম্থে অবাক হইয়া রহিল। কেবল সমীর কহিল, 'বাোম, বেলা অনেক হইয়াছে, এখন তোমার ঐ বিচিত্রবর্ণের নাগপাশবন্ধনটা খ্লিয়া ফেলিলে স্বাস্থাহানির সম্ভাবনা দেখি না।'

ক্ষিতি ব্যোমের লাঠিগাছটি তুলিয়া অনেকক্ষণ মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, ব্যোম, তোমার এই গদাখানি কি কর্মোডর বিষয়, না ট্যাব্রেডির উপকরণ।

# কৌতুকহাস্যের মাত্রা

সেদিনকার ডায়ারিতে কৌতুকহাস্য সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা পাঠ করিয়া প্রীমতী দীণিত লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, 'একদিন প্রাতঃকালে স্রোতাম্বনীতে ও আমাতে মিলিয়া হাসিয়াছিলাম। ধন্য সেই প্রাতঃকাল এবং ধন্য দুই স্থীর হাস্য। জগংস্থিত অবধি এমন চাপল্য অনেক রমণীই প্রকাশ করিয়াছে, এবং ইতিহাসে তাহার ফলাফল ভালো মন্দ নানা আকারে ম্থায়ী ইইয়াছে। নারীর হাসি অকারণ হইতে পারে, কিন্তু তাহা অনেক মন্দাক্রান্তা, উপেন্দ্র-বন্তা, এমনকি, শার্দ্ পাকিকীড়িতছেন্দ, অনেক বিপদী, চতুম্পদী এবং চতুর্দশাপদীর আদিকারণ হইয়াছে, এইর্প শুনা যায়। রমণী তরলম্বভাববশত অনর্থক হাসে, মাঝের হইতে তাহা দেখিয়া অনেক প্রযুষ অনর্থক কাঁদে, অনেক প্রযুষ ছন্দ মিলাইতে বসে, অনেক প্রযুষ গলায় দড়ি দিয়া মরে—আবার এইবার দেখিলাম, নারীর হাসো প্রবীণ ফিলজফরের মাথায় নবীর্ফলজফি বিকশিত হইয়া উঠে। কিন্তু সত্য কথা বলিতেছি, তত্ত্বনির্ণয় অপেক্ষা প্রেল্ড তিন প্রকারের অবস্থাটা আমরা পছন্দ করি।'

এই বলিয়া সেদিন আমরা হাস্য সম্বদেধ যে সিম্ধান্তে উপনীত হইরা-ছিলাম শ্রীমতী দীপিত তাহাকে যাজিহীন অপ্রামাণিক বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

আমার কথা এই যে, আমাদের সেদিনকার তত্ত্বের মধ্যে যে যাজির প্রাবল্য ছিল না. সেজন্য শ্রীমতী দীশ্তির রাগ করা উচিত হয় না। কারণ, নারীহাস্যে প্থিবীতে যতপ্রকার অনর্থপাত করে, তাহার মধ্যে বান্ধিমানের বান্ধিশ্রংশও একটি। যে অবস্থায় আমাদের ফিলজফি প্রলাপ হইয়া উঠিয়াছিল, সে অবস্থায় নিশ্চয়ই মনে করিলেই কবিতা লিখিতেও পারিতাম, এবং গলায় দতি দেওয়াও অসম্ভব হইত না।

যাহা হউক, সেদিন মোটের উপরে আমরা প্রশ্নটা এই তুলিরাছিলাম বে, বেমন দঃথের কামা তেমনি স্থের হাসি আছে, কিন্তু মাঝে হইতে কৌতুকের হাসিটা কোথা হইতে আসিল। কৌতুক জিনিসটা কিছ্ন রহসাময়। জন্তুরাও স্থ দঃখ অন্ভব করে, কিন্তু কৌতুক অন্ভব করে না। অলংকারশান্দে বে কটা রসের উল্লেখ আছে সব রসই জন্তুদের অপরিণত অপরিন্দ্র্ট সাহিত্যের মধ্যে আছে, কেবল হাসারসটা নাই। হয়তো বানরের প্রকৃতির মধ্যে এই রসের কথাঞিং আভাস দেখা বায়, কিন্তু বানরের সহিত মান্বের আরো অনেক বিবয়েই সাদ্শা আছে।

বাহা অসংগত তাহাতে মান্বের দুঃখ পাওরা উচিত ছিল, হাসি পাইবার

কোনো অর্থাই নাই। পশ্চাতে যখন চৌকি নাই তখন চৌকিতে বসিতেছি মনে করিয়া কেহ যদি মাটিতে পড়িয়া যায় তবে তাহাতে দশকিব্দেদর সন্খান্তব করিবার কোনো যাজিসংগত কারণ দেখা যায় না। এমন একটা উদাহরণ কেন, কৌতুকমাত্রেরই মধ্যে এমন একটা পদার্থ আছে যাহাতে মান্ধের সন্খ না হইয়া দৃর্খ হওয়া উচিত।

আমরা কথার কথার সেদিন ইহার একটা কারণ নির্দেশ করিরাছিলাম। আমরা বিলয়াছিলাম, কৌতুকের হাসি এবং আমোদের হাসি একজাতীর, উভর হাস্যের মধ্যেই একটা প্রবলতা আছে। তাই আমাদের সন্দেহ হইয়াছিল বে, হয়তো আমোদ এবং কৌতুকের মধ্যে একটা প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে: সেইটে বাহির করিতে পারিলেই কৌতুকহাস্যের রহস্যভেদ হইতে পারে।

সাধারণভাবে স্থের সহিত আমোদের একটা প্রভেদ আছে। নিয়মভণ্ণে বে একট্ন পাঁড়া আছে, সেই পাঁড়াট্বকু না থাকিলে আমোদ হইতে পারে নায়। আমোদ জিনিসটা নিতানৈমিত্তিক সহজ নিয়মসংগত নহে; তাহা মাঝেমাঝে এক-এক দিনের; তাহাতে প্রয়াসের আবশাক। সেই পাঁড়ন এবং প্রয়াসের সংঘর্ষে মনের যে একটা উত্তেজনা হয়, সেই উত্তেজনাই আমোদের প্রধান উপকরণ।

আমরা বলিয়াছিলাম, কৌতুকের মধ্যেও নির্মভগ্গজনিত একটা পীড়া আছে; সেই পীড়াটা অতি অধিকমান্তার না গেলে, আমাদের মনে যে একটা স্থুথকর উত্তেজনার উদ্রেক করে, সেই আকস্মিক উত্তেজনার আঘাতে আমরা ছাসিয়া উঠি। যাহা স্সংগত তাহা চিরদিনের নির্মসম্মত, যাহা অসংগত তাহা ক্ষণকালের নির্মভগ্গ। যেখানে যাহা হওয়া উচিত সেখানে তাহা ছইলে, তাহাতে আমাদের মনের কোনো উত্তেজনা নাই; হঠাং না হইলে কিম্বা আর-একর্প হইলে সেই আকস্মিক অনতিপ্রবল উৎপীড়নে মনটা একটা বিশেষ চেতনা অনুভব করিয়া সুখ পায় এবং আমরা হাসিয়া উঠি।

সেদিন আমরা এই পর্যশ্ত গিয়াছিলাম, আর বেশি দ্রে যাই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আর যে যাওয়া যায় না, তাহা নহে। আরো বলিবার কথা আছে।

শ্রীমতী দাঁপিত প্রশ্ন কবিয়াছেন যে, আমাদের চার পশ্ডিতের সিম্ধান্ত বদি সত্য হয়, তবে চালতে চালতে হঠাং অলপ হ'চট খাইলে কিন্বা রাস্তার বাইতে অকস্মাং অলপমাত্রায় দুর্গান্ধ নাকে আসিলে আমাদের হাসি পাওয়া. অক্তত উত্তেজনাজনিত সুখ অনুভব করা উচিত।

এ প্রদেনর স্বারা আমাদের মীমাংসা খণ্ডিত হইতেছে না, সীমাবন্ধ

হইতেছে মাত্র। ইহাতে কেবল এইট্কু দেখা যাইতেছে যে, পীড়নমাত্রেই কোতুকজনক উত্তেজনা জন্মায় না; অতএব, এক্ষণে দেখা আবশ্যক, কোতুক-পাঁডনের বিশেষ উপকরণটা কাঁ।

জড়প্রকৃতির মধ্যে কর্ণরসও নাই, হাসারসও নাই। একটা বড়ো পাথর ছোটো পাথরকে গ্রেড়াইয়া ফেলিলেও আমাদের চোথে জল আসে না, এবং সমতলক্ষেত্রর মধ্যে চলিতে চলিতে হঠাং একটা খাপছাড়া গিরিশালা দেখিতে পাইলে তাহাতে আমাদের হাসি পায় না। নদী নির্মার পর্বত সমন্দের মধ্যে মাঝে-মাঝে আকস্মিক অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়— তাহা বাধাজনক, বিরজ্জিনক, পীড়াজনক হইতে পারে, কিন্তু কোনো স্থানেই কৌতুকজনক হয় না। সচেতন পদার্থ -সম্বাধীয় খাপছাড়া ব্যাপার ব্যতীত, শ্রাধ জড়পদার্থে আমাদের হাসি আনিতে পারে না।

কেন, তাহা ঠিক করিয়া বলা শক্ত; কিম্তু আলোচনা করিয়া দেখিতে দোষ নাই।

আমাদের ভাষায় কৌতুক এবং কৌত্হল শব্দের অথের যোগ আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক স্থলে একই অথে বিকল্পে উভয় শব্দেরই প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহা হইতে অনুমান করি, কৌত্হলব্তির সহিত কৌতুকের বিশেষ সম্বৰ্থ আছে।

কোত্হলের একটা প্রধান অপ্য ন্তনম্বের লালসা, কোতৃকেরও একটা প্রধান উপাদান ন্তনম্ব। অসংগতের মধ্যে যেমন নিছক বিশ্বন্ধ ন্তনম্ব আছে, সংগতের মধ্যে তেমন নাই।

কিন্তু প্রকৃত অসংগতি ইচ্ছাশন্তির সহিত জড়িত, তাহা জড় পদার্থের মধ্যে নাই। আমি যদি পরিন্দার পথে চলিতে চলিতে হঠাং দ্রগন্ধ পাই তবে আমি নিশ্চর জানি, নিকটে কোথাও এক জায়গায় দ্রগন্ধ বন্তু আছে, তাই এইর্প ঘটিল: ইহাতে কোনোর্প নিয়মের ব্যতিক্রম নাই, ইহা অবশাদভাবী। জড়প্রকৃতিতে যে কারণে যাহা হইতেছে তাহা ছাড়া আর-কিছ্ন হইবার জো নাই, ইহা নিশ্চর।

কিন্তু পথে চলিতে চলিতে যদি হঠাং দেখি, একজন মান্য বৃন্ধ বাজি খেমটা-নাচ নাচিতেছে, তবে সেটা প্রকৃতই অসংগত ঠেকে; কারণ তাহা অনিবার্ষ নিয়মসংগত নহে। আমরা বৃন্ধের নিকট কিছুবতেই এর্প আচরণ প্রত্যাশা করি না, কারণ সে ইচ্ছাশত্তিসম্পল্ল লোক; সে ইচ্ছা করিয়া নাচিতেছে, ইচ্ছা করিলে না নাচিতে পারিত। জড়ের নাকি নিজের ইচ্ছামতো কিছু হয় না, এইজনা জড়ের পক্ষে কিছুই অসংগত কোতুকাবহ হইতে পারে না। এইজনা

অনপেক্ষিত হ'নুচট বা দ্বর্গণধ হাস্যজনক নহে। চায়ের চামচ যদি দৈবাৎ চায়ের পেয়ালা হইতে চ্যুত হইয়া দোয়াতের কালির মধ্যে পড়িয়া যায় তবে সেটা চামচের পক্ষে হাস্যকর নহে—ভারাকর্ষণের নিয়ম তাহার লগ্ঘন করিবার জ্যো নাই; কিন্তু অন্যমনস্ক লেথক যদি তাহার চায়ের চামচ দোয়াতের মধ্যে ডুবাইয়া চা খাইবার চেন্টা করেন, তবে সেটা কোডুকের বিষয় বটে। ধর্মানীতি যেমন জড়ে নাই, অসংগতিও সেইর্প জড়ে নাই। মনঃপদার্থ প্রবেশ করিয়া যেখানে ন্বিধা জন্মাইয়া দিয়াছে, সেইখানেই উচিত এবং অন্তিত, সংগত এবং অন্তিত, সংগত এবং অন্তেত।

কৌত্হল জিনিসটা অনেক পথলে নিষ্ঠ্র, কৌতুকের মধ্যেও নিষ্ঠ্রত।
আছে। সিরাজশেণীলা দ্ইজনের দাড়িতে দাড়িতে বাঁধিয়া উভয়ের নাকে
নস্য প্রিয়া দিতেন, এইর্প প্রবাদ শ্না যায়—উভয়ে যথন হাঁচিতে আরশ্ভ
করিত তথন সিরাজদেণীলা আমোদ অন্ভব করিতেন। ইহার মধ্যে অসংগতি
কোন্খানে। নাকে নস্য দিলে তো হাঁচি আসিবারই কথা। কিন্তু এখানেও
ইচ্ছার সহিত কার্থের অসংগতি। যাহাদের নাকে নস্য দেওয়া হইতেছে
তাহাদের ইচ্ছা নয় যে তাহারা হাঁচে, কারণ হাঁচিলেই তাহাদের দাড়িতে
অকস্মাৎ টান পড়িবে; কিন্তু তথাপি তাহাদিগকে হাঁচিতেই হইতছে।

এইর্প ইচ্ছার সহিত অবস্থাব অসংগতি, উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের অসংগতি, কথার সহিত কার্যের অসংগতি, এগ্লোর মধ্যে নিষ্ঠারতা আছে। অনেক সময় আমরা যাহাকে লইয়া হাসি সে নিজের অবস্থাকে হাস্যের বিষয় জ্ঞান করে না। এইজনাই পাঞ্চৌতিক সভায় বোয় বিলয়ছিলেন যে, কর্মোভ এবং ট্রাজেভি কেবল পীভূনের মান্রাভেদ। কর্মোভতে যতট্বকু নিষ্ঠারতা প্রকাশ হয় তাহাতে আমাদের হাসি পায় এবং ট্রাজেভিতে যতদ্রে পর্যান্ত বায় তাহাতে আমাদের চোখে জল আসে। গর্দভের নিকট অনেক টাইটিনিয়া অপ্রেণ মোহ-বশত যে আত্মবিস্কান করিয়া থাকে তাহা মান্রাভেদে এবং পাত্রভেদে মর্মাভেদী শোকের কারণ হইয়া উঠে।

অসংগতি কমেডিরও বিষয়, অসংগতি ট্রাজেডিরও বিষয়। কমেডিতেও ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসংগতি প্রকাশ পায়। ফল্স্টাফ উইন্ড্সর-বাসিনী রিগণার প্রেমলালসায় বিশ্বস্তাচিত্তে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু দ্বর্গতির একশেষ লাভ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন; রামচন্দ্র যথন রাবণবধ করিয়া, বনবাস-প্রতিজ্ঞা প্রেণ করিয়া, রাজো ফিরিয়া আসিয়া দাম্পতাস্থের চরমশিধরে আরোহণ করিয়াছেন, এমন সময় অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্ঞাঘাত হইল, গর্ভবতী সীতাকে অরণ্যে নির্বাসিত করিতে বাধ্য হইলেন। উভয় স্থলেই আশার

সহিত ফলের, ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসংগতি প্রকাশ পাইতেছে। অতএব স্পন্ট দেখা যাইতেছে, অসংগতি দ্বই শ্রেণীর আছে; একটা হাসান্ধনক, আর-একটা দ্বঃখন্ধনক। বিরন্ধিজনক, বিক্ষয়জনক, রোষজনককেও আমরা শেষ শ্রেণীতে ফেলিতেছি।

অর্থাৎ, অসংগতি ৰখন আমাদের মনের অনতিগভীর স্তরে আঘাত করে তখনই আমাদের কোঁতুক বোধ হয়, গভীরতর স্তরে আঘাত করিলে আমাদের দ্বংখ বোধ হয়। শিকারী যখন অনেকক্ষণ অনেক তাক করিয়া হংসদ্রমে একটা দ্রুপ্থ শ্বেত পদার্থের প্রতি গ্র্বাল বর্ষণ করে এবং ছ্টিয়া কাছে গিয়া দেখে সেটা ছিল্ল বন্ধ্যণড, তখন তাহার সেই নৈরাশ্যে আমাদের হাসি পায়; কিন্তু কোনো লোক যাহাকে আপন জীবনের পরম পদার্থ মনে করিয়া একাগ্র-চিত্তে একান্ত চেন্টায় আজন্মকাল তাহার অনুসরণ করিয়াছে এবং অবশেষে সিম্পকাম হইয়া তাহাকে হাতে লইয়া দেখিয়াছে, সে তুচ্ছ প্রবঞ্চনামান্ত, তখন তাহার সেই নৈরাশ্যে অনতঃকরণ ব্যথিত হয়।

পথ্ল কথাটা এই যে, অসংগতির তার অন্দেপ অন্দেপ চড়াইতে চড়াইতে বিস্ময় ক্রমে হাস্যে এবং হাস্য ক্রমে অশ্রব্ধলে পরিণত হইতে থাকে।

ফাল্যান ১৩০১

#### নববর্ষা

আষাঢ়ের মেঘ প্রতি বংসর যথনি আসে তথনি আপন ন্তনম্বে রসাক্রান্ত ও প্রোতনম্বে প্রাট্ভত হইয়া আসে। তাহাকে আমরা ভূল করি না, কারণ সে আমাদের ব্যবহারের বাহিরে থাকে। আমার সংকোচের সপ্সে সে সংকুচিত হয় না।

মেঘে আমার কোনো চিহ্ন নাই। সে পথিক, আসে যায়, থাকে না।
আমার জরা তাহাকে স্পর্শ করিবার অবকাশ পায় না। আমার আশানৈরাশ্য
হইতে সে বহুদুরে।

এইজন্য কালিদাস উম্জায়নীর প্রাসাদশিখর হইতে যে আষাঢ়ের মেঘ দেখিয়াছিলেন আমরাও সেই মেঘ দেখিতেছি, ইতিমধ্যে পরিবর্তমান মান্বের ইতিহাস তাহাকে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু সে অবন্তী, সে বিদিশা কোথায়। মেঘদ্তের মেঘ প্রতিবংসর চিরন্তন চিরপ্রোতন হইয়া দেখা দেয়, বিক্রমাদিত্যের যে উম্জায়নী মেঘের চেয়ে দৃঢ় ছিল, বিনন্ট্স্বশেনর মতো তাহাকে আর ইচ্ছা করিলে গাঁডবার জ্যে নাই।

মেঘ দেখিলে 'স্থিনোং পানাথাব্তিচেতঃ', স্থা লোকেরও আন্মনা ভাব হয় এইজনাই। মেঘ মন্যালোকের কোনো ধার ধারে না বালিয়া মান্যকে অভ্যন্ত গণ্ডার বর্ট্টরের লইয়া য়য়। মেঘের সংগ্গ আমাদের প্রতিদিনের চিন্তা-চেন্টা-কাজকর্মের কোনো সন্বন্ধ নাই বালিয়া সে আমাদের মনকে ছুটি দেয়। মন তথন বাধন মানিতে চাহে না, প্রভুশাপে নির্বাসিত ফক্লের বিরহ তথন উদ্দাম হইয়া উঠে। প্রভুভ্ত্যের সন্বন্ধ সংসারের সন্বন্ধ; মেঘ সংসারের এই প্রয়েজনীয় সন্বন্ধগ্রেলাকে ভুলাইয়া দেয়, তথনি হুদয় বাধ ভাঙিয়া আপনার পথ বাহির করিতে চেন্টা করে।

মেঘ আপনার নিতান্তন চিত্রবিন্যাসে, অধ্বকারে, গর্জনে, বর্ষণে, চেনা প্রিবার উপর একটা প্রকাণ্ড অচেনার আভাস নিক্ষেপ করে—একটা বহুদ্রে কালের এবং বহুদ্র দেশের নিবিড় ছায়া ঘনাইয়া তোলে—তখন পরিচিত প্রিবার হিসাবে যাহা অসম্ভব ছিল তাহা সম্ভবপর বলিয়া বােধ হয়। কর্মান্থা প্রিয়তম যে আসিতে পারে না, পথিকবধ্ তখন এ কথা আর মানিতে চাহে না। সংসারের কঠিন নিয়ম সে জানে, কিন্তু জ্ঞানে জানে মাত্ত; সে নিয়ম যে এখনো বলবান আছে, নিবিড় বর্ষার দিনে এ কথা তাহার হুদ্রের প্রতীতি হয় না।

সেই কথাই ভাবিতেছিলাম; ভোগের স্বারা এই বিপ্লে প্রিবী, এই

চিরকালের প্থিবী, আমার কাছে থব হইয়া গেছে। আমি তাহাকে বতট্কু পাইয়াছি তাহাকে ততট্কু বলিয়াই জানি, আমার ভোগের বাহিরে তাহার অদিত আমি গণাই করি না। জীবন শক্ত হইয়া বাধিয়া গেছে, সপে সপে সে নিজের আবশ্যক প্থিবীট্কুকে টানিয়া আটিয়া লইয়াছে। নিজের মধ্যে এবং নিজের প্থিবীর মধ্যে এবন আর কোনো রহস্য দেখিতে পাই না বলিয়াই শাশত হইয়া আছি। নিজেকে সম্পূর্ণ জানি মনে করি এবং নিজের প্থিবীট্কুকেও সম্পূর্ণ জানিয়াছি বলিয়া দিথর করিয়াছি। এমন সময় প্রে দিগনত দিনশ্ব অধ্বারে আছেয় করিয়া কোথা হইতে সেই শতশতাব্দী প্রেকার কালিদাসের মেঘ আসিয়া উপদ্যিত হয়। সে আমার নহে; আমার প্থিবীট্কুর নহে; সে আমাকে কোন্ অলকাপ্রেগিডে, কোন্ চিরমোবনের রাজ্যে, চিরবিছেদের বেদনায়, চিরমিলনের আম্বাসে, চিরসোম্পর্যের প্রতিহ্নীন তীর্থাভিম্থে আকর্ষণ করিতে থাকে। তথন, প্থিবীর যেট্কু জানি সেট্কু তুচ্ছ হইয়া যায়, যাহা জানিতে পারি নাই তাহাই বড়ো হয়া উঠে, যাহা পাইলাম না তাহাকেই লব্দ জিনিসের চেয়ে বেশি সত্য মনে হইতে থাকে।

আমার নিত্যকর্মক্ষেত্রকে, নিত্যপরিচিত সংসারকে আছের করিয়া দিয়া সঞ্জলমেদমেদ্র পরিপ্র নববর্ষা আমাকে অজ্ঞাত ভাবলোকের মধ্যে সমস্ত বিধিবিধানের বাহিরে একেবারে একাকী দাঁড় করাইয়া দেয়—প্থিবীর এই কয়টা বংসর কাড়িয়া লইয়া আমাকে একটি প্রকাণ্ড পরমায়র বিশালছের মাঝখানে প্রাপন করে: আমাকে রামগিরি-আশ্রমের জনশ্ন্য শৈলশ্গের শিলাতলে সংগীহীন করিয়া ছাড়িয়া দেয় ৷ সেই নির্জন শিখর এবং আমার কোনো-এক চিরনিকেতন অত্রাত্মার চিরগমাস্থান অলকাপ্রের মাঝখানে একটি স্বৃহৎ স্বদর প্থিবী পড়িয়া আছে মনে পড়ে—নদীকলধ্বনিত, সান্মংপর্বতবন্ধরে, জম্বুকুঞ্জছায়াশ্ধকার, নববারিসিঞ্চিত যুখীস্গাধ্ধ একটি বিপ্লে প্থিবী। হুদ্ম সেই প্থিবীর বনে বনে গ্রামে গ্রামে শ্রেগ দ্রেগ নদীর কলে ক্লে ফ্রিতে ফ্রিতে, অপরিচিত স্করের পরিচয় লইতে লইতে, দীর্ঘ বিরহের শেষ মাক্ষপ্থানে যাইবার জন্য মানসোৎস্ক হংসের নায় উৎস্ক হইয়া উঠে।

মেঘদ্ত ছাড়া নববর্ষার কাব্য কোনো সাহিত্যে কোণাও নাই। ইহাতে বর্ষার সমস্ত অন্তর্বেদনা নিত্যকালের ভাষায় লিখিত হইরা গেছে। প্রকৃতির সাংবংসারিক মেঘোংসবের অনির্বাচনীয় কবিস্থগাথা মানবের ভাষার বাঁধা পড়িয়াছে।

প্রমেঘে বৃহৎ প্থিবী আমাদের কম্পনার কাছে উদ্ঘাটিত হইরাছে।

আমরা সম্পন্ন গ্হেম্থটি হইরা আরামে সম্তোবের অর্ধনিমীলিতলোচনে ষে গ্রেট্কুর মধ্যে বাস করিতেছিলাম, কালিদাসের মেঘ 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' হঠাং আসিয়া আমাদিগকে সেখান হইতে ঘরছাড়া করিয়া দিল। আমাদের গোয়ালঘর-গোলাবাড়ির বহুদ্রে যে আবর্তভঞ্জা নর্মাদা শুকুটি রচনা করিয়া চিলয়াছে, যে চিত্রক্টের পাদকুঞ্জ প্রফ্রল্ল নবনীপে বিকশিত, উদয়নকথাকোবিদ গ্রামব্যুদের স্বারের নিকট যে চৈত্যবট শুক্কাকলীতে মুখর, তাহাই আমাদের পরিচিত কর্দ্র সংসারকে নিরুহত করিয়া বিচিত্র সৌন্দর্যের চিত্রসত্যে উদ্ভাসিত হুয়া দেখা দিয়াছে।

বিরহীর বাগ্রতাতেও কবি পথসংক্ষেপ করেন নাই। আষাঢ়ের নীলাভ মেঘচ্ছায়াব্ত নগ-নদী-নগর-জনপদের উপর দিয়া রহিয়া রহিয়া ভাবাবিষ্ট অলসগমনে যাত্রা করিয়াছেন। যে তাহার মাণ্ধনয়নকে অভ্যর্থনা করিয়া ভাকিয়াছে, তিনি তাহাকে আর না বালতে পারেন নাই। পাঠকের চিত্তকে কবি বিরহের বেগে বাহির করিয়াছেন, আবার পথের সৌন্দর্যে মন্থর করিয়া ভূলিয়াছেন। যে চরম স্থানে মন ধাবিত হইতেছে তাহার সমুদীর্ঘ পথটিও মনোহর, সে পথকে উপেক্ষা করা যায় না।

বর্ধায় অভাসত পরিচিত সংসার হইতে বিজিপত হইয়া দন বাহিরের দিকে বাইতে চায়, প্রামেধে কবি আমাদের সেই আকাশকাকে উদ্বেলিত করিয়া তাহারই কলগান জাগাইয়াছেন; আমাদিগকে মেঘের সংগী করিয়া অপরিচিত প্থিবীর মাঝখান দিয়া লইয়া চলিয়াছেন। সে প্থিবী অনাঘাতং প্রপান্ত গ্রেষা আমাদের প্রতাহিক ভোগের দ্বারা কিছুমাত মিলিন হয় নাই, সে প্থিবীতে আমাদের পরিচয়ের প্রাচীর দ্বারা কলপনা কোনোখানে বাধা পায় না। যেমন ঐ মেঘ তেমনি সেই প্থিবী। আমার এই স্থ-দ্বেখ-ক্রান্তি-অবসাদের জীবন তাহাকে কোথাও দপ্শ করে নাই। প্রোত্বয়সের নিশ্চয়তা বেড়া দিয়া ঘের দিয়া তাহাকে নিজের বাস্ত্বাগানের অনতভ্তি করিয়া লয় নাই।

অজ্ঞাত নিখিলের সহিত নবীন পরিচয়, এই হইল প্রামেঘ। নবমেঘেব আর-একটি কাজ আছে। সে আমাদের চারি দিকে একটি পরমনিভূত পরিবেন্টন রচনা করিয়া, জননান্তরসোহ্দানি মনে করাইয়া দেয়; অপর্প সোন্দর্যলোকের মধ্যে কোনো একটি চিরজ্ঞাত চিরপ্রিয়েব জ্বনা মনকে উতলা করিয়া তোলে।

প্রেমেন্দ্র বহুবিচিত্রের সহিত সৌন্দর্যের পরিচয় এবং উত্তরমেন্দে সেই 
একের সহিত আনন্দের সন্মিলন। প্রিবীতে বহুর মধ্য দিয়া সেই স্থের

যাতা, এবং স্বর্গলোকে একের মধ্যে সেই অভিসারের পরিণাম।

নববর্ষার দিনে এই বিষয়কর্মের ক্ষ্টু সংসারকে কে না বলিবে নির্বাসন। প্রভুর অভিশাপেই এখানে আটকা পড়িয়া আছি। মেঘ আসিয়া বাহিরে যাত্রা করিবার জন্য আহ্বান করে, তাহাই প্রেমেঘের গান এবং যাত্রার অবসানে চির্মিলনের জন্য আশ্বাস দেয়, তাহাই উত্তরমেঘের সংবাদ।

সকল কবির কাব্যের গ্ড়ে অভ্যন্তরে এই প্রথমে ও উত্তরমেখ আছে।
সকল বড়ো কাব্যই আমাদিগকে বৃহতের মধ্যে আহ্বান করিয়া আনে ও নিভ্তের
দিকে নির্দেশ করে। প্রথমে বন্ধন ছেদন করিয়া বাহির করে, পরে একটি
ভূমার সহিত বাধিয়া দেয়। প্রভাতে পথে লইয়া আসে, সন্ধায় ঘরে লইয়া
ষায়। একবার তানের মধ্যে আকাশ-পাতাল ঘ্রাইয়া সমের মধ্যে প্র্ণ আনকেদ
দাঁড় করাইয়া দেয়।

যে কবির তান আছে কিন্তু কোথাও সম নাই, যাহার মধ্যে কেবল উদাম আছে আশ্বাস নাই, তাহার কবিত্ব উচ্চকাব্যশ্রেণীতে স্থারী হইতে পারে না। শেষের দিকে একটা কোথাও পে'ছাইয়া দিতে হইবে, এই ভরসাতেই আমরা আমাদের চিবাভাসত সংসারের বাহির হইয়া কবির সহিত যাতা করি; প্রশিপত পথের মধ্য দিয়া আনিয়া হঠাৎ একটা শ্নাগহ্বরের ধারে ছাড়িয়া দিলে বিশ্বাস্ঘাতকতা করা হয়। এইজনা কোনো কবির কাবা পড়িবার সময় আমরা এই দ্টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার প্র'মেঘ আমাদিগকে কোথায় বাহির করে এবং উত্তর্মেঘ কোন্ সিংহম্বারের সম্মুথে আনিয়া উপনীত করে।

শ্রাবণ ১৩০৮

### কেকাধর্নন

হঠাৎ গ্হপালিত ময়্রের ডাক শ্নিয়া আমার বন্ধ্ব বিলয়া উঠিলেন—'আমি 
ঐ ময়্রের ডাক সহ্য করিতে পারি না; কবিরা কেকারবকে কেন যে তাঁহাদের 
কাব্যে স্থান দিয়াছেন, ব্রিথবার জ্যো নাই।'

কবি যখন বসন্তের কুহ্ম্বর এবং বর্ষার কেকা, দ্বটাকেই সমান আদর দিয়াছেন, তখন হঠাং মনে হইতে পারে, কবির ব্রিঝ কৈবল্যদশাপ্রাণিত হইয়াছে—তাঁহার কাছে ভালো ও মন্দ, ললিত ও কর্কশের ভেদ ল্বংত।

কেবল কেনা কেন, ব্যাঙের ডাক এবং ঝিল্লির ঝংকারকে কেহ মধ্র বলিতে পারে না। অথচ কবিরা এ শব্দগ্রিলকেও উপেক্ষা করেন.নাই। প্রেয়সীর কণ্ঠন্বরের সহিত ইহাদের তুলনা করিতে সাহস পান নাই, কিণ্তু ষড়্ঋতুর মহাসংগীতের প্রধান অপা বলিয়া তাঁহারা ইহাদিগকে সম্মান দিয়াছেন।

একপ্রকারের মিষ্টতা আছে, তাহা নিঃসংশয় মিষ্ট, নিতান্তই মিষ্ট। তাহা নিজের লালিত্য সপ্রমাণ করিতে মৃহতেমাত্র সময় লয় না। ইন্দ্রিয়ের অসন্দিশ্ধ সাক্ষা লইয়া মন তাহার সৌন্দর্য স্বীকার করিতে কিছুমাত তর্ক করে না। তাহা আমাদের মনের নিজের আবিষ্কার নহে, ইন্দ্রিয়ের নিকট হইতে পাওয়া: এইজন্য মন তাহাকে অবজ্ঞা করে: বলে, ও নিতাশ্তই মিষ্ট, কেবলি মিষ্ট। অর্থাৎ, উহার মিষ্টতা ব্রুঝিতে অন্তঃকরণের কোনো প্রয়োজন হয় না, কেবল-মাত্র ইন্দ্রিরে স্বারাই বোঝা যায়। যাহারা গানের সমজদার এইজনাই তাহারা অত্যন্ত উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া বলে, অমাক লোক মিষ্ট গান করে। ভাবটা এই যে, মিষ্ট গায়ক গানকে আমাদের ইন্দ্রিয়সভায় আনিয়া নিতাশত সূত্রভ প্রশংসা ম্বারা অপমানিত করে: মাজিতির চি ও শিক্ষিত মনের দরবারে সে প্রবেশ করে না। যে লোক পাটের অভিজ্ঞ যাচনদার সে রসসিত্ত পাট চার না: टम वर्त्म, 'আমাকে "द्रकरना পांछे मांख, एरवरे आमि ठिक खब्दनों। द्रिक्त ।' গানের উপযুক্ত সমজদার বলে, 'বাজে রস দিয়া গানের বাজে গোরব বাডাইরো না: আমাকে শ্ৰুকনো মাল দাও, তবেই আমি ঠিক ওজনটি পাইব, আমি খুলি হইয়া ঠিক দার্মাট চুকাইয়া দিব।' বাহিরের বাব্রে মিষ্টতার আসল জিনিসের म.ला नामादेशा एम्स।

যাহা সহজেই মিষ্ট তাহাতে অতি শীন্ত মনের আলস্য আনে. বেশিক্ষণ মনোবোগ থাকে না। অবিলম্বেই তাহার সীমায় উত্তীর্গ হইয়া মন বলে, 'আর কেন, ঢের হইয়াছে।'

এইজন্য বে লোক বে বিবরে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছে সে তাহার

গোড়ার দিককার নিতাশত সহজ ও ললিত অংশকে আর খাতির করে না। কারণ, সেট্কুর সীমা সে জানিয়া লইয়াছে; সেট্কুর দৌড় যে বেশিদ্রে নহে তাহা সে বোঝে; এইজনাই তাহার অশ্তঃকরণ তাহাতে জাগে না। অশিক্ষিত সেই সহজ্ব অংশট্কুই ব্ঝিতে পারে, অথচ তখনো সে তাহার সীমা পার না—এইজনাই সেই অগভীর অংশেই তাহার একমাত্র আনন্দ। সমজদারের আনন্দকে সে একটা কিম্ভূত ব্যাপার বলিয়া মনে করে, অনেক সময় তাহাকে কপটতার আড়ব্র বলিয়াও গণ্য করিয়া থাকে।

এইজন্যই সর্বপ্রকার কলাবিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের আনন্দ ভিন্ন ভিন্ন পথে যায়। তখন এক পক্ষ বলে, 'তুমি কী ব্রনিবে!' আর-এক পক্ষ রাগ করিয়া বলে, 'যাহা ব্রনিবার তাহা কেবল তুমিই বোঝ, জগতে আর কেহ বোঝে না!'

একটি স্বাভীর সামপ্পসার আনন্দ, সংস্থান-সমাবেশের আনন্দ, দ্রবতীরি সহিত যোগ-সংযোগের আনন্দ, পার্শ্ববতীরি সহিত বৈচিত্রাসাধনের আনন্দ— এইগ্রিল মার্নাসিক আনন্দ। ভিতরে প্রবেশ না করিলে, না ব্রিলে, এ আনন্দ ভোগ করিবার উপায় নাই। উপর হইতেই চট্ করিয়া যে স্থ পাওয়া যায়, ইহা তাহা অপেক্ষা স্থায়ী ও গভীর। এবং এক হিসাবে তাহা অপেক্ষা ব্যাপক। যাহা অগভীর, লোকের শিক্ষাবিস্তারের সংশ্য, অভ্যাসের সংশ্য ক্রমেই তাহা ক্ষয় হইয়া তাহার রিক্তা বাহির হইয়া পড়ে। যাহা গভীর তাহা আপাতত বহুলোকের গাম্য না হইলেও বহুকাল তাহার পরমায়্ম থাকে; তাহার মধ্যে যে-একটি শ্রেণ্ডতার আদর্শ আছে তাহা সহজে স্ক্রীর্ণ হয় না।

জয়দেবের 'লালিতলবপালতা' ভালো বটে, কিম্তু বেশিক্ষণ নহে। ইন্দির তাহাকে মন-মহারাজের নিকট নিবেদন করে, মন তাহাকে একবার স্পর্শ করিয়াই রাখিয়া দেয়— তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের ভোগেই শেষ হইয়া যায়। 'লালিতলবপালতা'র পাশ্রেক কুমারসম্ভবের একটা ম্লোক ধরিয়া দেখা যাক:

> আবন্ধিতা কিণ্ডিদিব স্তনাভ্যাং বাসো বসানা তর্ণাকরাগম্। পর্যাশ্তপ্রপশ্তবকাবনমা সঞ্জারিণী পল্লবিনী লতেব।

ছন্দ আল্লারিত নহে, কথাগ্লি য্রাক্ষরবহ্স, তব্ দ্রম হয় এই শেলাক 'ললিতলবণ্যলতা'র অপেক্ষাও কানে মিন্ট শ্নাইতেছে। কিন্তু তাহা দ্রম। মন নিজের স্জনশন্তির ম্বারা ইন্দ্রিস্থ প্রণ করিয়া দিতেছে। বেখানে লোল্প ইন্দ্রিস্থ ভিড় করিয়া না দাঁড়ার সেইখানেই মন এইর্প স্ভানের অবসর পায়। পর্যাশ্তপ্রশেশতবকাবনমা— ইহার মধ্যে লয়ের যে উন্থানপতন আছে, কঠোরে কোমলে যথাযথর্পে মিলিত হইয়া ছন্দকে যে দোলা দিয়াছে, তাহা জয়দেবি লয়ের মতো অতিপ্রতাক্ষ নহে, তাহা নিগ্ছে; মন তাহা আলস্যভরে পড়িয়া পায় না, নিজে আবিষ্কার করিয়া লইয়া খুনি হয়। এই শেলাকের মধ্যে যে একটি ভাবের সৌন্দর্য, তাহাও আমাদের মনের সহিত চক্রান্ত করিয়া অপ্রতিগম্য একটি সংগীত রচনা করে; সে সংগীত সমস্ত শন্দসংগীতকে ছাড়াইয়া চলিয়া য়য়; মনে হয়, যেন কান জয়ড়াইয়া গেল— কিন্তু কান জয়ড়াইবার কথা নহে, মানসী মায়ায় কানকে প্রতারিত করে।

আমাদের এই মায়াবী মনটিকে স্জনের অবকাশ না দিলে, সে কোনো মিষ্টতাকেই বেশিক্ষণ মিষ্ট বলিয়া গণা করে না। সে উপযুক্ত উপকরণ পাইলে কঠোর ছন্দকে ললিত, কঠিন শব্দকে কোমল করিয়া তুলিতে পারে। সেই শক্তি খাটাইবার জন্য সে কবিদের কাছে অনুরোধ প্রেরণ করিতেছে।

কেকারব কানে শর্নিতে মিন্ট নহে, কিন্তু অবস্থাবিশেষে সময়বিশেষে মন তাহাকে মিন্ট করিয়া শর্নিতে পারে, মনের সেই ক্ষমতা আছে। সেই মিন্টতার স্বর্প কুর্তানের মিন্টতার ইতে স্বতন্ত— নববর্ষাগমে গিরিপাদম্লে লতাজটিল প্রাচীন মহারণাের মধ্যে যে মন্ততা উপস্থিত হয়, কেকারব তাহারই গানা আষাঢ়ে শামায়মান তমালতালীবনের স্বিগ্রেত্ব ঘনায়িত অন্ধকারে, মাত্স্তনািপিপাস্ উধর্বাহ্ শতসহস্র শিশ্র মতাে অগণা শাথাপ্রশাথার আন্দোলিত মর্মরম্থর মহোলাসের মধ্যে, রহিয়া রহিয়া কেকা তারস্বরে যে একটি কাংসাক্রেংকার ধর্নি উত্থিত করে, তাহাতে প্রবাণ বনস্পতিমন্ডলাীর মধ্যে আরণা মহোংসবের প্রাণ জাগিয়া উঠে। কবির কেকারব সেই বর্ষার গান— কান তাহার মাধ্র্য জানে না, মনই জানে। সেইজনাই মন তাহাতে অধিক মৃশ্ধ হয়। মন তাহার সপ্রেণ সপ্রেণ আরো অনেকথানি পায়— সমস্ত মেঘাব্ত আকাশ, ছায়াব্ত অরণা, নীলিমাচ্ছাে গিরিশিথর, বিপ্ল মৃঢ় প্রকৃতির অবাক্ত অন্ধ্ব আনন্দরাশি।

বিরহিণীর বিরহবেদনার সংগ্ণ কবির কেকারব এইজনাই জড়িত। তাহা শ্রুতিমধ্রে বলিয়া পথিকবধ্কে ব্যাকুল করে না, তাহা সমস্ত বর্ষার মর্মোদ্ঘাটন করিয়া দেয়। নরনারীর প্রেমের মধ্যে একটি অতান্ত আদিম প্রাথমিক ভাব আছে, তাহা বহিঃপ্রকৃতির অতান্ত নিকটবতী, তাহা জলস্থল-আকাশের গায়ে গায়ে সংলগন। যড়্য়তু আপন প্রণপর্যায়ের সংগ্ণ সংগ্ণে এই প্রেমকে নানা রঙে রাঙাইয়া দিয়া যায়। যাহাতে পল্লবকে স্পান্দিত, নদীকে ভর্মিগত, শসাশীর্ষকে হিল্লোলিত করে, তাহা ইহাকেও অপ্র চাঞ্চলা আন্দোলিত করিতে থাকে। প্রিমার কোটাল ইহাকে স্ফীত করে এবং সন্ধ্যাদ্রের রক্তিমার ইহাকে লম্জামন্ডিত বধ্বেশ পরাইয়া দেয়। এক-একটি মতু যথন আপন সোনার কাঠি লইয়া প্রেমকে স্পর্শ করে, তথন সে রোমাণ্ড-কলেবরে না জাগিয়া থাকিতে পারে না। সে অরণাের প্রপপ্রাবেরই মতাে প্রকৃতির নিগ্রেস্পর্শাধীন। সেইজনা যৌবনাবেশবিধ্র কালিদাস ছয় ঋতুর ছয় তারে নরনারীর প্রেম কী কী স্বরে বাজিতে থাকে তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন; তিনি ব্ঝিয়াছেন, জগতে ঋতু-আবর্তনের সবপ্রধান কাজ প্রেমজাানাে; ফ্ল-ফ্টানাে প্রভৃতি অনা সমস্তই তাহার আন্র্যাপাক। তাই কেকারব বর্ষাঋতুর নিথাদ স্ব, তাহার আঘাত বিরহবেদনার ঠিক উপরে গিয়াই পড়ে।

বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন:

মত্ত দাদ্রী ডাকে ডাহ্কী, ফাটি যাওত ছাতিয়া।

এই ব্যাঙের ডাক নববর্ষার মন্তভাবের সংগে নহে, ঘনবর্ষার নিবিড ভাবের সংগ্রে বড়ো চমংকার খাপ খায়। মেঘের মধ্যে আজ্ঞ কোনো বর্ণবৈচিত্তা নাই, স্তরবিন্যাস নাই—শচীর কোনো প্রাচীন কিংকরী আকাশের প্রাণ্গণ মেঘ দিয়া সমান করিয়া লেপিয়া দিয়াছে, সমস্তই কৃষ্ণধ্সরবর্ণ। নানাশস্যবিচিত্রা পৃথিবীর উপরে উষ্জ্বল আলোকের তুলিক। পড়ে নাই বলিয়া বৈচিত্র ফ্রটিয়া ওঠে নাই। ধানের কোমল মস্থ সব্জে, পাটের গাঢ় বর্ণ এবং ইক্ষার হরিদ্রাভা একটি বিশ্বব্যাপী কালিমায় মিশিয়া আছে। বাতাস নাই। আসল বৃষ্টির আশপ্কায় পঞ্চিল পথে লোক বাহির হয় নাই। মাঠে বহুদিন পূর্বে খেতের কা<del>জ সমস্ত শেষ হই</del>য়া গিয়াছে। এইর্প জ্যোতিহ**ীন গতিহীন কর্মহী**ন বৈচিত্যহীন কালিমালিণত একাকারেব দিনে ব্যাঙের ডাক ঠিক সরেটি লাগাইয়া থাকে। তাহার সূর ঐ বর্ণহীন মেঘেব মতো, এই দীপ্তিশ্না আলোকের মতো নিস্তব্ধ নিবিভ বর্ষাকে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে: বর্ষার গণ্ডীকে আরো ঘন কবিয়া চারি দিকে টানিষা দিতেছে। তাহা নীববতার অপেক্ষাও একঘেয়ে। তাহা নিভত কোলাহল। ইহার সংশা ঝিল্লিরব ভালোর্প মেশে: করেণ যেমন মেম, ষেমন ছায়া, তেমনি ঝিলিরবও আর-একটা আচ্ছাদনবিশেষ: তাহা স্বর-মণ্ডলে অন্ধকারের প্রতির্প: তাহা বর্ষানিশীথিনীকে সম্পূর্ণতা দান করে।

পশ্চিমের একটি ছোটো শহর। সম্মুখে বড়ো রাস্তার পরপ্রান্তে খোড়ো চালগন্নার উপরে পাঁচ-ছয়টা তালগাছ বোবার ইণ্গিতের মতো আকাশে উঠিয়াছে, এবং পোড়ো বাড়ির ধারে প্রাচীন তে'তুলগাছ তাহার লঘ্নচিব্ধণ ঘন পল্লবভার সব্ব্ব মেঘের মতো স্ত্পে স্ত্পে স্ফীত করিয়া রহিয়াছে। চালশ্না ভাঙা ভিটার উপরে ছাগলছানা চরিতেছে, পশ্চাতে মধ্যাহ্-আকাশের দিগাত্তরেখা পর্যান্ত বনগ্রেণীর শ্যামলতা।

আন্ধ এই শহরটির মাথার উপর হইতে বর্ষা হঠাৎ তাহার কালো অবগ্র্ণুঠন একেবারে অপসারিত করিয়া দিয়াছে।

আমার অনেক জর্রি লেখা পড়িয়া আছে—তাহারা পড়িয়াই রহিল। জানি তাহা ভবিষাতে পরিতাপের কারণ হইবে; তা হউক, সেট্কু স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। প্রণতা কোন্ মর্তি ধরিয়া হঠাৎ কথন আপনার আভাস দিয়া যায় তাহা তো আগে হইতে কেহ জানিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পারে না; কিন্তু যথন সে দেখা দিল তথন তাহাকে শ্ব্রহাতে অভ্যর্থনা করা যায় না। তথন লাভক্ষতির আলোচনা যে করিতে পারে সে খ্ব হিসাবি লোক, সংসারে তাহার উন্নতি হইতে থাকিবে; কিন্তু হে নিবিড় আবাঢ়ের মাঝখানে একদিনের জ্যোতির্ময় অবকাশ, তোমার শ্ব্রমেঘমালাখচিত ক্ষণিক অভ্যুদ্যের কাছে আমার সমুহত জর্রির কাজ আমি মাটি করিলাম— আজু আমি ভবিষ্যতের হিসাব করিলাম না. আজু আমি বর্তমানের কাছে বিকাইলাম।

দিনের পর দিন আসে, আমার কাছে তাহারা কিছ্ই দাবি করে না; তথন হিসাবের অঞ্চে ভূল হয় না, তথন সকল কাজই সহজে করা যায়। জীবনটা তথন এক দিনের সংগ্য আর-এক দিন, এক কাজের সংগ্য আর-এক কাজ, দিবা গাঁথিয়া গাঁথিয়া অগ্রসর হয়, সমস্ত বেশ সমানভাবে চলিতে থাকে। কিম্তু হঠাং কোনো থবর না দিয়া একটা বিশেষ দিন সাতসম্ভ্রপারের রাজপ্রের মতো আসিয়া উপস্থিত হয়, প্রতিদিনের সংগ্য তাহার কোনো মিল হয় না। তথন ম্বত্তের মধ্যে এতদিনকার সমস্ত থেই হারাইয়া যায়, তথন বাঁধা কাজের পক্ষে বড়োই ম্শকিল ঘটে।

কিন্তু এইদিনই আমাদের বড়ো দিন; এই অনিরমের দিন, এই কাজ নন্ট করিবার দিন। বে দিনটা আসিয়া আমাদের প্রতিদিনকে বিপর্যাপত করিয়া দেয় সেই দিন আমাদের আনন্দ। অন্য দিনগ্রলো ব্রিখ্মানের দিন, সাবধানের দিন—আর এক-একটা দিন প্রা পাগলামির কাছে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ-করা। ভোলানাথ, যিনি আমাদের শাস্তে আনশ্দময়, তিনি সকল দেবতার মধ্যে এমনি খাপছাড়া। সেই পাগল দিগশ্বরকে আমি আজিকার এই ধৌত নীলাকাশের রৌদ্রশাবনের মধ্যে দেখিতেছি। এই নিবিড় মধ্যাস্থের হৃৎপিন্ডের মধ্যে তাহার ডিমি-ডিমি ডমর্ বাজিতেছে। আজ মৃত্যুর উল্পা শৃদ্রম্তি এই কর্মনিরত সংসারের মাঝখানে কেমন নিস্তব্ধ হইয়া দাড়াইয়াছে।

ভোলানাথ, আমি জানি, তুমি অণ্ডুত। জীবনে ক্ষণে ক্ষণে অণ্ডুত রুপেই তুমি তোমার ভিক্ষার বর্ণলি লইয়া দাঁড়াইয়াছ। একেবারে হিসাবকিতাব নাশতানাবৃদ করিয়া দিয়াছ। তোমার নদদীভূপাীর সপো আমার পরিচয় আছে। আজ তাহারা তোমার সিম্পির প্রসাদ যে এক ফোঁটা আমাকে দেয় নাই তাহা বলিতে পারি না—ইহাতে আমার নেশা ধরিয়াছে, সমস্ত ভন্ডুল হইয়া গিয়াছে, আজ আমার কিছুই গোছালো নাই।

আমি জানি, সূথ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রতাহের অতীত। সূথ শরীরের কোথাও পাছে ধ্লা লাগে বলিয়া সংকৃচিত, আনন্দ ধ্লায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঞ্চো আপনার বাবধান ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেয়; এইজনা সূথের পক্ষে ধ্লা হেয়, আনন্দের পক্ষে ধ্লা ভূষণ। সূথ পাছে কিছ্ হায়ায় বলিয়া ভীত, আনন্দ যথাসবাস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপত: এইজনা স্থের পক্ষে রিক্কতা দারিদ্রা, আনন্দের পক্ষে দারিদ্রাই ঐশ্বর্য। সূথ বাবস্থার বন্ধনের মধ্যে আপনার শ্রীট্কুকে সতর্কভাবে রক্ষা করে, আনন্দ সংহারের মুক্তির মধ্যে আপনার শ্রীট্কুকে সতর্কভাবে রক্ষা করে, আনন্দ সংহারের মুক্তির মধ্যে আপনার শ্রীট্কুকে সতর্কভাবে প্রকাশ করে; এইজন্য সূথ বাহিরের নিয়মে বন্ধ, আনন্দ সে বন্ধন ছিম করিয়া আপনার নিয়ম আপনিই স্টিট করে। সূথ সূধাট্কুর জন্য তাকাইয়া বসিয়া থাকে, আনন্দ দৃঃথের বিষকে অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে; এইজন্য কেবল ভালোট্কুর দিকেই স্থের পক্ষপাত, আর আনন্দের পক্ষে ভালোমন্দ দৃইই সমান।

এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, বাহা-কিছ, অভাবনীর তাহা

খামকা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন। তিনি কেন্দ্রাভিগ, 'র্সোন্ট্রফা,গল'— তিনি কেবলই নিখিলকে নিয়মের বাহিরের দিকে টানিতেছেন। নিয়মের দেবতা সংসারের সমস্ত পথকে পরিপূর্ণে চক্রপথ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর এই পাগল তাহাকে আক্ষিণ্ড করিয়া কুণ্ডলী-আকার করিয়া তুলিতেছেন। এই পাগল আপনার থেয়ালে সরীস্পের বংশে পাখি এবং ন বানরের বংশে মান-ুষ উম্ভাবিত করিতেছেন। যাহা হইয়াছে, যাহা আছে, তাহাকেই চিরস্থায়ীর পে রক্ষা করিবার জন্য সংসারের একটা বিষম চেষ্টা রহিয়াছে— ইনি সেটাকে ছারখার করিয়া দিয়া যাহা নাই তাহারই জন্য পথ করিয়া দিতেছেন। ই'হার হাতে বাশি নাই, সামঞ্জস্যের সূর ই'হার নহে: ই'হার মুখে বিষাণ বাজিয়া উঠে, বিধিবিহিত যজ্ঞ নন্ট হইয়া যায়, এবং কোণা হইতে একটি অপূর্বতা উডিয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে। পাগলও ই'হারই কীতি এবং প্রতিভাও ই'হারই কীতি। ই'হার টানে যাহার তার ছি'ভিয়া ষায় সে হয় উন্মাদ, আর যাহার তার অশ্রুতপূর্ব সূরে বাজিয়া উঠে সে হইল প্রতিভাবান। পাগলও দশের বাহিরে, প্রতিভাবানও তাই— কিল্ত পাগল বাহিরেই থাকিয়া যায়, আর প্রতিভাবান দশকে একাদশের কোঠায় টানিয়া আনিয়া দশের অধিকার বাড়াইয়া দেন।

শ্বের পাগল নয়, শ্বের প্রতিভাবান নয়, আমাদের প্রতিদিনের একরঙা তৃচ্ছতার মধ্যে হঠাৎ ভয়ংকর তাহার জবলম্জটাকলাপ লইয়া দেখা দেয়। তথন কত সংখ্যালনের জাল লাডভাড, কত হাদয়ের সম্বাধ ছারখার **হই**য়া যায়। হে রুদ্র, তোমার ললাটের যে ধ্রকধ্রক অণিনশিখার স্ফুলিংগমাতে অন্ধকারে গ্রের প্রদীপ জর্নলয়া উঠে সেই শিখাতেই লোকালয়ে সহস্রের হাহাধর্নতে নিশীথরাতে গ্রদাহ উপস্থিত হয়। হায় শম্ভু, তোমার নতেতা, তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহাপাণা ও মহাপাপ উৎক্ষিণ্ড হইয়া উঠে। সংসারের উপরে প্রতিদিনের জডহস্তক্ষেপে যে একটা সামান্যতার একটানা আবরণ পড়িয়া যায়, ভালো মন্দ দুয়েরই প্রবল আঘাতে তুমি তাহাকে ছিল্ল বিচ্ছিন্ন করিতে থাক ও প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত তর্নাপাত করিয়া শক্তির নব নব লীলা ও স্বান্টির নব নব মর্তি প্রকাশ করিয়া তোল। পাগল, তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত হুদর যেন পরাজ্ম । বা হয়। সংহারের রম্ভ-আকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোল্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র যেন ধ্বেজ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উন্ভাসিত করিয়া खाला। नाजा करता, दर छेन्याम, नाजा करता। स्मरे नात्जात **घार्गरा**ला আকাশের লক্ষকোটিয়োজনব্যাপী উল্জবলিত নীহারিকা যখন দ্রামামাণ হইতে

থাকিবে তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভরের আক্ষেপে বেন এই রুদ্রসংগীতের তাল কাটিরা না বার। হে মৃত্যুঞ্জর, আমাদের সমস্ত ভালো এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক।

আমাদের এই খেপা-দেবতার আবির্ভাব যে ক্ষণে ক্ষণে, তাহা নহে; স্ভির মধ্যে ই'হার পাগলামি অহরহ লাগিয়াই আছে, আমরা ক্ষণে ক্ষণে তাহার পরিচর পাই মাত্র। অহরহই জ্বীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে, ভালোকে মন্দ উন্জন্ম করিতেছে, তৃচ্ছকে অভাবনীয় ম্লাবান করিতেছে। যখন পরিচয় পাই তখনি রুপের মধ্যে অপর্প, বন্ধনের মধ্যে ম্ভির প্রকাশ আমাদের কাছে জাগিয়া উঠে।

অজিকার এই মেঘোন্মন্ত আলোকের মধ্যে আমার কাছে সেই অপরপের মাতি জাগিয়াছে। সম্মাথের ঐ রাস্তা, ঐ খোড়োচাল-দেওয়া মাদির দোকান, जे छाछा छिछा, जे अत्र गीन, जे गाहशानाग्रीनद्र প্রতিদিনের পরিচয়ের মধ্যে অত্যন্ত তচ্ছ করিয়া দেখিয়াছিলাম। এইজনা উহারা আমাকে বন্ধ করিরা र्फानशास्त्रित, रवास এই करो। स्थितिस्त्रत मर्थारे नस्त्रवरणी कवित्रा वाधिवास्त्रित। আজ হঠাৎ ওচ্ছতা একেবারে চলিয়া গিয়াছে। আজ দেখিতেছি, চির-অপরিচিতকে এতদিন পরিচিত বলিয়া দেখিতেছিলাম, ভালো করিয়া দেখিতে-ছিলামই না। আজ এই যাহা-কিছু, সমুস্তকেই দেখিয়া শেষ করিতে পারিতেছি না। আজ্ব সেই সমস্তই আমার চারি দিকে আছে, অথচ তাহারা আমাকে আটক করিয়া রাখে নাই, তাহারা প্রত্যেকেই আমাকে পথ ছাডিয়া দিয়াছে। আমার পাগল এইখানেই ছিলেন: সেই অপর্বে, অপরিচিত, অপর্পে, এই মর্নির দোকানের খোড়োচালের শ্রেণীকে অবজ্ঞা করেন নাই-কেবল, বে আলোকে তাঁহাকে দেখা যায় সে আলোক আমার চোথের উপরে ছিল না। আজ আশ্চর্য এই যে, ঐ সম্মূখের দৃশ্য, ঐ কাছের জিনিস আমার কাছে একটি বহু সুদুরের মহিমা লাভ করিয়াছে। উহার সংগ্রারীশকরের ত্যারবেন্টিত দুর্গমতা, মহাসমুদ্রের তর্ণগচণ্ডল দুস্তরতা, আপনাদের স্ক্রাতির জ্ঞাপন করিতেছে।

এমনি করিয়া হঠাং একদিন জানিতে পারা বায়, বাহার সংশ্য অত্যন্ত ঘরকমা পাতাইয়া বাসিয়াছিলাম সে আমার ঘরকয়ার বাহিরে। আমি বাহাকে প্রতি মৃহুতের বাঁধা বরান্দ বালয়া নিতান্ত নিন্দিনত হইয়া ছিলাম তাহার মতো দ্বাভ দ্রায়ত্ত জিনিস কিছুই নাই। আমি বাহাকে ভালোর্প জানি মনে করিয়া তাহার চারি দিকে সীমানা আঁকিয়া দিয়া খাতিরজমা হইয়া বাসয়া ছিলাম, সে দেখি কখন এক মৃহুতের মধ্যে সমস্ত সীমানা পার হইয়া অপ্র'রহস্যময় হইরা উঠিয়াছে। ষাহাকে নিরমের দিক দিয়া, স্থিতির দিক দিয়া, বেশ ছোটোখাটো, বেশ দস্তুরসংগত, বেশ আপনার বলিয়াই বোধ হইয়াছিল, তাহাকে ভাঙনের দিক হইতে, ঐ শমশানচারী পাগলের তরফ হইতে হঠাং দেখিতে পাইলে মৃথে আর বাক্য সরে না—আশ্চর্য', ও কে! ষাহাকে চিরদিন জানিয়াছি সেই কি এই! যে এক দিকে ঘরের, সে আর-এক দিকে অন্তরের; যে এক দিকে কাজের, সে আর-এক দিকে সমস্ত আবশ্যকের বাহিরে; যাহাকে এক দিকে স্পর্শ করিতেছি সে আর-এক দিকে সমস্ত আয়রেরর অতীত; যে এক দিকে সকলের সংগ্য বেশ থাপ খাইয়া গিয়াছে, সে আর-এক দিকে ভয়ংকর থাপছাড়া, আপনাতে আপনি।

প্রতিদিন যাঁহাকে দেখি নাই আজ তাঁহাকে দেখিলাম, প্রতিদিনের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাঁচিলাম। আমি ভাবিতেছিলাম, চারি দিকে পরিরিচতের বেড়ার মধ্যে প্রাতাহিক নিয়মের দ্বারা আমি বাঁধা; আজ দেখিতেছি মহা-অপুর্বের কোলের মধ্যে চিরদিন আমি খেলা করিতেছি। আমি ভাবিরাছিলাম, আপিসের বড়োসাহেবের মতো অত্যুক্ত একজন সুক্রুদ্ভারী হিসাবি লোকের হাতে পড়িয়া সংসারে প্রতাহ আঁক পাড়িয়া যাইতেছি; আজ সেই বড়োসাহেবের চেয়ে যিনি বড়ো, সেই মদ্ত বেহিসাবি পাগলের বিপুল উদার অটুহাস্য জলে দ্বলে আকালে সন্তলোক ভেদ করিয়া ধ্বনিত শ্নিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমার খাতাপত্র সমদ্ত রহিল পড়িয়া। আমার জর্বির কাজের বোঝা ঐ স্ভিছাড়ার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলাম—তাঁহার তাল্ডবন্তের আঘাতে তাহা চ্বিবিচ্বের্ণ হইয়া, ধ্বলি হইয়া উড়িয়া যাক।

প্রাবণ ১৩১১

ইংরেজের সাহিত্যে শরং প্রোঢ়। তার যোবনের টান সবটা আলগা হয় নাই, ও দিকে তাকে মরণের টান ধরিয়াছে। এখনো সব চুকিয়া যায় নাই, কেবল সব ঝরিয়া যাইতেছে।

একজন আধ্নিক ইংরেজ কবি শরংকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন, তোমার ঐ শীতের আশু কর্কল গাছণালাকে কেমন যেন আজ ভূতের মতো দেখাইতেছে; হায় রে, তোমার ঐ কুঞ্জবনের ভাঙা হাট, তোমার ঐ ভিজ্ঞা পাতার বিবাগি হইয়া বাহির হওয়া! যা অতীত এবং যা আগামী তাদের বিষধ বাসরশ্যা। তুমি রচিয়াছ। যা-কিছ্ব গ্রিয়মাণ তুমি তাদেরই বাণী, যত-কিছ্ব "গতসা শোচনা" তুমি তারই অধিদেবতা।

কিন্তু এ শরং আমাদের শরং একেবারেই নয়; আমাদের শরতের নীল চোথের পাতা দেউলে-হওয়া যৌবনের চোথের জলে ভিজিয়া ওঠে নাই। আমার কাছে আমাদের শরং শিশ্ব মৃতি ধরিয়া আসে। সে একেবারে নবীন। বর্ষার গর্ভ হইতে এইমাত জন্ম লইয়া ধরণীধাতীর কোলে শ্ইয়া সে হাসিতেছে।

তার কাঁচা দেহখানি; সকালে শিউলিফ্লের গার্ধটি সেই কচিগায়ের গান্ধর মতো। আকাশে-আলাকে গাছে-পালায় যা-কিছ্ব রঙ দেখিতেছি, সে তো প্রাণেরই রঙ—একেবারে তাজা।

প্রাণের একটি রঙ আছে। তা ইন্দ্রধন্র গাঁঠ হইতে চুরি-করা লাল নীল সব্জ হলদে প্রভৃতি কোনো বিশেষ রঙ নয়; তা কোমলতার রঙ। সেই রঙ দেখিতে পাই ঘাসে পাতায়, আর দেখি মান্দের গায়ে। জন্তুর কঠিন চর্মের উপরে সেই প্রাণের রঙ ভালো করিয়া ফ্টিয়া ওঠে নাই, সেই লক্ষায় প্রকৃতি তাকে রঙবেরঙের লোমের ঢাকা দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে। নান্ধের গা'টিকে প্রকৃতি অনাব্ত করিয়া চুন্বন করিতেছে।

যাকে বাড়িতে হইবে তাকে কড়া হইলে চলিবে না, প্রাণ সেইজন্য কোমল।
প্রাণ জিনিসটা অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণতার বাজনা। সেই বাজনা যেই শেষ
হইয়া যায়, অর্থাৎ যথন যা আছে কেবলমত তাই আছে, তার চেয়ে আরোকিছুরে আভাস নাই, তথন মৃত্যুতে সমস্তটা কড়া হইযা ওঠে; তথন লাল
নীল সকলরকম রঙই থাকিতে পারে, কেবল প্রাণের রঙ থাকে না।

শরতের রঙটি প্রাণের রঙ। অর্থাৎ, তাহা কাঁচা, বড়ো নরম। রোদ্রটি কাঁচা সোনা, সব্জুটি কচি, নীলটি তাজা। এইজন্য শরতে নাড়া দেয় আমাদের প্রাণকে, যেমন বর্ষায় নাড়া দের আমাদের ভিতরমহলের হ্দেরকে, যেমন বস্তে নাড়া দেয় আমাদের বাহির-মহলের যৌবনকে।

বলিতেছিলাম, শ্রতের মধ্যে শিশুর ভাব। তার এই হাসি এই কারা। সেই হাসিকায়ার মধ্যে কার্যকারণের গভীরতা নাই, তাহা এমনি হালকাভাবে আসে এবং যায় যে, কোথাও তার পায়ের দাগট্যকু পড়ে না—জলের টেউয়ের উপরটাতে আলোছায়া ভাইবোনের মতো যেমন কেবলি দ্রুকতপনা করে, অথচ কোনো চিক্র রাথে না।

ছেলেদের হাসিকালা প্রাণের জিনিস, হ্দরের জিনিস নহে। প্রাণ জিনিসটা ছিপের নৌকার মতো ছ্টিয়া চলে, তাতে মাল বোঝাই নাই; সেই ছ্টিয়া-চলা প্রাণের হাসিকালার ভার কম। হ্দর জিনিসটা বোঝাই নৌকা, সে ধরিয়া রাথে, ভরিয়া রাথে—তার হাসিকালা চলিতে চলিতে ঝরাইয়া ফেলিবার মতো নয়। যেমন ঝরনা—সে ছ্টিয়া চলিতেছে বলিয়াই ঝল্মল্ করিয়া উঠিতেছে। তার মধ্যে ছায়া-আলোর কোনো বাসা নাই, বিশ্রাম নাই। কিম্তু এই ঝরনাই উপত্যকায় যে সরোবরে গিয়া পড়িয়াছে সেখানে আলো যেন তলায় ডুব দিতে চায়, সেখানে ছায়া জলের গভীর অন্তর্গণ হইয়া উঠে। সেখানে সতন্ধতার ধানের আসন।

কিন্তু প্রাণের কোথাও আসন নাই, তাকে চলিতেই হইবে। তাই শরতের হাসিকান্না কেবল আমাদের প্রাণপ্রবাহের উপরে ঝিকিমিকি করিতে থাকে, যেখানে আমাদের দীর্ঘনিন্দ্রাসের বাসা সেই গভীরে গিয়া সে আটকা পড়ে না। তাই দেখি, শরতের রোদ্রের দিকে তাকাইয়া মনটা কেবল চলি-চলি করে—বর্যার মতো সে অভিসারের চলা নয়, সে অভিমানের চলা।

বর্ষায় যেমন আকাশের দিকে চোথ যায়, শরতে তেমনি মাটির দিকে। আকাশপ্রাণ্গণ হইতে তথন সভার আশতরণথানা গ্রেটাইয়া লওয়া হইতেছে, এখন সভার জায়গা হইয়াছে মাটির উপরে। একেবারে মাঠের এক পার হইতে আর-এক পার পর্যশত সব্জে ছাইয়া গেল, সে দিক হইতে আর চোধ ফেরানো যায় না।

শিশ্বটি কোল জ্বড়িয়া বসিয়াছে, সেইজনাই মায়ের কোলের দিকে এমন করিয়া চোখ পড়ে। নবীন প্রাণের শোভায় ধরণীর কোল আজ এমন ভরা। শরং বড়ো বড়ো গাছের ঋতু নয়, শরং ফসলথেতের ঋতৃ। এই ফসলের শেক্ত একেবারে মাটির কোলের জিনিস। আজ মাটির যত আদর সেইখানেই • হিল্লোলিত, বনস্পতি-দাদারা এক ধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাই দেখিতেছে। এই ধান, এই ইক্ব্, এরা যে ছোটো, এরা যে অলপকালের জনা আসে— ইহাদের যত শোভা যত আনন্দ সেই দুর্দিনের মধ্যে ঘনাইয়া তুলিতে হয়।
স্থেরি আলো ইহাদের জন্য যেন পথের ধারের পানসদ্রের মতো—ইহারা
তাড়াতাড়ি গণ্ড্র ভরিয়া স্থাকিরণ পান করিয়া লইয়াই চলিয়া বার,
বনস্পতির মতো জল বাতাস মাটিতে ইহাদের অমপানের বাধা বরান্দ নাই,
ইহারা প্থিবীতে কেবল আতিথাই পাইল, আবাস পাইল না। শরং প্থিবীর
এই-সব ছোটোদের, এই-সব ক্ষণজাবীদের ক্ষণিক উৎসবের ঋতৃ। ইহারা
যখন আসে তথন কোল ভরিয়া আসে, যখন চলিয়া যায় তথন শ্না প্রান্তরটা
শ্না আকাশের নীচে হা-হা করিতে থাকে। ইহারা প্থিবীর সব্জ মেদ,
হঠাং দেখিতে দেখিতে ঘনাইয়া ওঠে; তার পরে প্রচুর ধারায় আপন বর্ষণ
সারিয়া দিয়া চলিয়া যায়, কোথাও নিজের কোনো দাবিদাওয়ার দলিল
য়াথে না।

আমরা তাই বলিতে পারি 'হে শরং, তুমি শিশিরাশ্র ফেলিতে ফেলিতে গত এবং আগতের ক্ষণিক মিলনশযাা পাতিয়াছ। যে বর্তমানট্রকুর জন্য অতীতের চতুর্দোলা স্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া আছে, তুমি তারই মুখ-চুম্বন করিতেছ—তোমার হাসিতে চোথের জল গড়াইরা পড়িতেছে।'

মাটির কন্যার আগমনীর গান এই তো সেদিন বাজিল। মেঘের নন্দীভূগ্ণী শিঙা বাজাইতে বাজাইতে গোরী শারদাকে এই কিছ্বদিন হইল
ধরাজননীর কোলে রাখিয়া গেছে। কিন্তু বিজয়ার গান বাজিতে আর তো
দেরি নাই; শমশানবাসী পাগলটা এল বলিয়া; তাকে তো ফিরাইয়া দিবার
জো নাই, হাসির চন্দ্রকলা তার ললাটে লাগিয়া আছে, কিন্তু তার জটায় জটায়
কায়ার মন্দাকিনী।

শেষকালে দেখি, ঐ পশ্চিমের শরং আর এই প্রবিদেশের শরং একই জায়গায় আসিয়া অবসান হয়—সেই দশমীরাতির বিজয়ার গানে। পশ্চিমের কবি শরতের দিকে তাকাইয়া গাহিতেছেন, 'বসণত তার উৎসবের সাজ ব্র্থা সাজাইল, তোমার নিঃশব্দ ইভিগতে পাতার পর পাতা বসিতে র্থাসতে সোনার বংসর আজ মাটিতে মিশিয়া মাটি হইল যে।' তিনি বলিতেছেন, 'ফাল্প্নের মধ্যে মিলনপিপাসিনীর যে রসব্যাকুলতা তাহা শাল্ত হইয়াছে, জৈত্তের মধ্যে তত্তিনিশ্বাসবিকর্শ্ব যে হংগেশদন তাহা সত্ত্ব হইয়াছে। ঝড়ের মাতনে লন্ডভন্ড অরণার গায়ন-সভায় তোমার ঝোড়ো বাতাসের দল তাহাদের প্রতলাকের র্দ্রবীগায় তার চড়াইতেছে, তোমারই মৃত্যুগোকের বিলাপগান গাহিবে বিলয়া। তোমার বিনাশের শ্রী, তোমার সৌল্বর্ম্বর বেদনা ক্রমে স্তৃতীর হইয়া উঠিল, হে বিলয়য়নান মহিমার প্রতির্পাণ

১৭৬ সংকলন

কিন্তু তব্ও পন্তিনে যে শরং বান্দের ঘোমটায় ম্থ ঢাকিয়া আসে, আর আমাদের ঘরে যে শরং মেঘের ঘোমটা সরাইয়া প্থিবীর দিকে হাসিম্থখানি নামাইয়া দেখা দেয়, তাদের দ্ইয়ের মধ্যে র্পের এবং ভাবের তফাত আছে। আমাদের শরতে আগমনীটাই ধ্য়া। সেই ধ্য়াতেই বিজয়ার গানের মধ্যেও উৎসবের তান লাগিল। আমাদের শরতে বিচ্ছেদবেদনার ভিতরেও একটা কথা লাগিয়া আছে, য়ে, বারে বারে ন্তুন করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে বলিয়াই চলিয়া য়ায়—তাই ধরার আভিনায় আগমনীগানের আর অন্ত নাই। যে লইয়া য়ায় সেই আবার ফিরাইয়া আনে। তাই সকল উৎসবের মধ্যে বড়ো উৎসব এই হারাইয়া ফিরিয়া পাওয়ার উৎসব।

কিন্তু পশ্চিমে শরতের গানে দেখি পাইয়া হারানোর কথা। তাই কবি গাহিতেছেন, 'তোমার আবিভবিই তোমার তিরোভাব। যাত্রা এবং বিদায় এই তোমার ধ্রা; তোমার জীবনটাই মরণের আড়ন্বর; আর তোমার সমারোহের পরম প্রণতার মধ্যেও তুমি মারা, তুমি স্বংন।'

আশ্বন ১৩১১

### পায়ে-চলার পথ

এই তো পায়ে-চলার পথ।

এসেছে বনের মধ্যে দিয়ে মাঠে, মাঠের মধ্যে দিয়ে নদীর ধারে, খেয়াঘাটের পাশে বটগাছতলায়; তার পরে ও পারের ভাঙা ঘাট থেকে বে'কে চলে গেছে গ্রামের মধ্যে; তার পরে তিসির খেতের ধার দিয়ে, আমবাগানের ছায়া দিয়ে, পশ্মদিঘির পাড় দিয়ে, রথতলার পাশ দিয়ে কোন্ গাঁয়ে গিয়ে পেণচৈছে জানি নে।

এই পথে কত মান্য কেউ-বা আমার পাশ দিয়ে চলে গেছে, কেউ-বা সঞা নিয়েছে, কাউকে-বা দ্র থেকে দেখা গেল; কারো-বা ঘোমটা আছে, কারো-বা নেই; কেউ-বা ম্বল ভরতে চলেছে, কেউ-বা ম্বল নিয়ে ফিরে এল।

Þ

এখন দিন গিয়েছে, অধ্বকার হয়ে আসে।

একদিন এই পথকে মনে হরেছিল আমারই পথ, একান্ডই আমার; এখন দেখছি, কেবল একটিবার মাত্র এই পথ দিয়ে চলার হৃকুম নিয়ে এসেছি, আর নয়।

নেবৃত্তলা উজিয়ে—সেই পৃকুরপাড়, দ্বাদশ দেউলের ঘাট, নদীর চর, গোয়ালবাড়ি, ধানের গোলা পোরিয়ে—সেই চেনা চাউনি, চেনা কথা, চেনা মৃথের মহলে আর এইটিবারও ফিরে গিয়ে বলা হবে না 'এই যে'! এ পথ যে চলার পথ, ফেরার পথ নয়।

আজ ধ্সের সন্ধ্যায় একবার পিছন ফিরে তাকাল্ম; দেখল্ম, এই পর্ণাট বহুবিসন্ত পদচিফের পদাবলী, ভৈরবীর সুরে বাধা।

যতকাল যত পথিক চলে গেছে তাদের জীবনের সমসত কথাকেই এই পথ আপনার একটিমাত ধ্লিরেথায় সংক্ষিণত করে এ'কেছে; সেই একটি রেথা চলেছে স্যোদয়ের দিক থেকে স্যানেতর দিকে—এক সোনার সিংহম্বার থেকে আর-এক সোনার সিংহম্বারে।

0

'ওগো পায়ে-চলার পথ, অনেক কালের অনেক কথাকে তোমার এই ধ্লিবন্ধনে বে'ধে নীরব করে রেখো না। আমি তোমার ধ্লোয় কান পেতে আছি, আমাকে কানে-কানে বলো।' পথ নিশীথের কালো পর্দার দিকে তর্জনী বাড়িয়ে চুপ করে থাকে।
'গুগো পায়ে-চলার পথ, এত পথিকের এত ভাবনা, এত ইচ্ছা, সে-সব
গেল কোথায়।'

বোবা পথ কথা কয় না। কেবল স্থোদয়ের দিক থেকে স্থাপেতর দিক পর্যান্ত ইশারা মেলে রাখে।

'ওগো পায়ে-চলার পথ, তোমার ব্বকের উপর যে-সমস্ত চরণপাত এক দিন প্রুম্পর্ভির মতো পড়েছিল, আজ তারা কি কোথাও নেই।'

পথ কি নিজের শেষকে জানে, যেখানে সমসত লুংত ফুল আর স্তব্ধ গান পোছল, যেখানে তারার আলোয় অনির্বাণ বেদনার দেয়ালি-উৎসব হচ্ছে?

আশ্বিন ১৩২৬

## মেঘদতে

তার পাশেই আছি তবু নির্বাসন।

বড়ো কাছে থাকার এই বিরহ, এত কাছে একজন আর-একজনকে সবটা দেখতে পায় না।

মিলনের প্রথম দিনে বাঁশি কী বলেছিল।

সে বলেছিল, 'সেই মানুষ আমার কাছে এল যে মানুষ আমার দ্রের।' আর বাঁশি বলেছিল, 'ধরলেও যাকে ধরা যায় না তাকে ধরেছি, পেলেও সকল পাওয়াকে যে ছাডিয়ে যায় তাকে পাওয়া গেল।'

তার পরে রোজ বাঁশি বাজে না কেন।

কেননা, আধখানা কথা ভূলেছি। শুধু মনে রইল, সে কাছে; কিন্তু সে যে দরেও তা খেয়াল রইল না।

প্রেমের যে আধথানায় মিলন সেইটেই দেখি, যে আধথানার বিরহ সে চোখে পড়ে না, তাই দ্রের চিরতৃণ্ডিহীন দেখাটা আর দেখা যায় না, কাছের পদা আড়াল করেছে।

দ্ব মান্বের মাঝে যে অসীম আকাশ সেখানে সব চুপ, সেখানে কথা চলে না। সেই মদত চুপকে বাঁশির স্ব দিয়ে ভরিয়ে দিতে হয়। অননত আকাশের ফাঁক না পেলে বাঁশি বাজে না।

সেই আমাদের মাঝের আকাশটি আধিতে ঢেকেছে, প্রতিদিনের কাজে কর্মে কথায় ভরে গিয়েছে, প্রতিদিনের ভয় ভাবনা ক্রপণতায়।

ş

এক-একদিন জ্যোৎস্নারাত্রে হাওয়া দেয়; বিছানার 'পরে জেগে ব'সে ব্রক ব্যাথিয়ে ওঠে; মনে পড়ে, এই পাশের লোকটিকে তো হারিরেছি।

এই বিরহ মিটবে কেমন করে, আমার অনশ্তের সংশ্যে তার অনশ্তের বিরহ ? দিনের শেষে কাজের থেকে ফিরে এসে যার সংশা কথা বলি সে কে। সে তা সংসারের হাজার লোকের মধ্যে একজন, তাকে তো জানা হরেছে, চেনা হরেছে, সে তো ফ্ররিরে গেছে।

কিন্তু, ওর মধ্যে কোথার সেই আমার অফ্রান একজন, সেই আমার একটিমাত্র? ওকে আবার ন্তন ক'রে খ'লে পাই কোন্ ক্লহারা কামনার ধারে? ওর সংগ্য আবার একবার কথা বলি সময়ের কোন্ ফাঁকে, বনমল্লিকার গদেধ নিবিড় কোন্ কর্মহান সন্ধার অন্ধকারে?

0

এমন সময়ে নববর্ষা ছায়া-উত্তরীয় উড়িয়ে প্রেদিগন্তে এসে উপিস্থিত। উল্জায়নীর কবির কথা মনে পড়ে গেল। মনে হল, প্রিয়ার কাছে দ্ত পাঠাই। আমার গান চলুক উড়ে, পাশে থাকার দ্রেদুর্গম নির্বাসন পার হয়ে যাক।

কিন্তু তা হলে তাকে যেতে হবে, কালের উজ্জান পথ বেরে বাঁশির ব্যথায়-ভরা আমাদের প্রথম মিলনের দিনে—সেই আমাদের যে দিনটি বিশ্বের চিরবর্ষা ও চিরবসন্তের সকল গণ্ডে, সকল ক্রন্দনে জড়িয়ে রয়ে গেল, কেডকীবনের দীর্ঘনিশ্বাসে আর শালমঞ্জরীর উত্তলা আত্মনিবেদনে।

নির্দ্ধন দিঘির ধারে নারিকেলবনের মর্মারম্বারিত বর্ষার আপন কথাটিকেই আমার কথা করে নিয়ে প্রিয়ার কানে পোছিয়ে দিক, যেখানে সে তার এলো চুলে গ্রন্থি দিয়ে, আঁচল কোমরে বে'ধে, সংসারের কান্ধে ব্যস্ত।

8

বহুদ্রের অসীম আকাশ আজ বনরাজিনীলা প্থিবীর শিয়রের কাছে নত হয়ে পড়ল। কানে কানে বললে, আমি তোমারই।'

প্থিবী বললে, 'সে কেমন করে হবে। তুমি যে অসীম, আমি যে ছোটো।'
আকাশ বললে, 'আমি তো চার দিকে আমার মেঘের সীমা টেনে দিরেছি।'
প্থিবী বললে, 'তোমার যে কত জ্যোতিন্দের সম্পদ, আমার তো আলোর
সম্পদ নেই।'

আকাশ বললে, 'আজ আমি আমার চন্দ্র স্থা তারা সব হারিয়ে ফেলে এসেছি, আজ আমার একমাত তুমি আছ।'

প্থিবী বললে, আমার অশ্রভেরা হ্দর হাওয়ায় হাওয়ায় চণ্ডল হয়ে কাঁপে, তুমি যে অবিচলিত।

আকাশ বললে, 'আমার অপ্রত্তে আজ চণ্ডল হয়েছে, দেখতে কি পাও নি। আমার বক্ষ আজ শ্যামল হল তোমার ঐ শ্যামল হৃদয়টির মতো।'

সে এই ব'লে আকাশ-প্থিবীর মাঝখানকার চিরবিরহটাকে চোখের জলের গান দিয়ে ভরিয়ে দিলে।

Œ

সেই আকাশ-প্রথিবীর বিবাহমন্দ্রগ্রেঞ্জন নিয়ে নববর্ষা নাম্ক আমাদের বিচ্ছেদের পরে। প্রিয়ার মধ্যে বা অনিব চনীয় তাই হঠাৎ-বেজে-ওঠা বীণার তারের মতো চকিত হয়ে উঠ্ক। সে আপন সি'থির 'পরে তুলে দিক দ্রে বনান্তের রগুটির মতো রঙিন তার নীলাণ্ডল। তার কালো চোথের চাহনিতে মেঘ-মল্লারের সব মিড়গর্নল আত হয়ে উঠ্ক। সার্থক হোক বকুলমালা তার বেণীর বাঁকে বাঁকে জড়িয়ে উঠে।

যথন বিল্লির ঝংকারে বেণ্বনের অন্ধকার থর্ থর্ করছে, যথন বাদল-হাওয়ায় দীপশিখা কে'পে কে'পে নিবে গেল. তথন সে তার অতিকাছের ঐ সংসারটাকে ছেড়ে দিয়ে আসন্ক ভিজে ঘাসের গণ্যে ভরা বনপথ দিয়ে আমার নিভ্ত হ্দয়ের নিশীথরাতে।

কাতিকি ১৩২৬

## বাঁশি

বাশির বাণী চিরদিনের বাণী—শিবের জটা থেকে গণগার ধারা—প্রতিদিনের মাটির ব্বক বেয়ে চলেছে; অমরাবতীর শিশ্ব নেমে এল মতের ধ্লি নিয়ে দ্বগ-দ্বগ থেলতে।

পথের ধারে দাঁড়িরে বাঁশি শর্নি আর মন যে কেমন করে ব্রুতে পারি নে। সেই বাথাকে চেনা স্থদ্ঃথের সংশ্য মেলাতে যাই, মেলে না। দেখি, চেনা হাসির চেয়ে সে উম্জ্বল, চেনা চোথের জলের চেয়ে সে গভীর।

আর মনে হতে থাকে, চেনাটা সত্য নয়, অচেনাই সত্য। মন এমন স্থিট-ছাড়া ভাব ভাবে কী করে। কথায় তার কোনো জবাব নেই।

আজ ভোরবেলাতেই উঠে শর্নি, বিয়েবাড়িতে বাঁশি বাজছে।

বিয়ের এই প্রথম দিনের স্বেরর সপ্সে প্রতিদিনের স্বেরর মিল কোথার। গোপন অতৃণিত, গভাীর নৈরাশ্য; অবহেলা অপমান অবসাদ; তুচ্ছ কামনার কার্পণা, কুশ্রী নীরসতার কলহ, ক্ষমাহীন ক্ষ্দ্রতার সংঘাত, অভাসত জ্বীবনষাত্রার ধর্মিলালণ্ড দারিদ্রা—বাশির দৈববাণীতে এ-সব বার্তার আভাস কোথায়।

গানের সর্ব সংসারের উপর থেকে এই-সমস্ত চেনা কথার পর্দা এক টানে ছি'ড়ে ফেলে দিলে। চিরদিনকার বর-কনের শ্ভদ্ষিট হচ্ছে কোন্ রক্তাংশ্কের সলব্দ্ধ অবগ্র-ঠনতলে, তাই তার তানে তানে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

যখন সেখানকার মালাবদলের গান বাঁশিতে বেন্ধে উঠল তখন এখানকার এই কনেটির দিকে চেয়ে দেখলেম—তার গলায় সোনার হার, তার পায়ে দ্বর্গাছি মল, সে যেন কামার সরোবরে আনদের পশ্মটির উপরে দাঁডিয়ে।

স্বরের ভিতর দিয়ে তাকে সংসারের মান্য ব'লে আর চেনা গেল না। সেই চেনা ঘরের মেয়ে অচিন্ ঘরের বউ হয়ে দেখা দিলে। বালি বলে, এই কথাই সত্য।

কার্তিক ১৩১৬

### সন্ধ্যা ও প্রভাত

এখানে নামল সন্ধ্যা। স্ব্দেব, কোন্ দেলে কোন্ সম্দ্রপারে তোমার প্রভাত হল।

অন্ধকারে এখানে কে'পে উঠছে রন্ধনীগন্ধা, বাসর্বরের দ্বারের কাছে অবগ্রনিষ্ঠতা নববধুর মতো; কোন্খানে ফ্টেল ভোরবেলাকার কনকচাপা।

জাগল কে। নিবিয়ে দিল সন্ধ্যায়-জনালানো দীপ, ফেলে দিল রাত্রে-গাঁথা সে'উতিফ্লের মালা।

এখানে একে একে দরজায় আগল পড়ল, সেখানে জানলা গেল খুলে। এখানে নৌকো ঘাটে বাঁধা, মাঝি ঘ্রমিয়ে; সেখানে পালে লেগেছে হাওয়া।

ওরা পাশ্বশালা থেকে বেরিয়ে পড়েছে, প্রের দিকে ওদের মৃখ; ওদের কপালে লেগেছে সকালের আলো, ওদের পারানির কড়ি এখনো ফ্রোয় নি; ওদের জন্যে পথের ধারের জানলায় জানলায় কালো চোখের কর্ণ কামনা আনিমেষ তাকিয়ে; রাস্তা ওদের সামনে নিমন্ত্রণের রাঙা চিঠি খ্লে ধরলে, বললে, 'তোমাদের জন্যে সব প্রস্তৃত।' ওদের হৃংপিশেড রক্তের তালে তালে জয়ভেরী বেজে উঠল।

এখানে স্বাই ধ্সর আলোয় দিনের শেষ খেয়া পার হল।

পান্থশালার আঙিনায় এরা কথা বিছিয়েছে; কেউ-বা একলা, কারো-বা সগণী ক্লান্ড; সামনের পথে কী আছে অন্ধকারে দেখা গেল না, পিছনের পথে কী ছিল কানে-কানে বলাবলি করছে; বলতে বলতে কথা বেধে যায়, তার পরে চুপ করে থাকে; তার পরে আঙিনা থেকে উপরে চেয়ে দেখে, আকাশে উঠেছে স্পত্রি।

স্বাদেব, তোমার বামে এই সম্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত—এদের তুমি মিলিয়ে দাও। এর ছারা ওর আলোটিকে একবার কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন কর্ক, এর প্রেবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে চলে বাক।

# উৎসবের দিন

সকালবেলায় অন্ধকার ছিল্ল করিয়া ফেলিয়া আলোক যেমনি ফর্টিয়া বাহির হয়, অমনি বনে-উপবনে পাখিদের উৎসব পড়িয়া যায়। সে উৎসব কিসের উৎসব। কেন এই-সমন্ত বিহক্ষোর দল নাচিয়া-কুদিয়া গান গাহিয়া এমন অন্থির হইয়া উঠে। তাহার কারণ এই, প্রতিদিন প্রভাতে আলোকের স্পর্শে পাখিরা ন্তন করিয়া আপনার প্রাণবান গতিমান চেতনাবান পক্ষীজ্বন্ম সম্পর্শ-ভাবে উপলব্ধি করিয়া অন্তরের আনন্দকে সংগীতের উৎসে উৎসারিত করিয়া দেয়।

জগতের যেখানে অব্যাহত শক্তির প্রচুর প্রকাশ, সেইখানেই যেন ম্তিমান উৎসব। সেইজন্য হেমন্ডের স্থাকিরণে অগ্রহায়ণের প্রকশসাসমুদ্রে সোনার উৎসব হিল্লোলিত হইতে থাকে, সেইজন্য আগ্রমঞ্জরীর নিবিড় গন্ধে ব্যাকুল নববসন্তে প্রপরিচিত্র কুঞ্জবনে উৎসবের উৎসাহ উদ্দাম হইয়া উঠে।

মানুষের উৎসব কবে। মানুষ যেদিন আপনার মনুষাছের শক্তি বিশেষভাবে ক্ষরণ করে, বিশেষভাবে উপলিখ্য করে, সেইদিন। যেদিন আমরা আপনাদিগকে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের শ্বারা চালিত করি সেদিন না; যেদিন আমরা আপনাদিগকে সাংসারিক স্থদ্যংথের শ্বারা ক্ষুখ্য করি, সেদিন না; যেদিন প্রাকৃতিক নিয়মপরশ্পরার হস্তে আপনাদিগকে ক্রীড়াপ্রেলির মতো ক্ষুদ্র ও জড় -ভাবে অনুভব করি সেদিন আমাদের উৎসবের দিন নহে—সেদিন তো আমরা জড়ের মতো, উদ্ভিদের মতো, সাধারণ জম্তুর মতো—সেদিন তো আমরা আমাদের নিজের মধ্যে সর্বজরী মানবশক্তি উপলব্যে করি না—সেদিন আমাদের আনশ্দ কিসের। সেদিন আমরা গ্রে অবর্ম্থ, সেদিন আমরা কর্মে ক্লিট; সেদিন আমরা উক্জন্লভাবে আপনাকে ভ্ষিত করি না, সেদিন আমরা উদারভাবে কাহাকেও আহ্বান করি না, সেদিন আমাদের ঘরে সংসারচক্রের ঘর্ষার্থনিন শোনা যায় কিম্ত সংগীত শোনা যায় না।

প্রতিদিন মান্য ক্ষাদ্র দীন একাকী—কিন্তু উৎসবের দিনে মান্য বৃহৎ; সেদিন সে সমুদ্র মান্যের সংখ্য একর হইয়া বৃহৎ, সেদিন সে সমুদ্র মনুষাত্তের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।

মান্ষের মধ্যে কী আশ্চর্যশন্তি আশ্চর্যর্পে প্রকাশ পাইতেছে। আপনার সমস্ত ক্ষুদ্র প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া মান্য কোন্ উধের্ব গিরা দীড়াইয়াছে। জ্ঞানী জ্ঞানের কোন্ দ্র্লাক্ষা দ্র্গমতার মধ্যে ধাবমান হইয়াছে, প্রেমিক প্রেমের কোন্ পরিপ্রাণ আত্মবিসর্জানের মধ্যে গিরা উত্তীর্ণ হইয়াছে, কমী কর্মের কোন্ অপ্রাশ্ত দুঃসাধাসাধনের মধ্যে অকুতোভরে প্রবেশ করিরাছে। জ্ঞানে প্রেমে কর্মে মান্স বে অপরিমের শব্বিকে প্রকাশ করিয়াছে, আজ আমরা সেশব্বির গোরব ক্ষরণ করিয়া উৎসব করিব। আজ আমরা আপনাকে, ব্যব্বিবশেষ নহে, কিন্তু মান্স বলিয়া জানিয়া ধনা হইব।

মান্বের এই শক্তি যদি নিজের প্রয়েজনসাধনের সীমার মধ্যেই সার্থকতা লাভ করিত, তাহা হইলেও আমাদের পক্ষে যথেন্ট হইত, তাহা হইলেও আমারা জগতের সমস্ত জীবের উপরে আপনার শ্রেণ্টত্ব স্থাপন করিতে পারিতাম। কিন্তু যেথানটা মান্বের সমস্ত আবশ্যক-সীমার বাহিরে চলিয়া গেছে সেইথানেই মান্বের গভারিতম সর্বোচ্চতম শক্তি সর্বদাই আপনাকে স্বাধীন আনন্দে উধাও করিয়া দিবার চেন্টা করিতেছে। মন্ব্যশক্তির এই প্রয়েজনাতীত পরম গোরব অদ্যকার উৎসবে আনন্দসংগীতে ধ্বনিত হইতেছে। এই শক্তি অভাবের উপরে জয়ী, ভয়-শোকের উপর জয়ী, ম্তুার উপরে জয়ী। আজ অতীত-ভবিষ্যতের স্মহান্ মানবলোকের দিকে দ্ভিস্থাপনপ্র্বক মানবাত্মার মধ্যে এই অপ্রভেদী চিরন্তন শক্তিক প্রত্যক্ষ করিয়া আপনাকে সাথাক করিব।

্মান্বের কর্ম যেখানে আপনাকে, আপনার সম্ভানকে এবং আপনার দলকেও অতিক্রম করিয়া গেছে, সেইখানেই আমরা মন্যান্তের পূর্ণশক্তির বিকাশে পরম গোরব লাভ করিয়াছি। ) বুম্ধদেবের কর্ণা সম্ভানবাংসলা নহে, দেশান্রাগও নহে—তাহা জলভারাক্লাম্ভ নিবিড় মেঘের নায় আপনার প্রভৃত প্রাচুর্যে আপনাকে নিবিশেষে সর্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে। ইহাই পরিপ্র্ণভার চিচ, ইহাই ঐশ্বর্য। বুম্বদেব বলিয়াছেন :

মাতা যথা নিষং প্রেং আয়্সা একপ্রেমন্রক্থে।
এবাদপ সব্বভূতেম্ মানসম্ভাব্যে অপরিমাণং॥
মেত্রণ সব্বলাকস্মিং মানসম্ভাব্যে অপরিমাণং।
উন্ধং অধাে চ তিরিষণ অসম্বাধং অবেরনসপত্তং॥
তিট্ঠণ্ডরং নিসিদ্রাে বা সয়ানাে বা বাবতস্স বিগতিমিশ্যো।
এতং সতিং অধিট্ঠেষং বহামেতং বিহার্মিধনাহ্॥

মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের প্রেকে রক্ষা করেন, এইর্প সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দরাভাব জন্মাইবে। উধ্যাদিকে, অধ্যাদিকে, চতুদিকে সমন্ত জগতের প্রতি বাধাশ্না হিংসাশ্না শত্তাশ্না মানসে অপরিমাণ দরাভাব জন্মাইবে। কি দাঁড়াইতে, কি চলিতে, কি বসিতে, কি শ্ইতে, যাবং নিদ্রিত না হইবে, এই মৈন্তভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে—ইহাকেই বহাবিহার বলে।

এই-ষে বহারিহারের কথা ভগবান বৃন্ধ বলিরাছেন, ইহা মৃথের কথা নহে, ইহা অভ্যন্ত নীতিকথা নহে; আমরা জানি, ইহা তাঁহার জীবনের মধ্য হইতে সত্য হইরা উল্ভূত হইরাছে। ইহা লইরা অদ্য আমরা গোরব করিব। এই বিশ্বব্যাপী চিরজ্ঞাগ্রত কর্ণা, এই বহারিহার—এই সমস্ত আবশ্যকের অতীত অহেতুক অপরিমেয় মৈত্রীশক্তি মান্ধের মধ্যে কেবল কথার কথা হইরা থাকে নাই, এই শক্তি মন্যাধের ভাণ্ডারে চিরদিনের মতো সঞ্চিত হইরা গেল।

এই ভারতবর্ষে একদিন মহাসম্ভাট অশোক তাঁহার রাজশান্তকে ধমবিস্তার-কার্যে, মপালসাধনকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজশান্তর মাদকতা যে কী স্তাঁর, তাহা আমরা সকলেই জানি; সেই শান্ত ক্ষ্বিত অশ্নির মতো গ্রহ্ত গ্রাহাতরে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে, আপনার জনানাম্য়ী লোলাপ রসনাকে প্রেরণ করিবার জন্য বায়। সেই বিশ্বলাম্থ রাজ্যান্তকে মহারাজ্ঞ অশোক মপালের দাসত্থে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজপ্রের পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয় ছিল না—ইহা যুন্খসন্তা নহে, দেশজয় নহে, বাণিজাবিস্তার নহে; ইহা মপালান্তির অপর্যাশত প্রাচ্মুর্য, ইহা চক্রবতী রাজাকে আশ্রম করিয়া তাঁহার সমস্ত রাজাড়ন্বরকে এক মৃহত্তে হীনপ্রভ করিয়া দিয়া সমস্ত মন্যান্তক সম্ব্রুল করিয়া তুলিয়াছে। কত বড়ো বড়ো রাজার বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য বিধন্ত বিস্মৃত ধ্লিসাৎ হইয়া গিয়াছে—কিন্তু অশোকের মধ্যে এই মপালান্তির মহান আবির্তাব, ইহা আমাদের গোরবের ধন হইয়া আজও আমাদের মধ্যে শভিষ্পণার করিতেছে।

ঈশ্বরের শক্তিবিকাশকে আমরা প্রভাতের জ্যোতির,ক্মেষের মধ্যে দেখিয়াছি, ফাল্স্ন্নের প্রুপপর্যাপিতর মধ্যে দেখিয়াছি, মহাসম্দ্রের নালা ক্রুক্তেরে মধ্যে দেখিয়াছি—কিন্তু সমগ্র মানবের মধ্যে যেদিন তাহার বিরাট বিকাশ দেখিতে সমাগত হই সেইদিন আমাদের মহামহোৎসব।

হে ঈশ্বর, তুমি আজ আমাদিগকে আহ্বান করে। বৃহৎ মন্সান্তের মধ্যে আহ্বান করে। । আজ উৎসবের দিন শান্তুমাত ভাবরসসন্ভোগের দিন নহে, শান্তুমাত মাধ্রের মধ্যে নিমণ্ন হইবার দিন নহে; আজ বৃহৎ সন্থিলনের মধ্যে শান্তু-উপলন্ধির দিন, শান্তুসংগ্রহের দিন। ) আজ তুমি আমাদিগকে বিচ্ছিন জীবনের প্রাত্যহিক জড়ম, প্রাত্যহিক উদাসন্য হইতে উদ্বোধিত করো; প্রতিদিনের নিবীর্ষ নিশ্চেন্টতা হইতে, আরাম-আবেশ হইতে উন্ধার করো। বে কঠোরতার, বে উদানে, বে আছ্বিসর্জনে আমাদের সাধ্কিতা, তাহার মধ্যে আজ আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করো। দ্ব করো সমস্ত আবরণ আচ্ছাদন, সমস্ত

ক্ষুদ্র দম্ভ, সমস্ত মিথ্যা কোলাহল, সমস্ত অপবিত্র আয়োজন—মন্যাম্বের সেই অদ্রভেদিচ্ডাবিশিল্ট নিরাভরণ নিস্তব্ধ রাজনিকেতনের শ্বারের সম্মুখে অদ্য আমাকে দাঁড় করাইয়া দাও। সেখানে, সেই কঠিন ক্ষেত্রে, সেই রিক্ত নির্জনতার মধ্যে, সেই বহ্বযুগের অনিমেষ দ্ভিপাতের সম্মুখে তোমার নিকট হইতে দীক্ষা লইব প্রভূ।—

দাও হস্তে তুলি
নিজহাতে তোমার অমোঘ শরগালৈ,
তোমার অক্ষয় ত্ল। অস্ত্রে দীক্ষা দেহো
রণগারা উঠাক আজি কঠিন আদেশে।
করো মোরে সম্মানিত নববীরবেশে,
দারাই কর্তাভারে, দাংসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অপ্যে মোর
ক্তিচিহ্ন-অলংকার। ধন্য করো দাসে
সফল চেণ্টায় আর নিম্ফল প্রয়াসে।

মাৰ ১৩১১

দ্বংখের তত্ত্ব আর স্থিতর তত্ত্ব একেবারে একসপো বাঁধা। কারণ, অপ্রণতাই তো দঃখ এবং স্থিত যৈ অপ্রণ।

সেই অপ্রণতাই বা কেন। এটা একেবারে গোড়ার কথা। স্থি অপ্রণ হইবে না, দেশে কালে বিভক্ত হইবে না, কার্যকারণে আবন্ধ হইবে না, এমন স্থিছাড়া আশা আমরা মনেও আনিতে পারি না।

অপুর্ণের মধ্য দিয়া নহিলে পুর্ণের প্রকাশ হইবে কেমন করিয়া।

জগং অপূর্ণ বলিয়াই তাহা চণ্ডল, মানবসমাজ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা সচেষ্ট, এবং আমাদের আত্মবোধ অপূর্ণ বলিয়াই আমরা আত্মাকে এবং অনা-সমস্তকে বিভিন্ন করিয়াই জানি। কিন্তু, সেই চাণ্ডলোর মধ্যেই শান্তি, দঃখ-চেষ্টার মধ্যেই সফলতা এবং বিভেদের মধ্যেই প্রেম।

অতএব, এ কথা মনে রাখিতে হইবে, প্র্ণতার বিপরীত শ্নাতা; কিন্তু অপ্র্ণতার বিপরীত নহে, বিরুদ্ধে নহে, তাহা প্র্ণতারই বিকাশ। গান বখন চলিতেছে, যখন তাহা সমে আসিয়া শেষ হয় নাই, তখন তাহা সম্প্র্ণ গান নহে বটে কিন্তু তাহা গানের বিপরীতও নহে—তাহার অংশে অংশে সেই সম্পূর্ণ গানেরই আনন্দ তর্রাগাত হইতেছে।

সেইজন্যই এই অপ্ণ জগং শ্ন্য নহে, মিথ্যা নহে। সেইজন্যই এ জগতে রুপের মধ্যে অপর্প, শব্দের মধ্যে বেদনা, ঘাণের মধ্যে ব্যাকুলতা আমাদিগকে কোন্ অনিব'চনীয়তায় নিম'ন করিয়া দিতেছে। সেইজন্য আকাশ কেবলমার আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া নাই, তাহা আমাদের হৃদয়কে বিস্ফারিত করিয়া দিতেছে; আলোক কেবল আমাদের দৃষ্টিকে সার্থক করিতেছে না, তাহা আমাদের অন্তঃকরণকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে এবং যাহা-কিছ্ব আছে তাহা কেবল আছে মাত্র নহে, তাহাতে আমাদের চিত্তকে চেতনায়, আমাদের আছাকে সত্যে সম্পূর্ণ করিতেছে।

যখন দেখি শীতকালের পশ্মার নিস্তর্পণ নীলকাশ্ত জলস্রোত পীতাড বালতেটের নিঃশব্দ নির্জনতার মধ্য দিয়া নির্দেশণ হইয়া ষাইতেছে, তথন নদার জল বহিতেছে' এই বলিলেই তো সব বলা হইল না—এমনকি কিছুই বলা হইল না। তাহার আশ্চর্য শান্ত ও আশ্চর্য সৌন্দর্যের কী বলা হইল। সেই বচনের অতীত পরম পদার্থকে, সেই অপর্প র্পকে, সেই ধর্নিহীন সংগীতকে, এই জলের ধারা কেমন করিয়া এত গভীরভাবে বাক্ত করিতেছে। এ তো কেবলমান্ত জল ও মাটি—ম্পেশিডো জলরেখয়া বলায়তঃ। কিন্তু যাহা প্রকাশ হইরা উঠিতেছে তাহা কী। তাহাই আনন্দর্পমম্তম্, তাহাই আনন্দের অম্তর্প।

আবার কালবৈশাখীর প্রচন্ড ঝড়েও এই নদীকে দেখিয়াছি। বালি উড়িয়া স্থান্তের রক্তছটাকে পান্তুবর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, কশাহত কালো ঘোড়ার মস্ন চর্মের মতো নদীর জল রহিয়া রহিয়া কাপিয়া কাপিয়া উঠিতেছে, পরপারের স্তব্ধ তর্শ্রেণীর উপরকার আকাশে একটা নিম্পন্দ আতক্তের বিবর্ণতা ফ্টিয়া উঠিয়াছে; তার পরে সেই জল-ম্থল-আকাশের জালের মাঝখানে নিজের ছিম্মবিচ্ছিম মেঘমধো জড়িত আবতিত হইয়া উন্মন্ত ঝড় একেবারে দিশাহারা হইয়া আসিয়া পড়িল—সেই আবিভাবি দেখিয়াছি। তাহা কি কেবল মেঘ এবং বাতাস, ধ্লা এবং বালি, জল এবং ডাঙা। এই-সমম্ভ অকিঞ্ছিকরের মধ্যে এ-যে অপর্পের দর্শন। ইহা ভো শ্র্ম্ব বালার কাঠ ও তার নহে, ইহাই বালার সংগীত। এই সংগীতেই আনশের পরিচয়, সেই আনশ্বর্পমম্ত্র্ম।

আবার মান্বের মধ্যে যাহা দেখিয়াছি তাহা মান্বকে কত দ্রেই ছাড়াইয়া গেছে। রহস্যের অন্ত পাই নাই। শান্ত এবং প্রাতি কত লোকের এবং কত জাতির ইতিহাসে কত আশ্চর্য আকার ধরিয়া কত অচিন্তা ঘটনা ও কত অসাধ্য-সাধনের মধ্যে সীমার বন্ধনকে বিদীর্ণ করিয়া ভূমাকে প্রত্যক্ষ করাইয়া দিয়াছে। মান্বের মধ্যে ইহাই আনন্দর্পমম্তম্।

জগতের এই অপ্ণতা যেমন প্ণতার বিপরীত নহে, কিন্তু তাহা যেমন প্ণতারই একটি প্রকাশ, তেমনি এই অপ্ণতার নিত্যসহচর দৃঃখও আনন্দের বিপরীত নহে, তাহা আনন্দেরই অংগ। অর্থাৎ দৃঃখের পরিপ্ণতা ও সাথাকতা দৃঃখই নহে, তাহা আনন্দ। দৃঃখও আনন্দর্পমম্তম্।

এ কথা কেমন করিয়া বলি। ইহাকে সম্পূর্ণ প্রমাণ করিবই বা কী করিয়া।

কিন্তু অমাবস্যার অন্ধকারে অন্ত জ্যোতিক্লোক্কে যেমন প্রকাশ করিরা দেয়, তেমনি দ্বংথের নিবিড্তম তমসার মধ্যে অবতীর্ণ হইরা আছা কি কোনোদিনই আনক্দলোকের ধ্বদীশিত দেখিতে পায় নাই, হঠাং কি কথনোই বিলিয়া উঠে নাই 'ব্রিয়াছি, দ্বংথের রহস্য ব্রিয়াছি, আর কথনো সংশর করিব না'। পরম দ্বংথের শেষ প্রাণ্ড যেখানে গিয়া মিলিয়া গেছে সেখানে কি আমাদের হৃদয় কোনো শৃভ মুহুতে চাহিয়া দেখে নাই। অমৃত ও মৃত্যু, আনক্ষ ও দ্বংথ সেখানে কি এক হইয়া বায় নাই। সেই দিকেই কি ডাকাইয়া ক্ষিব বলেন নাই, যসাছয়য়ায়্তং বস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিবা বিধেম—

অমৃত যাঁহার ছায়া এবং মৃত্যুও যাঁহার ছায়া, তিনি ছাড়া আর-কোন্ দেবতাকে প্জা করিব। সমস্ত মান্ধের অন্তরের মধ্যে এই উপলব্ধি গভীরভাবে আছে বলিয়াই মান্ধ দ্ঃখকেই প্জা করিয়া আসিয়াছে, আরামকে নহে। জগতের ইতিহাসে মান্ধের পরমপ্জাগণ দ্ঃখেরই অবতার, আরামে লালিত লক্ষ্যীর জীতদাস নহে।

অতএব দৃঃখকে আমরা দৃর্বলতাবশত থব করিব না, অস্বীকার করিব না, দৃঃখের স্বারাই আনন্দকে আমরা বড়ো করিয়া এবং মঞ্চালকে আমরা সত্য করিয়া জানিব।

এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, অপ্পতার গৌরবই দৃঃখ; দৃ্ঃখই এই অপ্পতার সম্পদ, দৃঃখই তাহার একমাত্র ম্লেধন। মান্ষ সতাপদার্থ যাহা-কিছ্ন পায় তাহা দৃঃখের দ্বারাই পায় বলিয়াই তাহার মন্ষায়। তাহার ক্ষমতা অলপ বটে, কিল্পু ঈশ্বর তাহাকে ভিক্ষ্ক করেন নাই। সে শৃধ্ব চাহিয়াই কিছ্ন পায় না, দৃঃখ করিয়া পায়। আর যত-কিছ্ন ধন সে তো তাহার নহে—সে সমস্তই বিশেবশ্বরের। কিল্পু, দৃঃখ যে তাহার নিতাল্তই আপনার।

আমাদের পক্ষ হইতে ঈশ্বরকে যদি কিছু দিতে হয় তবে কী দিব, কী দিতে পারি। তাঁহারই ধন তাঁহাকে দিয়া তো তৃশ্তি নাই—আমাদের একটিমার যে আপনার ধন দৃঃখধন আছে তাহাই তাঁহাকে সমর্পণ করিতে হয়। এই কথাই আমরা গােঁরব করিয়া বালিতে পারি, 'হে রাজা, তুমি আমাদের দৃঃথের রাজা; হঠাৎ যথন অর্ধরারে তােমার রথচক্রের বজ্রগর্জনে মেদিনী বালির পশ্রে হৃংপিশ্তের মতাে কাঁপিয়া উঠে, তথন জীবনে তােমার সেই প্রচন্ড আবিতাবের মহাক্ষণে যেন তােমার জয়ধর্নি করিতে পারি; হে দৃঃথের ধন, তােমাকে চাহি না এমন কথা সােদন যেন ভয়ে না বলি; সােদন যেন ছবার ভাঙিয়া ফেলিয়া তােমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে না হয়়, যেন সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া সিংহশ্বার খ্রিলয়া দিয়া তােমার উদ্দীশত ললাটের দিকে দৃই চক্ষ্য তুলিয়া বলিতে পারি, হে দার্ণ, তুমিই আমার প্রিয়।'

আমরা দৃঃথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া অনেকবার বিলবার চেন্টা করিয়া থাকি যে, আমরা সৃখদৃঃখকে সমান করিয়া বোধ করিব। কোনো উপায়ে চিন্তকে অসাড় করিয়া ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সের্প উদাসীন হওয়া হয়তো অসম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু, সৃখদৃঃখ তো কেবলই নিজের নহে, তাহা যে জগতের সমস্ভ জীবের সংগ্যে জড়িত। আমার দৃঃখবোধ চলিয়া গেলেই তো সংসার হইতে দৃঃখ দ্র হয় না।

অতএব, কেবলমাত্র নিজের মধ্যে নহে, দঃখকে তাহার সেই বিরাট রঞা- '<

ভূমির মাঝখানে দেখিতে হইবে, যেখানে সে আপনার বহিন্দর তাপে, বজ্ঞের আঘাতে, কত জাতি, কত রাজা, কত সমাজ গড়িয়া তুলিতেছে; যেখানে সে মান্বের জিজ্ঞাসাকে দ্রগম পথে ধাবিত করিতেছে, মান্বের ইচ্ছাকে দ্বর্ভাগ বাধার ভিতর দিয়া উদ্ভিম করিয়া তুলিতেছে এবং মান্বের চেন্টাকে কোনো ক্র্দ্র সফলতার মধ্যে নিঃশেষিত হইতে দিতেছে না; যেখানে যুম্ধবিগ্রহ দ্বিভক্ষমারী অন্যায়-অত্যাচার তাহার সহায়; যেখানে রক্তসরোববের মাঝখান হইতে শ্রু শাহ্তিকে সে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে, দারিদ্রোর নিষ্ঠ্র তাপের দ্বারা শোষণ করিয়া বর্ষণের মেঘকে রচনা করিতেছে এবং যেখানে হলধরম্তিতে স্তাক্ষ্মা লাঙল দিয়া সে মানবহ্দয়কে বারদ্বার শত শত রেখায় দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়াই তাহাকে ফলবান্ করিয়া তুলিতেছে। সেখানে সেই দ্বংথের হসত হইতে পরিয়াণকে পরিয়াণ বলে না, সেই পরিয়াণই মৃত্যু—সেখানে স্বেভায় অঞ্জলি রচনা করিয়া যে তাহাকে প্রথম অর্ঘ্য না দিয়াছে সে নিজেই বিভূম্বিত হইয়াছে।

মান্বের এই-যে দৃঃখ ইহা কেবল কোমল অশ্রাম্পে আছ্রে নহে. ইহা রুদ্রতেজে উদ্দীপত। বিশ্বজগতে তেজঃপদার্থ যেমন, মান্বের চিত্তে দৃঃখ সেইর্প; তাহাই আলোক, তাহাই তাপ, তাহাই গতি, তাহাই প্রাণ; তাহাই চক্রপথে ঘ্রিতে ঘ্রিতে মানবসমাজে ন্তন ন্তন কর্মলোক ও সৌন্দর্যলোক স্ছিট করিতেছে; এই দৃঃখের তাপ কোথাও-বা প্রকাশ পাইয়া কোথাও-বা প্রচ্ছের থাকিয়া মানব সংসারের সমৃত বায়্পুবাহগ্লিকে বহুমান করিয়া রাখিয়াছে।

দ্বংথই জগতে একমাত্র সকল পদার্থের ম্লা। মান্য যাহা-কিছ্ নির্মাণ করিয়াছে তাহা দ্বংথ দিয়াই করিয়াছে। দ্বংথ দিয়া যাহা না করিয়াছে তাহার তাহা সম্পূর্ণ আপন হয় না।

সেইজন্য ত্যাগের ম্বারা, দানের ম্বারা, তপস্যার ম্বারা, দ্বেথের ম্বারাই আমরা আপন আত্মাকে গভাঁরর পে লাভ করি—স্থের ম্বারা, আরামের ম্বারা নহে। দ্বংখ ছাড়া আর কোনো উপায়েই আপন শক্তিকে আমরা জানিতে পারি না। এবং আপন শক্তিকে যতই কম করিয়া জানি আত্মার গৌরবও তত কম করিয়া বৃঝি, যথার্থ আনন্দও তত অগভাঁর হইয়া থাকে।

রামায়ণে কবি রামকে সীতাকে লক্ষ্যণকে ভরতকে দ্ংথেব দ্বারাই মহিমাদ্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। রামায়ণের কাব্যরসে মান্ব যে আনন্দের মধ্যলময় ম্তি দেখিয়াছে, দ্ংথই তাহাকে ধারণ করিয়া আছে। মহাভারতেও সেইর্প। মান্বের ইতিহাসে যত বীরণ, যত মহত্ব, সমস্তই দ্ংথের আসনে প্রতিষ্ঠিত। মাত্তনহের ম্লা দ্ংথে, পাতিরতার ম্লা দ্ংথে, বীর্ষের म्ला म्इथ्, भ्राम्य म्ला म्इथ्।

উপনিষং বলিয়াছেন: স তপোহতপাত স তপশতপদা সর্বমস্কৃত ষাদদং কিঞ্চ—তিনি তপ করিলেন, তিনি তপ করিয়া এই যাহা-কিছু সমস্ত স্ভি করিলেন। সেই তাঁহার তপই দৃঃখর্পে জগতে বিরাজ করিতেছে। আমরা অন্তরে বাহিরে যাহা-কিছু স্ভি করিতে যাই সমস্তই তপ করিয়া করিতে হয়—আমাদের সমস্ত জন্মই বেদনার মধ্য দিয়া, সমস্ত লাভই ত্যাগের পথ বাহিয়া, সমস্ত অম্ত্রই ম্তাুর সোপান অতিক্রম করিয়া। ঈশ্বরের স্ভির তপস্যাকে আমরা এমনি করিয়াই বহন করিতেছি। তাঁহারই তপের তাপ নব নব রূপে মানুষের অন্তরে নব নব প্রকাশকে উন্মেষিত করিতেছে।

সেই তপস্যাই আনন্দের অঞা। সেইজন্য আর-এক দিক দিয়া বলাই হইয়াছে : আনন্দাম্প্রের থাল্বমানি ভূতানি জায়ন্তে—আনন্দ হইতেই এই ভূতসকল উৎপন্ন হইয়াছে। আনন্দ ব্যতীত স্থিত্তর এত বড়ো দ্বঃখকে বহন করিবে কে। কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাং। কৃষক চাষ করিয়া যে ফসল ফলাইতেছে সেই ফসলে তাহার তপস্যা যত বড়ো, তাহার আনন্দও ততথানি। সম্লাটের সাম্লাজ্যরচনা তো বৃহৎ দ্বঃখ এবং বৃহৎ আনন্দ, দেশভব্তের দেশকে প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলা পরম দ্বঃখ এবং পরম আনন্দ, জ্ঞানীর জ্ঞানলাভ এবং প্রেমিকের প্রিয়সাধনাও তাই।

শব্দিতে ও ভব্তিতে যাহারা দ্ব'ল, তাহারাই কেবল স্থান্বাচ্ছণ্দ্য-শোভা-সম্পদের মধ্যেই ঈশ্বরের আবিভাবিকে সত্য বালিয়া অনুভব করিতে চায়। তাহারা বলে ধনমানই ঈশ্বরের প্রসাদ, সৌশ্দর্যই ঈশ্বরের ম্ত্রি, সংসার-স্থের সফলতাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং তাহাই প্রণার প্রক্রার। ঈশ্বরের দয়াকে তাহারা বড়োই কোমলকান্ত রূপে দেখে। সেইজনাই এইসকল দ্ব'লচিত্ত স্থের প্রারিগণ ঈশ্বরের দয়াকে নিজের লোভের মোহের ও ভীরুতার সহায় বলিয়া ক্ষুদ্র ও থণিডত করিয়া জানে।

কিন্তু, হে ভীষণ, তোমার দয়াকে, তোমার আনন্দকে কোথায় সীমাবন্দ করিব। কেবল স্থে, কেবল সম্পদে, কেবল জীবনে, কেবল নিরাপদ নিরাতন্কতায়? দ্বংখ বিপদ মৃত্যু ও ভয়কে তোমা হইতে পৃথক করিয়া তোমার বির্দেখ দড়ি করাইয়া জানিতে হইবে? তাহা নহে। হে পিতা. তুমিই দ্বংখ, তুমিই বিপদ; হে মাতা, তুমিই মৃত্যু, তুমিই ভয়। তুমিই ভয়ানাং ভয়ং, ভীষণং ভীষণানাং। তুমিই—

লেলিহাসে গ্ৰসমানঃ সমশ্তাং লোকান্ সমগ্ৰান্ বদনৈজৰ লিভিঃ। তেজোভিরাপ্র জগং সমগ্রং ভাসশ্তবোগ্রাঃ প্রতপণিত বিকোঃ॥ সমগ্র লোককে তোমার জনলং-বদনের দ্বারা গ্রাস করিতে করিতে লেহন করিতেছ

সমস্ত জগংকে তেজের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া, হে বিষ্ণু, তোমার উগ্রজ্যোতি
প্রতণত হইতেছে।

হে রুদ্র, তোমারই দুঃশ্বর্প, তোমারই মৃত্যুর্প দেখিলে আমরা দুঃখ ও মৃত্যুর মোহ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তোমাকে লাভ করি। হে প্রচন্ড, আ**মি** তোমার কাছে সেই শক্তি প্রার্থনা করি যাহাতে তোমার দয়াকে দুর্বলভাবে নিজের আরামের, নিজের ক্ষ্মেতার উপযোগী করিয়া না কল্পনা করি— তোমাকে অসম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া নিজেকে না প্রবাণ্ডত করি। তুমি বে মান্বকে যুগে যুগে অসতা হইতে সতো, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে, মৃত্যু · হইতে অমৃতে উম্ধার করিতেছ, সেই-যে উম্ধারের পথ সে তো আরামে<mark>র পথ</mark> नरह, সে-रय পরম দৃঃথেরই পথ। মান্বের অণ্তরাত্মা প্রার্থনা করিতেছে, আবিরাবীর্ম এধি—হে আবিঃ, তুমি আমার নিকট আবিভূতি হও; হে প্রকাশ, তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও। এ প্রকাশ তো সহজ নহে। এ ষে প্রাণান্তিক প্রকাশ। অসত্য যে আপনাকে দণ্ধ করিয়া তবেই সত্যে উ**ন্দর্**শ হইয়া উঠে, অন্ধকার যে আপনাকে বিসর্জন করিয়া তবেই জ্যোতিতে পরিপ্রে হইয়া উঠে এবং মৃত্যু যে আপনাকে বিদীর্ণ করিয়া তবেই অমৃতে উদ্ভিক্ষ হইয়া উঠে। হে আবিঃ, মান্বের জ্ঞানে, মান্বের কর্মে, মান্বের সমা**জে** তোমার আবিভাব এইর্পেই। এই কারণে খবি তোমাকে বলিয়াছেন, রুদ্র বত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিতাম্। হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করো। হে রুদ্র, তোমার **যে সেই** রক্ষা, তাহা ভয় হইতে রক্ষা নহে, বিপদ হইতে রক্ষা নহে, মৃত্যু হইতে রক্ষা নহে—তাহা জড়তা হইতে রক্ষা, বার্থতা হইতে রক্ষা, তোমার অপ্রকাশ হইতে রক্ষা। হে রুদ্র, তোমার প্রসল্লমুখ কখন দেখি। বিখন আমরা ধনের বিলাসে লালিত, মানের মদে মত্ত, খ্যাতির অহংকারে আত্মবিস্মৃত, যখন আমরা নিরাপদ অকর্মণ্যতার মধ্যে স্ব্থস্কত, তথন? নহে নহে, কদাচ নহে। যথন আমরা অজ্ঞানের বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াই, ষথন আমরা ভয়ে ভাবনায় সতাকে লেশমাত অস্বীকার না করি, ধখন আমরা দ্রেহে ও অপ্রিয় কর্মকেও গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত না হই, যখন আমরা কোনো সর্বিধা কোনো শাসনকেই তোমার চেয়ে বড়ো বলিয়া মান্য না করি—তথনি বাধায় বন্ধনে আঘাতে অপমানে দারিদ্রো দ্বর্বাগে, হে রুদ্র, তোমার প্রসম মুখের জ্যোতি জীবনকে মহিমান্বিত করিয়া তোলে। তখন দৃঃখ এবং মৃত্যু, বিঘা এবং বিপদ প্রবল সংঘাতের স্বারা তোমার প্রচন্ড আনন্দভেরী ধর্নিত করিরা আমাদের সমস্ভ

চিত্তকে জার্গারত করিয়া দেয়। নতুবা স্বথে আমাদের স্থ নাই, ধনে আমাদের মঞ্চাল নাই, আলস্যে আমাদের বিশ্রাম নাই। হে ভরংকর হে প্রলয়ংকর, হে শংকর, হে ময়স্কর, হে পিতা, হে বন্ধ, অন্তঃকরণের সমস্ত জাগ্রত শক্তির দ্বারা, উদ্যত চেন্টার দ্বারা, অপরাজিতচিত্তের দ্বারা, তোমাকে ভয়ে দঃখে মৃত্যুতে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিব—কিছুতেই কুণ্ঠিত অভিভূত হইব না-এই ক্ষমতা আমাদের মধ্যে উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ করিতে থাকক: এই আশীর্বাদ করো। যে ব্যক্তি ও যে জাতি আপন শক্তি ও ধনসম্পদকেই জগতের সর্বাপেক্ষা শ্রেয় বলিয়া অন্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে প্রলয়ের মধ্যে ষখন একমাহাতে জাগাইয়া তুলিবে তখন হে রাদ্র সেই উন্ধত ঐশ্বর্যের বিদীর্ণ প্রাচীর ভেদ করিয়া তোমার যে জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে তাহাকে আমরা যেন সোভাগ্য বলিয়া জানিতে পারি. এবং যে ব্যক্তি ও যে জাতি আপন শক্তি ও সম্পদকে একেবারেই অবিশ্বাস করিয়া জড়তা দৈনা ও অপমানের মধ্যে নিজাবৈ অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে, তাহাকে যথন দুভিক্ষ ও মারী ও প্রবলের অবিচার আঘাতের পর আঘাতে অস্থিমজ্জায় কম্পান্বিত করিয়া তলিবে তখন তোমার সেই দঃসহ দর্দিনকে আমরা যেন সমুদ্ত জীবন সমর্পণ করিয়া সম্মান করি-এবং তোমার সেই ভীষণ আবিভাবের সম্মাথে দাঁডাইয়া যেন বলিতে পাবি •

অবিরাবীর্ম এধি। রুদ্র যতে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিতাম্। দারিদ্রা ভিক্ষ্ক না করিয়া যেন আমাদিগকে দ্বর্গম পথের পথিক করে, এবং দ্বৃত্তিক্ষ ও মারী আমাদিগকে মৃত্যুর মধ্যে নিমন্ত্রিত না করিয়া সচেষ্টতর জীবনের দিকে আকর্ষণ করে। দ্বৃঃখ আমাদের শক্তির কারণ হউক, শোক আমাদের মৃত্তির কারণ হউক, এবং লোকভয় রাজভয় ও মৃত্যুভয় আমাদের জয়ের কারণ হউক। বিপদের কঠোর পরীক্ষায় আমাদের মন্যাদ্বকে সম্পূর্ণ সপ্রমাণ করিলে তবেই, হে রুদ্র, তোমার দক্ষিণমুখ আমাদিগকে পরিশ্রাণ করিবে: নতুবা অশত্তের প্রতি অন্গ্রহ, অলসের প্রতি প্রশ্রম, ভীরুর প্রতি দয়া, কদাচই তাহা করিবে না—কারণ, সেই দয়াই দ্বর্গতি, সেই দয়াই অবমাননা; এবং হে মহারাজ, সে দয়া, তোযার দয়া নহে।

### শ্রাবণসন্ধ্যা

আজ শ্রাবণের অগ্রান্ত ধারাবর্ষণে জগতে আর যত-কিছ্ কথা আছে সমস্তকেই ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে; মাঠের মধ্যে অধ্যকার আজ নিবিড়— এবং যে কথনো একটি কথা কইতে জানে না সেই ম্ক আজ কথায় ভরে উঠেছে।

অন্ধকারকে ঠিকমতো তার উপযুক্ত ভাষায় যদি কেউ কথা কওয়াতে পারে তবে সে এই শ্রাবণের ধারাপতনধর্নি। অন্ধকারের নিঃশন্দতার উপরে এই ঝর্ ঝর্ কলশন্দ যেন পর্দার উপরে পর্দা টেনে দেয়, তাকে আরো গভার ক'রে ঘনিয়ে তোলে, বিশ্বজগতের নিদ্রাকে নিবিড় করে আনে। ব্দ্টিপতনের এই অবিরাম শন্দ, এ যেন শন্দের অন্ধকার।

আজ এই কর্মাহীন সন্ধ্যাবেলাকার অন্ধকার তার সেই জপের মন্দাটিকে খংজে পেরেছে। বারবার তাকে ধর্নানত করে তুলছে—িশশ্ব তার নতন-শেখা কথাটিকে নিয়ে যেমন অকারণে অপ্রয়োজনে ফিরে ফিরে উচ্চারণ করতে থাকে সেইরকম—তার প্রান্তি নেই. শেষ নেই, তার আর বৈচিত্য নেই।

আজ বোবা সন্ধ্যাপ্রকৃতির এই-যে হঠাৎ কণ্ঠ খুলে গিয়েছে এবং আশ্চর্য হয়ে দতশ্ব হয়ে দে যেন কুমাগত নিজের কথা নিজের কানেই শ্নছে, আমাদের মনেও এর একটা সাড়া জেগে উঠেছে—সেও কিছ্-একটা বলতে চাচছে। ঐরকম খ্ব বড়ো করেই বলতে চায়, ঐরকম জল দ্পল আকাশ একেবারে ভরে দিয়েই বলতে চায়—কিন্তু সে তো কথা দিয়ে হবার জো নেই, তাই সে একটা স্রকে খ্রুছছে। জলের কল্লোলে, বনের মর্মারে, বসন্তের উচ্ছনাসে, শরতের আলোকে, বিশাল প্রকৃতির যা-কিছ্ কথা সে তো দ্পত্ট কথায় নয়—সে কেবল আভাসে ইন্গিতে, কেবল ছবিতে গানে। এইজনো প্রকৃতি যথন আলাপ করতে থাকে তথন সে আমাদের মুখের কথাকে নিরদ্ত করে দেয়, আমাদের প্রাণের ভিতরে অনির্বাচনীয়ের আভাসে-ভরা গানকেই জাগিয়ে তোলে।

কথা জিনিসটা মান্ধেরই, আর গানটা প্রকৃতির। কথা স্পশ্ট এবং বিশেষ প্রয়োজনের স্বারা সীমাবন্ধ; আর গান অসপন্ট এবং সীমাহীনের ব্যাকুলতার উৎকণ্ঠিত। সেইজন্যে কথার মান্ধ মন্মালোকের এবং গানে মান্ধ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মেলে। এইজন্যে কথার সঙ্গো মান্য যথন স্রকেজ্ড্রে সংগ্র মেলে। এইজন্যে কথার সঙ্গো মান্য যথন স্রকেজ্ড্রে দেয় তথন সেই কথা আপনার অর্থকে আপনি ছাড়িয়ে গিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে বায়—সেই স্বরে মান্ধের স্থদ্থেকে সমস্ত আকাশের জিনিস করে তোলে, তার বেদনা প্রভাতসন্ধার দিগন্তে আপনার রঙ মিলিয়ে দের, জগতের

~ a v

বিরাট অব্যক্তের সংশা যক্ত হয়ে একটি বৃহৎ অপর্পতা লাভ করে, মান্ষের সংসারের প্রাত্যহিক স্পরিচিত সংকীর্ণতার সংগা তার ঐকান্তিক ঐক্য আর থাকে না।

তাই নিজের প্রতিদিনের ভাষার সপ্পে প্রকৃতির চিরদিনের ভাষাকে মিলিয়ে নেবার জন্যে মান্বেরে মন প্রথম থেকেই চেণ্টা করছে। প্রকৃতি হতে রগু এবং রেখা নিয়ে নিজের চিন্তাকে মান্ব ছবি করে তুলছে, প্রকৃতি হতে স্বর এবং ছন্দ নিয়ে নিজের ভাবকে মান্ব কাব্য করে তুলছে। এই উপায়ে চিন্তা অচিন্তনীয়ের দিকে ধাবিত হয়, ভাব অভাবনীয়ের মধ্যে এসে প্রবেশ করে। এই উপায়ে মান্বের মনের জিনিসগ্লি বিশেষ প্রয়োজনের সংকোচ এবং নিতাব্যবহারের মলিনতা ঘ্রিচয়ে দিয়ে চিরন্তনের সপ্যে য্রু হয়ে এমন সরস নবীন এবং মহৎ ম্তিতে দেখা দেয়।

আজ এই ঘন বর্ষার সম্ধ্যায় প্রকৃতির শ্রাবণ-অন্ধকারের ভাষা আমাদের ভাষার সঞ্চো মিলতে চাচ্ছে। অবান্ত আজ ব্যক্তের সঞ্চো লীলা করবে ব'লে আমাদের শ্বারে এসে আঘাত করছে। আজ যুক্তিতর্ক ব্যাখ্যাবিশেলষণ খাটবে না। আজ গান ছাড়া আর-কোনো কথা নেই।

তাই আমি বলছি, আমার কথা আজ থাক্। সংসারের কাজকর্মের সীমাকে, মন্যালোকালয়ের বেড়াকে একট্খানি সরিয়ে দাও; আজ এই আকাশ-ভরা শ্রাবণের ধারাবর্ষণকে অবারিত অস্তরের মধ্যে আহতান করে নাও।

প্রকৃতির সংশ্যে মান্যের অন্তরের সম্বন্ধটি বড়ো বিচিত্র। বাহিরে তার কর্মান্দেরে প্রকৃতি এক রকমের, আবার আমাদের অন্তরের মধ্যে তার আর-এক ম্তি।

একটা দৃষ্টালত দেখে।—গাছের ফ্লা। তাকে দেখতে ষতই শোখিন হোক, সে নিতাল্ডই কাজের দায়ে এসেছে। তার সাজসল্জা সমস্তই আপিসের সাজ। যেমন করে হোক, তাকে ফল ফলাতেই হবে, নইলে তর্বংশ প্থিবীতে টিকবে না, সমস্ত মর্ভূমি হয়ে যাবে। এইজনাই তার রঙ, এইজনাই তার গন্ধ। মৌমাছির পদরেণ্পাতে যেমনি তার প্রপ্লক্ষ সফলতালাভের উপক্রম করে, অর্মনি সে আপনার রঙিন পাতা খসিয়ে ফেলে, আপনার মধ্রণশ্ধ নির্মাভাবে বিসর্জন দেয়; তার শোখিনতার সময়য়ায় নেই, সে অত্যান্ত বাসত। প্রকৃতির বাহিরবাড়িতে কাজের কথা ছাড়া আর অন্য কথা নেই। সেখানে কুড়ি ফ্লের দিকে, ফ্লে ফলের দিকে, কল বীজের দিকে, বীজ গাছের দিকে হন্ হন্ করে ছুটে চলেছে—যেখানে একট্ বাধা পায় সেখানে আর মাপ নেই। সেখানে কোনো কৈফিয়ত কেউ গ্রাহ্য করে না.

সেখানেই তার কপালে ছাপ পড়ে ষায় 'নামঞ্জার', তথনি বিনা বিলন্দের খলে থারে দাবিদরে সরে পড়তে হয়। প্রকৃতির প্রকান্ড আপিসে অগণ্য বিভাগ, অসংখ্য কাজ। স্বকুমার ঐ ফ্রলটিকে যে দেখছ, অত্যন্ত বাব্র মতো গালে গন্ধ মেখে রভিন পোশাক পরে এসেছে, সেও সেখানে রৌদ্রে জলে মঞ্জারি করবার জন্যে এসেছে, তাকে তার প্রতি মৃহ্তের হিসাব দিতে হয়—বিনা কারণে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে যে একট্ দোলা খাবে, এমন এক পলকও তার সময় নেই।

কিন্তু, এই ফ্রাটিই মান্বের অন্তরের মধ্যে যথন প্রবেশ করে তথন তার কিছুমাত্র তাড়া নেই, তথন সে পরিপূর্ণ অবকাশ ম্তিমান। এই একই জিনিস বাইরে প্রকৃতির মধ্যে কাজের অবতার, মান্বের অন্তরের মধ্যে শান্তি ও সৌন্দর্যের পূর্ণ প্রকাশ।

তখন বিজ্ঞান আমাদের বলে, তুমি ভূল ব্রুছ—বিশ্বরহ্মাণ্ডে ফ্রেলর একমাত্র উন্দেশ্য কাজ করা; তার সপ্যে সৌন্দর্য-মাধ্যের যে অহেতৃক সন্বন্ধ তুমি পাতিয়ে বসেছ, সে তোমার নিজের পাতানো।

আমাদের হৃদর উত্তর করে, কিছুমাত্র ভূল বৃঝি নি। ঐ ফ্লটি কাজের পরিচরপত্র নিয়ে প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করে, আর সৌন্দর্যের পরিচরপত্র নিয়ে আমার দ্বারে এসে আঘাত করে; এক দিকে আসে বন্দীর মতো, আর-এক দিকে আসে মৃত্তু স্বর্পে—এর একটা পরিচরই যে সতা আর অন্যটা সত্যানয়. এ কথা কেমন করে মানব। ঐ ফ্লটি গাছপালার মধ্যে অনবজ্জিম কার্যকারণস্ত্রে ফ্টেউ উঠেছে এ কথাটাও সত্য, কিল্তু সে তো বাহিরের সত্যালার অন্তরের সত্য হচ্ছে: আনন্দান্দ্যের থলিব্যানি ভ্তানি জায়ন্তে।

ফ্ল মধ্করকে বলে, 'তোমার ও আমার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তোমাকে আহনান করে আনব ব'লে আমি তোমার জনোই সেজেছি।' আবার মান্বের মনকে বলে, 'আনন্দের ক্ষেত্রে তোমাকে আহনান ক'রে আনব ব'লে আমি তোমার জনোই সেজেছি।' মধ্কর ফ্লের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রে কিছুমান্র ঠকে নি; আর মান্বের মনও যথন বিশ্বাস ক'রে তাকে ধরা দের তখন দেখতে পার, ফ্লে তাকে মিধ্যা বলে নি।

ফ্ল যে কেবল বনের মধ্যেই কান্ধ করছে তা নর, মান্বের মনের মধ্যেও তার ষেট্রকু কান্ধ তা সে বরাবর করে আসছে।

আমাদের কাছে তার কাজটা কী। প্রকৃতির দরজার বে ফ্রলকে বধা-ঋতুতে বধাসমরে মজ্বরের মতো হাজরি দিতে হর, আমাদের হ্দরের স্বারে সে রাজদ্যতের মতো উপস্থিত হরে থাকে। সীতা যখন রাবণের ঘরে একা বসে কাঁদছিলেন তখন একদিন যে দ্ত কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল সে রামচন্দ্রের আংটি সপ্যে করে এনেছিল। এই আংটি দেখেই সীতা তর্থান ব্রুবতে পেরেছিলেন, এই দ্তেই তাঁর প্রিয়তমের কাছ থেকে এসেছে; তথান তিনি ব্রুবলেন, রামচন্দ্র তাঁকে ভোলেন নি, তাঁকে উন্ধার করে নেবেন বলেই তাঁর কাছে এসেছেন।

ফ্লও আমাদের কাছে সেই প্রিয়তমের দ্ত হয়ে আসে। সংসারের সোনার লঞ্চার রাজভোগের মধ্যে আমরা নির্বাসিত হয়ে আছি, রাক্ষস আমাদের কেবলি বলছে, 'আমি তোমার পতি, আমাকেই ভজনা করো।'

কিন্তু সংসারের পারের থবর নিয়ে আসে ঐ ফ্ল। সে চুপি চুপি আমাদের কানে কানে এসে বলে, আমিই এসেছি, আমাকে তিনি পাঠিরেছেন। আমি সেই সন্দরের দ্ত, আমি সেই আনন্দময়ের থবর নিয়ে এসেছি। এই বিচ্ছিমতার দ্বীপের সংগ্য তাঁর সেতু বাঁধা হয়ে গেছে, তিনি তোমাকে এক মৃহ্তের জন্যে ভোলেন নি, তিনি তোমাকে উদ্ধার করবেন। তিনি তোমাকে টেনে নিয়ে আপন করে নেবেন। মোহ তোমাকে এমন করে চিরদিন বে'ধে রাখতে পারবেন।।

যদি তখন আমরা জেগে থাকি তো তাকে বলি, 'তুমি যে তাঁর দতে তা আমরা জানব কী করে।' সে বলে, 'এই দেখো আমি সেই স্ফদরের আংটি নিয়ে এসেছি। এর কেমন রঙ, এর কেমন শোভা।'

তাই তো বটে। এ যে তাঁরই আংটি, মিলনের আংটি। আর-সমস্ত ভূলিয়ে তথনি সেই আনন্দময়ের আনন্দস্পর্শ আমাদের চিত্তকে ব্যাকুল করে তোলে। তথনি আমরা ব্বতে পারি, এই সোনার লঞ্চাপ্রেই আমার সব নয়—এর বাইরে আমার মৃত্তি আছে—সেইখানে আমার প্রেমের সাফলা, আমার জাবনের চরিতার্থতা।

প্রকৃতির মধ্যে মধ্করের কাছে যা কেবলমাত রঙ, কেবলমাত গন্ধ, কেবলনাত ক্র্বানিব্তির পথ চেনবার উপায়তিক, মান্বের হ্দরের কাছে তাই সোন্দর্য, তাই বিনা প্রয়োজনের আনন্দ। মান্বের মনের মধ্যে সে রঙিন কালিতে লেখা প্রেমের চিঠি নিয়ে আসে।

তাই বলছিল্ম, বাইরে প্রকৃতি যতই ভয়ানক বাস্ত, যতই একাল্ড কেন্ধো হোক-না, আমাদের হৃদরের মধ্যে তার একটি বিনা কান্ধের বাতায়াত আছে। সেখানে তার কামারশালার আগনে আমাদের উৎসবের দীপমালা হয়ে দেখা দেয়, তার কারখানা-ঘরের কলশন্দ সংগীত হয়ে ধননিত হয়। বাইরে প্রকৃতির কার্যকার্ণের লোহার শ্ৰুখল ঝম্ ঝম্ করে, অল্ডরে তার আনন্দের অহেতুকতা সোনার তারে বীণাধর্নি বাজিয়ে তে।লে।

আমার কাছে এইটেই বড়ো আশ্চর্য ঠেকে—একই কালে প্রকৃতির এই দুই চেহারা, বন্ধনের এবং মুক্তির; একই রুপ-রস-শব্দ-গণ্ধের মধ্যে এই দুই সুর, প্রয়োজনের এবং আনশ্দের; বাহিরের দিকে তার চঞ্চলতা, অশ্তরের দিকে তার শাশ্তি; একই সময়ে এক দিকে তার কর্ম, আর-এক দিকে তার ছুটি; বাইরের দিকে তার তট, অশ্তরের দিকে তার সমুদ্র।

এই-যে এই মুহুত্তেই শ্রাবদের ধারাপতনে সন্ধ্যার আকাশ মুখরিত হয়ে উঠেছে, এ আমাদের কাছে তার সমসত কাজের কথা গোপন করে গেছে। প্রত্যেক ঘাসটির এবং গাছের প্রত্যেক পাতাটির অগ্রপানের ব্যবস্থা করে দেবার জন্য সে যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে আছে, এই অন্ধ্বনর সভায় আমাদের কাছে এ কথাটির কোনো আভাসমাত্র সে দিছে না। অমাদের অন্তরের সন্ধ্যাকাশেও এই শ্রাবণ অত্যন্ত ঘন হয়ে নেমেছে, কিণ্ডু সেখানে তার আপিসের বেশ নেই; সেখানে কেবল গানের আসর জমাতে, কেবল লীলার আয়োজন করতে তার আগ্রমন। সেখানে সে কবির দরবারে উপস্থিত। তাই ক্ষণে ক্ষণে মেঘমান্ত্রারের সন্ধ্রে কেবলি কর্ণুণ গান জেগে উঠছে—

তিমির দিগভার ঘোর যামিনী, অথির বিজ্ঞারিক পাতিয়া। বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি হরি বিনে দিনরাতিয়া।

প্রহরের পর প্রহর ধ'রে এই বার্তাই সে জানাচ্ছে, ওরে, তুই যে বিরহিণী—
তুই বে'চে আছিস কী করে! তোর দিনরাচি কেমন করে কাটছে!

সেই চির্নাদনরাত্রির হরিকেই চাই, নইলে দিনরাত্রি অনাথ। সমুস্ত আকাশকে কাদিয়ে তুলে এই কথাটা আজু আর নিঃশেষ হতে চাচ্ছে না।

আমরা যে তাঁরই বিরহে এমন করে কাটাচ্ছি, এ খবরটা আমাদের নিতাশ্টই জানা চাই। কেননা, বিরহ মিলনেরই অপা। ধোঁয়া যেমন আগনে জনলার আরম্ভ বিরহও তেমনি মিলনের আরম্ভ-উচ্ছনেস।

খবর আমাদের দেয় কে। ঐ-যে তোমার বিজ্ঞান যাদের মনে করছে তারা প্রকৃতির কারাগারের কয়েদি, যারা পায়ে শিকল দিয়ে একজনের সপো আর-একজন বাধা থেকে দিনরাচি কেবল বোবার মতো কাজ করে যাচ্ছে—তারাই। বেই তাদের শিকলের শব্দ আমাদের হ্দয়ের ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করে অমনিদেশতে পাই, এ-যে বিরহের বেদনাগান, এ-যে মিলনের আহ্বানসংগীত। যে-সব খবরকে কোনো ভাষা দিয়ে বলা যায় না, সে-সব খবরকে এরাই তো

চুপিচুপি বলে যায়, এবং মান্য কবি সেই-সব খবরকেই গানের মধ্যে কডকটা কথায় কডকটা স্বরে বে'ধে গাইতে থাকে—

> ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শন্যে মন্দির মোর।

আন্ধ কেবলি মনে হচ্ছে, এই-ষে বর্ষা, এ তো এক সম্ধ্যার বর্ষা নর, এ যেন আমার সমস্ত জীবনের অবিরল প্রাবণধারা। যতদ্র চেয়ে দেখি, আমার সমস্ত জীবনের উপরে সম্পীহীন বিরহসম্ধার নিবিড় অন্ধকার—তারই দিগ্দিগতরকে ঘিরে অপ্রান্ত প্রাবণের বর্ষণে প্রহরের পর প্রহর কেটে যাছেছ; আমার সমস্ত আকাশ ঝর্ ঝর্ করে বলছে—কৈসে গোঙারাব হার বিনে দিনরাতিয়া। তব্ এই অম্ধকারের, এই প্রাবণের ব্কের মধ্যে একটি নিবিড় রস অত্যত গোপনে ভরা রয়েছে; একটি কোন্ বিকশিত বনের সজল গম্ম আসছে, এমন একটি অনির্বচনীয় মাধ্য যা যথনি প্রাণকে ব্যথায় কাদিয়ে তুলছে তথনি সেই বিদীণ বাথার ভিতর থেকে অপ্রানন্ত আনন্দকে টেনে বের করে নিয়ে আসছে।

বিরহসন্থ্যার অন্ধকারকে যদি শুধু এই ব'লে কাঁদতে হত যে, 'কেমন করে তার দিনরাত্রি কাটবে'—তা হলে সমস্ত রস শ্বিক্যে যেত এবং আশার অঙ্কুর পর্যাপত বাঁচত না; কিন্তু শুধু কেমন ক'রে কাটবে নয় তো, কেমন ক'রে কাটবে হরি বিনে দিনরাতিয়া। সেইজন্যে 'হরি বিনে' কথাটাকে ঘিরে ঘিরে এত অবিরল অজস্র বর্ষণ। চিরদিনরাত্রি যাকে নিয়ে কেটে যাবে, এমন একটি চিরজ্লীবনের ধন কেউ আছে—তাকে না পেয়েছি না-ই পেয়েছি, তব্ সে আছে, সে আছে—বিরহের সমস্ত বক্ষ ভরে দিয়ে সে আছে—সেই হরি বিনে কৈসে গোঙায়বি দিনরাতিয়া। এই জীবনবাগী বিরহের য়েখানে আরম্ভ সেখানে যিনি, যেখানে অবসান সেখানে যিনি, এবং তারই মাঝখানে গভীরভাবে প্রচ্ছয় থেকে যিনি কর্ণ স্বরের বাঁশি বাজাচ্ছেন, সেই হরি বিনে কৈসে গোঙায়িব দিনরাতিয়া।

## পাপের মার্জনা

আমাদের প্রার্থনা সকল সময়ে সত্য হয় না, অনেক সময়ে মন্থের কথা হয়—
কারণ, চারি দিকে অসত্যের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকি বলে আমাদের বাণীতে
সত্যের তেজ পেণছয় না। কিন্তু ইতিহাসের মধ্যে, জীবনের মধ্যে এমন একএকটি দিন আসে, যখন সমস্ত মিথ্যা এক মন্ত্তে দশ্ধ হয়ে গিয়ে এমনি
একটি আলোক জেগে ওঠে যার সামনে সত্যকে অস্বীকার করবার উপায় থাকে
না। তথনি এই কথাটি বারবার জাগ্রত হয় : বিশ্বানি দেব সবিতদ্বিতানি
পরাস্ব। হে দেব, হে পিতা, বিশ্বপাপ মার্জনা করো।

আমরা তাঁর কাছে এ প্রার্থনা করতে পারি না—আমাদের পাপ ক্ষমা করো; কারণ তিনি ক্ষমা করেন না, সহা করেন না। তাঁর কাছে এই প্রার্থনা সত্য প্রার্থনা—তূমি মার্জনা করো। যেখানে যত-কিছু পাপ আছে, অকল্যাণ আছে, বারন্বার রক্তস্রোতের ন্বারা, অণিনব্নিটর ন্বারা সেথানে তিনি মার্জনা করেন। যে প্রার্থনা ক্ষমা চায় সে দুর্বলের ভীর্র প্রার্থনা, সে প্রার্থনা তাঁর ন্বারে গিয়ে পেছিবে না।

আজ এই-যে যুদ্ধের আগন জনলেছে, এর ভিতরে সমস্ত মান্বের প্রার্থনাই কে'দে উঠেছে : বিশ্বানি দ্বিরতানি পরাস্ব —বিশ্বপাপ মার্জনা করো। আজ যে রক্তরোত প্রবাহত হয়েছে সে যেন বার্থ না হয়, রক্তের বন্যায় যেন প্রগীভূত পাপ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যথনি প্রিবীর পাপ স্ত্পাকার হয়ে উঠে তথনি তো তাঁর মার্জনার দিন আসে। আজ সমস্ত প্রথিবী জন্ড়ে বে দহন্যক্ত হছে তার রন্ত আলোকে এই প্রার্থনা সত্য হোক : বিশ্বানি দ্বিরতানি পরাস্ব। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে আজ এই প্রার্থনা সত্য হয়ে উঠ্ক।

আমরা প্রতিদিন সংবাদপত্তে টেলিগ্রাফে যে একট্-আধট্ খবর পাই তার পশ্চাতে কী অসহা সব দৃঃথ রয়েছে আমরা কি তা চিন্তা করে দেখি। যে হানাহানি হচ্ছে তার সমস্ত বেদনা কোন্খানে গিয়ে লাগছে। ভেবে দেখো, কত পিতামাতা তাদের একমাত্র ধনকে হারাছে, কত দ্বী দ্বামীকে হারাছে, কত ভাই ভাইকে হারাছে। এইজনাই তো পাপের আঘাত এত নিষ্ঠ্র; কারল যেখানে বেদনাবোধ সবচেয়ে বেশি, যেখানে প্রীতি সবচেয়ে গভীর, পাপের আঘাত সেইখানেই যে গিয়ে বাজে। বার হৃদর কঠিন, সে তো বেদনা অনুভব করে না। কারল, সে যদি বেদনা পেত তবে পাপ এমন নিদার্শ হতেই পারত না। বার হৃদর কোমল, বার প্রেম গভীর, তাকেই সমস্ত বেদনা

বইতে হবে। এইজন্য যুন্ধক্ষেত্রে বীরের রম্ভপাত কঠিন নয়, আন্তর্জাত্রেরে দুর্নিচন্তা কঠিন নয়, কিন্তু ঘরের কোণে যে রমণী অপ্রন্তিসম্ভান করছে তারই আঘাত সবচেয়ে কঠিন।

সেইজন্য এক-একসময় মন এই কথা জিজ্ঞাসা করে—যেখানে পাপ সেখানে কেন শান্তি হয় না। সমস্ত বিশ্বে কেন পাপের বেদনা কন্পিত হয়ে ওঠে। কিন্তু, এই কথা জেনো যে, মান্ব্যের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই, সমস্ত মান্য যে এক। সেইজনা পিতার পাপ প্রতক বহন করতে হয়, বন্ধ্র পাপের জন্য বন্ধ্বে প্রায়শ্চিত করতে হয়, প্রবলের উৎপীড়ন দ্বর্লকে সহ্য করতে হয়। মান্ব্যের সমাজে একজনের পাপের ফলভোগ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয়, কারণ অতীতে ভবিষাতে দ্রে দ্রান্তে হ্দয়ে হ্দয়ে মান্য্-যে প্রস্পরে গাঁথা হয়ে আছে।

মান্বের এই ঐক্যবোধের মধ্যে যে গোরব আছে তাকে ভুললে চলবে না। এইজনাই আমাদের সকলকে দৃঃখভোগ করবার জনা প্রস্তৃত হতে হবে। তা না হলে প্রায়শ্চিত্ত হয় না—সমস্ত মান্বের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সকলকেই করতে হবে। যে হৃদয় প্রীতিতে কোমল দৃঃথের আগন্ন তাকেই আগে দশ্ব করবে। তার চক্ষে নিদ্রা থাকবে না। সে চেয়ে দেখবে, দৃর্যোগের রাত্রে দ্র দিগন্তে মশাল জনলে উঠেছে, বেদনায় মেদিনী কম্পিত করে রুদ্র আসছেন—সেই বেদনার আঘাতে তার হৃদয়ের সমস্ত নাড়ী ছিয় হয়ে যাবে। যার চিত্ততশ্বীতে আঘাত করলে সবচেয়ে বেশি বাজে, প্থিবীর সমস্ত বেদনা তাকেই সবচেয়ে বেশি ক'রে বাজবে।

তাই বলছি যে, সমস্ত মান্ষের স্থদঃখকে এক করে ষে-একটি পরম বেদনা, পরম প্রেম আছেন, তিনি যদি শ্ন্য কথার-কথা মাত্র হতেন, তবে বেদনার এই গতি কখনোই এমন বেগবান হতে পারত না। ধনী-দরিদ্র, জ্ঞানী-অজ্ঞানী, সকলকে নিয়ে সেই এক পরম প্রেম চিরজ্ঞাগ্রত আছেন ব'লেই এক জ্ঞারগার বেদনা সকল জ্ঞারগায় কে'পে উঠছে। এই কথাটি আজ্ঞ বিশেষভাবে অন্ভব করো।

তাই এ কথা আজ বলবার কথা নয় যে, অনোর কর্মের ফল আমি কেন ভোগ করব। হাঁ, আমিই ভোগ করব, আমি নিজে একাকী ভোগ করব, এই কথা ব'লে প্রস্তুত হও। নিজের জাঁবনকে শাচি করো, তপস্যা করো, দৃঃখকে গ্রহণ করো। তোমাকে যে নিজের পাপের সংগ্য ভীষণ যুম্খ করতে হবে, নিজের রন্তপাত করতে হবে, দৃঃখে দশ্ধ হয়ে হয়তো মরতে হবে। কারণ, ১ তোমার নিজের জাঁবনকে যদি পরিপ্রাপ্রাপ্ত উৎসর্গানা কর তবে প্রথিবীর জীবনের ধারা নির্মাল থাকবে কেমন করে, প্রাণবান হয়ে উঠবে কেমন করে। ওরে তপস্বী, তপস্যায় প্রবৃত্ত হতে হবে, সমস্ত জীবনকে আহ্বতি দিতে হবে, তবেই 'যদ্ভদ্রং তং'—যা ভদ্র তাই—আসবে! ওরে তপস্বী, দঃসহ দুর্ভার দঃখভারে তোমার হাদয় একেবারে নত হয়ে যাক, তাঁর চরণে গিয়ে পেণছোক। নমন্তেহস্তু। বলো, পিতা, তুমি যে আছ দে কথা এমনি আঘাতের মধ্য দিয়ে প্রচার করো। তোমার প্রেম নিষ্ঠার: সেই নিষ্ঠার প্রেম তোমার জাগ্রত হয়ে সব অপরাধ দলন কর্ত্ব। পিতা নো বোধি—আজই তো সেই উদ্বোধনের দিন। আজ প্থিবীর প্রলয়দাহের রুদ্র আলোকে, পিতা, তুমি দাঁড়িয়ে আছ। প্রলয়-হাহাকারের উধের্ব স্ত্পোকার পাপকে দণ্ধ করে সেই দহনদী িততে তুমি প্রকাশ পাচ্ছ, তুমি জেগে রয়েছ। তুমি আজ ঘুমতে দেবে না; তুমি আঘাত করছ প্রত্যেকের জীবনে কঠিন আঘাত। বেখানে প্রেম আছে জাগ্ৰক, যেখানে কল্যাণের বোধ আছে জাগ্ৰক—সকলে আজ তোমার বোধে উদ্বোধিত হয়ে উঠক। এই এক প্রচণ্ড আঘাতের স্বারা তুমি সকল আঘাতকে নিরুত্ত করো। সমুত্ত বিশেবর পাপ হুদয়ে হুদয়ে ঘরে ঘরে দেশে দেশে পঞ্জীভত-তৃমি আজ সেই পাপ মার্জনা করো, দঃথের দ্বারা মার্জনা করো রক্তসোতের দ্বারা মার্জনা করো, অণিনব্ভির দ্বারা মার্জনা করো।

এই প্রার্থনা, সমস্ত মানবচিত্তের এই প্রার্থনা, আব্দু আমাদের প্রত্যেকের হ্দরে জাগ্রত হোক—বিশ্বানি দ্বিতানি পরাস্ব—বিশ্বপাপ মার্জনা করো। এই প্রার্থনাকে সত্য করতে হবে, শর্চি হতে হবে, সমস্ত হ্দয়কে মার্জনা করতে হবে। আব্দু সেই তপস্যার আসনে, প্রার আসনে উপবিষ্ট হও। যে পিতা সমস্ত মানবসন্তানের দ্বংখ গ্রহণ করছেন, যার বেদনার অন্ত নেই, প্রেমের অন্ত নেই, যার প্রেমের বেদনা উদ্বেল হয়ে উঠেছে, তার সম্মুখে উপবিষ্ট হয়ে সেই তার প্রেমের বেদনাকে আমরা সকলে মিলে গ্রহণ করি।

৯ ভাদ ১৩২১

# য়,রোপযাত্রী

২২ আগস্ট, ১৮৯০। তথন সূর্য অস্তপ্রায়। জাহাজের ছাদের উপর হালের কাছে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের তীরের দিকে চেয়ে রইল্ম। সম্দ্রের জল সব.জ. তীরের রেখা নীলাভ, আকাশ মেঘাছেয়। সন্ধ্যা রাত্রির দিকে এবং জাহাজ সম্দ্রের মধ্যে জমশই অগ্রসর হছে। বামে বোশ্বাই বন্দরের এক দীর্ঘরেখা এখনো দেখা ষাছে; দেখে মনে হল, আমাদের পিতৃপিতামহের প্রাতন জননী সম্দ্রের বহুদ্রে পর্যন্ত বাকুলবাহ্ বিক্ষেপ করে ভাকছেন, বলছেন, 'আসম রাত্রিকালে অক্ল সম্দ্রে অনিশ্চিতের উদ্দেশে যাস্নে; এখনো ফিরে আয়।'

ক্রমে বন্দর ছাড়িয়ে গেলমে। সন্ধ্যার মেঘাব্ত অন্ধকারটি সম্দ্রের অনন্তশ্যায় দেহ বিশ্তার করলে। আকাশে তারা নেই। কেবল দ্রে লাইট-হাউসের আলো জনলে উঠল; সম্দ্রের শিয়রের কাছে সেই কন্পিত দীপশিখা যেন ভাসমান সন্তানদের জন্যে ভূমিমাতার আশ্থ্নাকুল জাগ্রত দ্থিট।

তথন আমার হৃদয়ের মধ্যে ঐ গানটা ধর্নিত হতে লাগল : 'সাধের তবণী আমার কে দিল তরঙগে।'

জাহাজ বোদ্বাই বন্দর পার হয়ে গেল।

ভাসল তরী সম্পেবেলা, ভাবিলাম এ জলখেলা, মধুর বহিবে বায়ু, ভেসে যাব রুগো।

কিন্তু সী-সিক্নেসের কথা কে মনে করেছিল!

যখন সব্ধ জল কমে নীল হয়ে এল এবং তরপো তরীতে মিলে গ্রেত্তর আন্দোলন উপস্থিত করে দিলে তথন দেখল্ম, সম্দের পক্ষে জলখেলা বটে কিন্তু আমার পক্ষে নয়।

ভাবলম, এই বেলা মানে-মানে কুঠরির মধ্যে ঢুকে কম্বলটা মুড়ি দিরে শুরে পড়ি গে। যথাসম্বর ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশ ক'রে কাঁধ হতে কম্বলটি একটি বিছানার উপর ফেলে দরজা বংধ করে দিলুম। ঘর অংধকার। ব্রুক্তম্ম, আলো নিভিয়ে দিয়ে দাদা তাঁর বিছানায় শুয়েছেন। শারীরিক দঃখ নিবেদন করে একটুখানি স্নেহ উদ্রেক করবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করলম, 'দাদা, ঘুমিয়েছেন কি।' হঠাং নিতাম্ত বিজ্ঞাতীয় মোটা গলায় কে-একজন হুহুংকার দিয়ে উঠল, 'হুজ্ দাট্?' আমি বলল্ম 'বাস রে! এ তো দাদা নয়।' তংক্ষণাং বিনীত অনুতম্তম্বরে জ্ঞাপন করল্ম, 'ক্ষমা করবেন, দৈবক্তমে ভূল কুঠরিতে প্রবেশ করেছি।' অপরিচিত কণ্ঠ বললে, 'অল রাইট্।' কম্বলটি প্রশ্চ তুলে নিয়ে কাতর-শরীরে সংকুচিত চিত্তে বেরোতে গিয়ে দেখি

দরজা খংজে পাই নে। বাক্স তোরপা লাঠি বিছানা প্রভৃতি বিচিত্র জিনিসের মধ্যে খট্ খট্ শব্দে হাতড়ে বেড়াতে লাগলনুম! ই⁺দ্র কলে পড়লে তার মানসিক ভাব কিরকম হয়, এই অবসরে কতকটা ব্ঝতে পারা যেত, কিশ্তু তার সপো সমনুদ্রপীড়ার সংযোগ হওয়াতে ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত জটিল হয়ে পড়েছিল।

এ দিকে লোকটা কী মনে করছে! অন্ধকারে পরের ক্যাবিনে ঢ্রকে বেরোবার নাম নেই, খট্ খটা শব্দে দশ মিনিট কাল জিনিসপত্র হাতডে বেড়ানো—এ কি কোনো সদ্বংশীয় সাধুলোকের কাজ! মন যতই ব্যাকুল শরীর ততই গলদ্যম এবং কণ্ঠাগত অন্তরিন্দ্রিয়ের আক্ষেপ উত্তরোত্তর অবাধ্য इर्स छेठेरह । अत्नक अनुभाषात्त्र भन्न यथन इठा९ म्यात-छम् धार्धतन्त्र भागकि है. সেই মস্ণ চিক্কণ শ্বেতকাচানিমিত ন্বারকণটি হাতে ঠেকল তখন মনে হল. এমন প্রিয়ম্পর্শসাখ বহাকাল অন্তেব করা হয় নি। দরজা খালে বেরিয়ে পাড়ে নিঃসংশয়চিত্তে তার পরবতী ক্যাবিনের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত। গিয়ে দেখি আলো জ্বলছে, কিম্তু মেঝের উপর পরিতান্ত গাউন পেটিকোট প্রভৃতি স্থালোকের গাত্রাবরণ বিক্ষিণত। আর অধিক কিছু, দুষ্টিপথে পড়বার প্রেই পলায়ন করলমে। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে বার বার তিনবার শ্রম করবার অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু তৃতীয়বার পরীক্ষা করতে আমার আর সাহস হল না. এবং সেরপে শক্তিও ছিল না। অবিলম্বে জাহাজের ছাতে গিয়ে। উপস্থিত হল্ম। সেখানে বিহঃলচিত্তে জাহাজের কাঠবার 'পরে **ঝ'কে** পড়ে আভ্যুষ্ঠারক উদ্বেগ একদফা লাঘব করা গেল। তার পরে বহুলাঞ্চিত অপরাধীর মতো আদেত আদেত কম্বর্লাট গ্রাটয়ে, তার উপর লম্ভিত নতমস্তক স্থাপন ক'রে একটি কাঠের বেণিতে শরে পডলম।

কিন্তু, কী সর্বনাশ। এ কার কন্বল। এ তো আমার নয় দেখছি। যে সন্থস্নত বিশ্বসত ভর্নলাকটির ঘরের মধ্যে রাত্রে প্রবেশ ক'রে দশ মিনিট কাল অন্সধান-কার্যে ব্যাপ্ত ছিল্ন, নিশ্চয়ই এ তারই। একবার ভাবল্ম, ফিরে গিয়ে চুপি চুপি তার কন্বল স্বন্ধানে রেখে আমারটি নিয়ে আসি; কিন্তু বদি তার ঘ্ম ভেঙে যায়। প্নবর্গার যদি তার ক্ষমা প্রার্থনা করবার আবশাক হয়, তবে সে কি আর আমাকে বিশ্বাস করবে। যদি-বা করে, তব্ এক রাত্রের মধ্যে দ্বার ক্ষমা প্রার্থনা করলে নিদ্রাকাতর বিদেশীর খ্স্টীয় সহিস্কৃতার প্রতি অতিমান্ত উপদূব করা হবে না কি। আরো একটা ভয়ংকর সম্ভাবনার কথা মনে উদয় হল। দৈববশত দ্বিতীয়বার যে ক্যাবিনের দ্বারে গিয়ে পড়েছিল্ম, তৃতীয়বারও বদি শ্রমক্রমে সেইখানে গিয়েই উপস্থিত হই এবং

প্রথম ক্যাবিনের ভদ্রলোক্টির কন্বলটি সেখানে রেখে সেখানকার একটি গালাছাদন তুলে নিয়ে আসি তা হলে কিরকম একটা লোমহর্ষণ প্রমাদপ্রহেলিকা উপপিথত হয়। আর কিছুই নয়, পর্রাদন প্রাতে আমি কার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে যাব এবং কে আমাকে ক্ষমা করবে। প্রথম-ক্যাবিন-চারী হত্তব্দিধ ভদ্রলোক্টিকেই বা কী বলব এবং দ্বিতীয়-ক্যাবিন-বাসিনী বন্ধ্রাহতা ভদ্রনমণীকেই বা কী বোঝাব। ইত্যাকার বহুবিধ দুফিচ্নতায় তীব্রতায়্রক্টবাসিত পরের কন্বলের উপর কাষ্ঠাসনে রালিযাপন করলমে।

২৩ আগন্ট। কিন্তু সী-সিক্নেস ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। ক্যাবিনে চারদিন পড়ে আছি।

২৬ আগস্ট। শনিবার থেকে আর আজ এই মণ্যালবার পর্যন্ত কেটে গেল। জগতে ঘটনা বড়ো কম হয় নি—স্ম্ চারবার উঠেছে এবং তিনবার অসত গেছে; বৃহৎ প্থিবীর অসংখ্য জীব দন্তধাবন থেকে দেশ-উদ্ধার পর্যন্ত বিচিত্র কর্তব্যের মধ্যে দিয়ে তিনটে দিন মহা বাস্তভাবে অতিবাহিত করেছে—জীবনসংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্বাচন, আত্মরক্ষা, বংশরক্ষা প্রভৃতি জীবরাজ্যের বড়ো বড়ো ব্যাপার সবেগে চলছিল—কেবল আমি শ্যাগত জীবন্মত হয়ে পড়েছিল্ম। আধ্ননিক কবিরা কখনো মহুত্বি অনন্ত, কখনো অনন্তকে মহুত্ব আখ্যা দিয়ে প্রচলিত ভাষাকে নানাপ্রকার বিপরীত ব্যায়ামবিপাকে প্রব্যু করান। আমি আমার এই চারটে দিনকে বড়ো রক্ষের একটা মহুত্ব বলব, না এর প্রত্যেক মহুত্বিক একটা যুগ্ বলব, সিথর করতে পারছি নে।

২৯ আগস্ট। জ্যোৎদনা রাতি। এডেন বন্দরে এসে জাহাজ থামল।
আহারের পর রহস্যালাপে প্রবৃত্ত হবার জন্যে আমরা দুই বন্ধ ছাদের এক
প্রান্তে চৌকিদ্টি সংলগন করে আরামে বসে আছি। নিস্তর্গ্য সমূদ্র এবং
জ্যোৎদ্যাবিম্বশ্ব পর্বতবেশ্টিত তটচিত্র আমাদের আলস্যবিজ্ঞতিত অর্ধনিমীলিত
নেত্রে দ্বশন্মরীচিকার মতো লাগছে।

৩০ আগন্ট। স্বা অন্ত গেল। আকাশ এবং জলের উপর চমংকার রঙ দেখা দিরেছে। সম্দ্রের জলে একটি রেখামাত্ত নেই। দিগন্তবিস্তৃত অট্ট জলরাশি যৌবনপরিপ্র্ণ পরিস্ফ্ট দেহের মতো একেবারে নিটোল এবং স্ডোল। এই অপার অখন্ড পরিপ্র্ণতা আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রাণত পর্যাণত থম্ থম্ করছে। বৃহৎ সমন্ত হঠাৎ যেন এমন একটা জ্ঞারগায় এসে থেমেছে যার উধের্ব আর গতি নেই, পরিবর্তন নেই; যা অনন্তকাল অবিশ্রাম চাণ্ডল্যের পরম পরিণতি, চরম নির্বাণ। স্বান্তের সময় চিল আকাশের নীলিমার যে-একটি সর্বোচ্চ সীমার কাছে গিয়ে সমস্ত বৃহৎ পাখা সমতলরেখায় বিস্তৃত করে দিয়ে হঠাৎ গতি বন্ধ করে দেয়, চিরচণ্ডল সমন্ত ঠিক যেন সহসা সেইরকম একটা পরম প্রশান্তির শেষ সীমায় এসে ক্ষণেকের জন্যে পশ্চিম অস্তাচলের দিকে মৃথ তুলে একেবারে নিস্তন্ধ হয়ে আছে। জলের যে চমৎকার বর্ণবিকাশ হয়েছে সে আকাশের ছায়া কি সমন্ত্রের আলো ঠিক বলা যায় না। যেন একটা মাহেন্দ্রক্ষণে আকাশের নীরব নির্নিমেষ নীল নেত্রের দ্ভিপাতে হঠাৎ সমন্ত্রের অতলম্পর্শ গভীরতার মধ্যে থেকে একটা আক্ষিমক প্রতিভার দীন্তি স্ফ্রিত পেয়ে তাকে অপ্র্ব মহিমান্বিত করে তুলেছে।

৩১ আগস্ট। আজ রবিবার। প্রাতঃকালে উঠে উপরের ভেকে চৌকিতে বসে সম্দ্রের বার্ সেবন করছি, এমন সময় নীচের ভেকে খুস্টানদের উপাসনা আরুল্ভ হল। যদিও জানি, এদের মধ্যে অনেকেই শ্বুক্তভাবে অভ্যুক্ত মন্দ্র আউড়ে কল-টেপা আগিনের মতো গান গেয়ে যাছিল, কিন্তু তব্ এই-যে দৃশ্য, এই-যে গ্রিকতক চণ্ডল ছোটো ছোটো মন্স্য অপার সম্দ্রের মাঝখানে স্থির বিনম্বভাবে দাঁড়িয়ে গম্ভীর সমবেত কন্ঠে এক চির-অজ্ঞাত অনন্ত রহস্যের প্রতি ক্ষুদ্র মানবহাদ্যের ভক্তি-উপহার প্রেরণ করছে, এ আত আশ্চর্য।

৭ সেপ্টেম্বর। আজ সকালে রিন্দিসি পে'ছিনো গেল। মেলগাড়ি প্রস্তুত ছিল, আমরা গাড়িতে উঠলুম। গাড়ি যথন ছাড়ল তথন টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। আহার করে এসে একটি কোণে জানলার কাছে বসা গেল।

দ্ই ধারে কেবল আঙ্রের খেত। তার পরে জলপাইয়ের বাগান। জলপাইয়ের গাছগ্রেলা নিতাশ্ত বাঁকাচোরা, গ্রান্থ ও ফাটল -বিশিষ্ট, বাল-অভিকত বে'টেখাটো রকমের, পাতাগ্রেলা উধ্বন্ধ্য, প্রকৃতির হাতের কাজে যেমন একটি সহজ অনায়াসের ভাব দেখা যায়, এই গাছগ্রেলায় তার বিপরীত। এরা নিতাশ্ত দরিদ্র লক্ষ্মীছাড়া, কায়ক্রেশে অন্টাবক্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; এক-একটা এমন বে'কে ঝ্কে পড়েছে যে পাথর উ'চু করে তাদের ঠেকো দিরে রাখতে হয়েছে।

২০৮ সংকলন

বামে চষা মাঠ; সাদা সাদা ভাঙা-ভাঙা পাথরের ট্করো চষা মাটির মধ্যে মধ্যে উৎক্ষিণত। দক্ষিণে সম্দ্র। সম্দ্রের একেবারে ধারেই এক-একটি ছোটো ছোটো শহর দেখা দিছে। চর্চ্ছা,ম্কুটিত সাদা ধব্ধবে নগরীটি একটি পরিপাটি তন্বী নাগরীর মতো কোলের কাছে সম্দ্রদর্পণ রেখে নিজের ম্ব্রদেখে হাসছে। নগর পেরিয়ে আবার মাঠ। ভূটার খেত, আঙ্বরের খেত, ফলের খেত, জলপাইয়ের বন; খেতগর্লা খণ্ড প্রস্তরের বেড়া-দেওয়া। মাঝে মাঝে এক-একটি বাঁধা ক্প; দ্রের দ্রে দুরে দুরে দ্রেটা-একটা সংগীহীন ছোটো সাদা বাড়ি।

স্থান্তের সময় হয়ে এল। আমি কোলের উপর এক থোলো আঙ্র নিমে বসে বসে এক-আধটা করে মুখে দিছি। এমন মিণ্ট টস্টসে স্গন্ধ আঙ্রে ইতিপ্রের্ব কথনো খাই নি। মাথায় রঙিন রুমাল বাঁধা ঐ ইতালিয়ান য্বতীকে দেখে আমার মনে হচ্ছে, ইতালীয়ানরা এখানকার আঙ্রের গ্লেছর মতো, অমনি একটি ব্লত-ভরা অজন্র স্ভোল সোন্দর্য, যোবনরসে অমনি উৎপূর্ণ এবং ঐ আঙ্রেরই মতো তাদের মুখের রঙ—অতি বেশি সাদা নয়।

৮ সেপ্টেম্বর। কাল আড্রিয়াটিকের সমতল শ্রীহীন তীরভূমি দিয়ে আর্মছল্ম, আজ শস্যশ্যামলা লম্বার্ডির মধ্যে দিয়ে গাড়ি চলছে। চারিদিকে আঙ্রে জলপাই ভূটা ও তৃ'তের থেত। কাল যে আঙ্রেরে লতা দেখা গিয়েছিল সেগ্লো ছোটো ছোটো গ্লেমর মতো। আজ দেখছি, থেতময় লম্বা লম্বা কাঠি পোঁতা, তারই উপর ফলগ্ছেপ্র্ল দ্রাক্ষালতা লতিয়ে উঠেছে। রেলের লাইনের ধারে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র কুটির; এক হাতে তারই একটি দ্রার ধরে এক হাত কোমরে দিয়ে একটি ইতালীয়ান য্বতী সকোতৃক ক্ষনেত্রে আমাদের গাড়ির গতি নিরীক্ষণ করছে। অনতিদ্রের একটি ছোটো বালিকা একটা প্রথরশৃপা প্রকাশ্ড গোর্র গলার দড়িটি ধরে নিশ্চিন্ত মনে চরিয়ে নিয়ে বেডাক্ছে।

দক্ষিণে বামে ত্যাররেখা জ্বিত স্নীল পর্বতশ্রেণী দেখা দিয়েছে। বামে ঘনছায়া দিনাধ অরণা। যেখানে অরণাের একট্ বিচ্ছেদ পাওয়া যাচ্ছে সেইখানেই শস্তেক্ষত তর্গ্রেণী ও পর্বত -সমেত এক-একটা নব নব আশ্বর্ধ দৃশা খুলে যাচ্ছে। পর্বতশ্রেগার উপর প্রাতন দ্বাশিথর, তলদেশে এক-একটি ছোটো গ্রোম।

এইবার ফ্রান্স। দক্ষিণে এক জলস্রোত ফেনিয়ে ফেনিয়ে চলেছে। ফরাসী ক্রাতির মতো দ্রত চণ্ডল উচ্ছেনিসত হাসাপ্রিয় কলভাষী। তার প্রেতীরে ফার-অরণ্য নিয়ে পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। চণ্ডলা নিকারিণী বে'কে চুরে ফেনিয়ে ফর্লে নেচে কলরব করে পাথরগর্লোকে সর্বাপা দিয়ে ঠেলে রেলগাড়ির সপে সমান দৌড়বার চেন্টা করছে। বরাবর প্রতীর দিয়ে একটি পার্বতা পথ সমরেথায় স্রোতের সপো বে'কে বে'কে চলে গেছে। এক জায়গায় আমাদের সহচরীর সপো বিচ্ছেদ হল। হঠাৎ সে দক্ষিণ থেকে বামে এসে এক অজ্ঞাত সংকীণ শৈলপথে অন্তহিত হয়ে গেল। আবার হঠাৎ ডান দিকে আমাদের সেই প্রেস্গিলনী মৃহ্তের জন্যে দেখা দিয়ে বামে চলে গেল। একবার দক্ষিণে, একবার বামে, একবার অন্তরালে। বিচিত্র কোড়কচাতুরী। আবার হয়তা যেতে যেতে কোন্-এক পর্বতের আড়াল থেকে সহসা কলহাস্যে করতালি দিয়ে আচম্কা দেখা দেখে।

সেই জলপাই এবং দ্রাক্ষা -কুঞ্জা অনেক কমে গেছে। বিবিধ শস্যের ক্ষেত্র এবং দীর্ঘ সরল পণ্লার গাছের শ্রেণী। ভূট্টা, তামাক, নানাবিধ শাকসবিজ্ঞ। মনে হয়, কেবলি বাগানের পর বাগান আসছে। এই কঠিন পর্বতের মধ্যে মান্য বহুদিন থেকে বহু যত্নে প্রকৃতিকে বশ করে তার উচ্ছৃত্থলতা হরণ করেছে। প্রত্যেক ভূমিখণ্ডের উপর মান্যের কত প্রয়াস প্রকাশ পাচ্ছে। এ দেশের লোকেরা যে আপনার দেশকে ভালোবাসবে তাতে আর কিছু আশ্চর্য নেই। এরা আপনার দেশকে আপনার যত্নে আপনার করে নিয়েছে। এখানে প্রকৃতির সংগ্যে মান্যের বহুকাল থেকে একটা বোঝাপড়া হয়ে আসছে, উভয়ের মধ্যে ক্রমিক আদান-প্রদান চলছে, তারা পরস্পর স্প্রিটিত এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবন্ধ। এক দিকে প্রকাশ্ড প্রকৃতি উদাসীনভাবে দাঁড়িয়ে, আর-এক দিকে বৈরাগ্যবৃন্ধ মানব উদাসীন ভাবে শ্রেন্য-য়্রাপের সে ভাব নয়। এদের এই স্কুদরী ভূমি এদের একান্ত সাধনার ধন, একে এরা নিয়ত বহু আদর করে রেখেছে।

এ কী চমৎকার চিত্র। পর্বতের কোলে, নদীর ধারে, হুদের তীরে পণ্লার-উইলো-বেণ্টিত কাননশ্রেণী। নিন্দ্রণ্টক নিরাপদ নিরাময় ফলশস্যপরিপ্র্ প্রকৃতি প্রতিক্ষণে মানুষের ভালোবাসা পাছে এবং মানুষকে দ্বিগ্রণ ভালো-বাসছে। মানুষের মতো জীবের এই তো যোগ্য আবাসম্থান। মানুষের প্রেম এবং মানুষের ক্ষমতা যদি আপনার চতুর্দিককে সংহত স্বন্দর সমুক্ষরকা করে না তুলতে পারে তবে তরুকোটর-গৃহাগহন্ত্র-বন-বাসী জন্তুর সংগ্র তার প্রতেদ কী।

১১ সেপ্টেম্বর। লন্ডনে পেণিছে সকালবেলায় আমাদের প্রোতন বন্ধদের সম্ধানে বাহির হওয়া গেল। প্রথমে লণ্ডনের মধ্যে আমার একটি প্রেণারিচিত বাড়ির ন্বারে গিয়ে আঘাত করা গেল। যে দাসী এসে দরজা খুলে দিলে তাকে চিনি নে। তাকে জিজ্ঞাসা করল্ম, আমার বন্ধ্ বাড়িতে আছেন কি না। সে বললে, 'তিনি এ বাড়িতে থাকেন না।' জিজ্ঞাসা করল্ম, 'কোথায় থাকেন।' সে বললে, 'আমি জানি নে, আপনারা ঘরে এসে বস্ন, আমি জিজ্ঞাসা করে আসছি।' প্রে যে ঘরে আমরা আহার করতুম সেই ঘরে গিয়ে দেখল্ম, সমস্ত বদল হয়ে গেছে—সেখানে টেবিলের উপর খবরের কাগজ এবং বই, সে ঘর এখন অতিথিদের প্রতীক্ষাশালা হয়েছে। খানিকক্ষণ বাদে দাসী একটি কাডে কেখা ঠিকানা এনে দিলে। আমার বন্ধ্ এখন লাভনের বাইরে কোনো-এক অপরিচিত স্থানে থাকেন। নিরাশ হ্দয়ে আমার সেই পরিচিত বাড়ি থেকে বেরলমে।

মনে कन्भना উদয় হল, মৃত্যুর বহুকাল পরে আবার যেন পূথিবীতে ফিরে এসেছি। আমাদের সেই বাডির দরজার কাছে এসে দ্বারীকে জিজ্ঞাসা क्रबलाम, म्हे अमाक विशास आहि एवा? न्वादी छेखर कराल, ना, म्ह अस्तक দিন হল চলে গেছে।—চলে গেছে? সেও চলে গেছে! আমি মনে করেছিল্ম, কেবল আমিই চলে গিয়েছিল্ম, প্থিবী-সম্প আর সবাই আছে। আমি চলে যাওয়ার পরেও সকলেই আপন আপন সময় অনুসারে চলে গেছে। তবে তো সেই-সমস্ত জ্বানা লোকেরা আর কেউ কারো ঠিকানা খল্লৈ পাবে না। জগতের কোথাও তাদের আর নিদি'ন্ট মিলনের জায়গা রইল না। দাঁডিয়ে দাঁডিয়ে ভাবছি, এমন সময়ে বাড়ির কর্তা বেরিয়ে এলেন; জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে হে।' আমি নমস্কার করে বলল্ম, 'আজ্ঞে, আমি কেউ না, আমি বিদেশী।'-কেমন করে প্রমাণ করব, এ বাড়ি আমার এবং আমাদের ছিল। একবার ইচ্ছে হল, অন্তঃপ্ররের সেই বাগানটা দেখে আসি; আমার সেই গাছগুলো কত বড়ো হয়েছে। আর সেই ছাতের উপরকার দক্ষিণমুখো কর্চার, আর সেই ঘর এবং সেই ঘর এবং সেই আর-একটা ঘর। আর সেই-যে ঘরের সম্মুখে বারান্ডার উপর ভাঙা টবে গোটাকতক জীর্ণ গাছ ছিল—সেগ্লো এত অকিণ্ডিংকর যে হয়তো ঠিক তেমনি রয়ে গেছে, তাদের সরিয়ে ফেলতে কাবো মনে পড়ে নি।

আর বেশিক্ষণ কণ্ণনা করবার সময় পেলাম না। লণ্ডনের স্কৃত্পাপথে যে পাতাল-বাণ্পযান চলে, তাই অবলম্বন ক'রে বাসায় ফেরবার চেন্টা করা গেল। কিন্তু, পরিণামে দেখতে পেল্ম, প্রথবীতে সকল চেন্টা সফল হয় না। আমরা দুই ভাই তো গাড়িতে চ'ড়ে বেশ নিশ্চিন্ত বসে আছি: এমন সময় গাড়ি যখন হ্যামার্ স্মিথ-নামক দ্রবতী কৌশনে গিয়ে থামল তখন আমাদের বিশ্বস্তাচন্তে ঈষং সংশয়ের সঞ্চার হল। একজনকে জিল্ঞাসা করাতে সে স্পন্ট ব্রিয়ে দিলে, আমাদের গমাস্থান যে দিকে এ গাড়ির গমাস্থান সে দিকে নয়; প্রবর্ণার তিন চার স্টেশন ফিরে গিয়ে গাড়ি বদল করা আবশ্যক। তাই করা গেল। অবশেষে গম্য স্টেশনে নেমে রাস্তায় বেরিয়ে আমাদের বাসা খ্রেল পাই নে। বিস্তর গবেষণার পর বেলা সাড়ে তিনটের সময় বাড়ি ফিরে ঠান্ডা টিফিন খাওয়া গেল। এইট্রুকু আত্মজ্ঞান জন্মেছে যে, আমরা দ্বিট ভাই লিভিংস্টোন অথবা স্টান্লির মতো ভৌগোলিক আবিক্টারক নই; প্থিবীতে যদি অক্টয় খ্যাতি উপার্জন করতে চাই তো নিশ্চয় অন্য কোনো দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

১২ সেপ্টেম্বর। আমাদের বন্ধর একটি গ্রণ আছে, তিনি যতই কল্পনার চর্চা কর্ন-না কেন, কথনো পথ ভোলেন না। স্তরাং তাঁকেই আমাদের লন্ডনের পান্ডাপদে বরণ করেছি। আমরা বেখান্দ যাই তাঁকে সংগ্য টেনে নিয়ে যাই, এবং তিনি যেখানে যান আমরা কিছ্তেই তাঁর সংগ্র ছাড়ি নে। কিন্তু, একটা আশুকা আছে, এরকম অবিচ্ছেদ্য বন্ধত্ব এ প্থিবীতে সকল সময় সমাদ্ত হয় না। হায়, এ সংসারে কুস্মে কণ্টক, কলানাথে কল্পক এবং বন্ধত্বে বিচ্ছেদ্ আছে—কিন্তু, ভাগ্যিস্ আছে।

৫ অক্টোবর। কিম্তু আমি আর এখানে পেরে উঠছি নে। বলতে লম্জা বোধ হয়, আমার এখানে ভালো লাগছে না। সেটা গর্বের বিষয় নয়, লম্জার বিষয়—সেটা আমার স্বভাবের ক্রটি।

যখন কৈফিয়ত সন্ধান করি তখন মনে হয় যে, য়্রেরপের যে ভারটা আমাদের মনে জাজনুলামান হয়ে উঠেছে, সেটা সেখানকার সাহিত্য প'ড়ে। অতএব সেটা হচ্ছে 'আইডিয়াল' য়্রেরপে। অন্তরের মধ্যে প্রবেশ না করলে সেটা প্রত্যক্ষ করবার জো নেই। তিন মাস, ছ মাস কিন্বা ছ বছর এখানে থেকে আমরা য়্রেরপীয় সভ্যতার কেবল হাত-পা-নাড়া দেখতে পাই মাত্র। বড়ো বড়ো বড়ো বড়ো বড়ো বড়ো কারখানা, নানা আমোদের জায়গা; লোক চলছে ফিরছে, যাছে আসছে; খ্ব একটা সমারোহ। সে যতই বিচিত্র, যতই আশ্বর্য হোক-না কেন, তাতে দর্শককে শ্রান্তি দেয়; কেবলমাত্র বিক্ষরের আনন্দ চিত্তকে পরিপূর্ণ করতে পারে না, বরং তাতে মনকে সর্বদা বিক্ষিণত করতে থাকে। অবশেবে এই কথা মনে আসে—আছ্যা ভালো রে বাপ্ত, আমি মেনে নিছিছ

তুমি মৃত্ত শহর, মৃত্ত দেশ, তোমার ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্যের সীমা নেই। আর অধিক প্রমাণের আবশাক নেই। এখন আমি বাড়ি ষেতে পারলে বাঁচি। সেখানে আমি সকলকে চিনি, সকলকে ব্রিঝ; সেখানে সমৃত্ত বাহ্যাবরণ ভেদ ক'রে মন্ষ্যম্বের আদ্বাদ সহজে পাই। সহজে উপভোগ করতে পারি, সহজে চিল্তা করতে পারি, সহজে ভালোবাসতে পারি। যেখানে আসল মান্ষ্টি আছে সেখানে যদি অবাধে যেতে পারতুম তা হলে এখানকে আর প্রবাস বলে মনে হত না।

অতএব স্থির করেছি, এখন বাড়ি ফিরব।--

৭ অক্টোবর। 'টেন্স্' জাহাজে একটা কেবিন দিথর ক'রে আসা গেল। পরশ্ব জাহাজ ছাড়বে।

৯ অক্টোবর। জাহাজে ওঠা গেল। এবারে আমি একা। আমার সংগীরা বিলাতে রয়ে গেলেন।

১০ অক্টোবর। সন্দর প্রাভঃকাল। সম্দ্র দ্পির। আকাশ পরিজ্কার। স্ম্ব উঠেছে। ভোরের বেলা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আমাদের ডান দিক হতে অলপ অলপ তীরের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। অলেপ অলেপ কুয়াশার যবনিকা উঠে গিয়ে ওয়াইট দ্বীপের পার্বত্য তীর এবং ভেন্ট্নর্ শহর ক্লমে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

আজ অনেক রাত্রে নিরালায় একলা দাঁড়িয়ে জাহাজের কাঠরা ধরে সমুদ্রের দিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে গুন্ গুন্ করে একটা দিশি রাগিণী ধরেছিল্ম। তখন দেখতে পেল্ম, অনেক দিন ইংরেজি গান গেয়ে গেয়ে মনের ভিতরটা যেন শ্রান্ত এবং অতৃশ্ত হয়ে ছিল। হঠাৎ এই বাংলা স্রটা পিপাসার জ্বলের মতো বোধ হল। সেই স্রটি সমুদ্রের উপর অন্ধকারের মধ্যে যেরকম প্রসারিত হল, এমন আর কোনো স্র কোধাও পাওয়া যায় ব'লে আমার মনে হয় না। আমার কাছে ইংরেজি গানের সংগা আমাদের গানের এই প্রধান প্রভেদ ঠেকে যে, ইংরেজি সংগীত লোকালয়ের সংগীত; আর আমাদের সংগীত প্রকাশ্ত নিজন প্রকৃতির অনিদিশ্ট অনিব্রনীয় বিষাদের সংগীত। কানাড়া টোড়ি প্রভৃতি বড়ো রড়ো রাগিণীর মধ্যে যে গভীরতা এবং কাতরতা আছে সে যেন কোনো ব্যক্তিবশেষের নয়, সে যেন অক্ল অসীমের প্রান্তবর্তী এই সংগীহীন বিশ্বজগতের।

২৩ অক্টোবর। স্বয়েজ খালের মধ্যে দিয়ে জাহাজ অতি মন্থর গতিতে চলেছে।

উম্জ্বল উত্তর্গত দিন। একরকম মধ্র আলস্যে পূর্ণ হয়ে আছি। যুরেপের ভাব একেবারে দ্র হয়ে গেছে। আমাদের সেই রৌদ্রতশত শ্রাম্ত দরিদ্র ভারতবর্ষ, আমাদের সেই ধরাপ্রান্তবতী প্রথিবীর অপরিচিত নিভ্ত নদীকলধ্বনিত ছায়াস্ক্ত বাংলাদেশ, আমার সেই অকর্মণা গৃহপ্রিয় বাল্যকাল, কল্পনাক্রিন্ট যৌবন, নিশ্চেন্ট নির্দান চিন্তাপ্রিয় জীবনের স্মৃতি, এই স্যানিকরণে, এই তম্ত বায়্হিল্লোলে স্কৃত্র মরীচিকার মতো আমার দ্ণির সম্মুথে জেগে উঠছে।

ডেকের উপরে গলেপর বই পড়ছিল্ম। মাঝে একবার উঠে দেখল্ম, দ্ব ধারে ধ্সরবর্ণ বাল্কাতীর—জলের ধারে ধারে একট্ একট্ বনঝাউ এবং অর্থশ্চক তৃণ উঠেছে। আমাদের ডান দিকের বাল্কারাশির মধ্যে দিয়ে একদল আরব শ্রেণীবন্ধ উট বোঝাই করে নিয়ে চলেছে। প্রথর স্থালোকে এবং ধ্সর মর্ভুমির মধ্যে তাদের নীল কাপড় এবং সাদা পাগড়ি দেখা যাছে। কেউ-বা এক জায়গায় বাল্কাগহনুরের ছায়ায় পা ছড়িয়ে অলসভাবে শ্রে আছে, কেউ-বা নমাজ পড়ছে, কেউ-বা নাসারজ্ব ধরে অনিচ্ছ্ক উটকে টানাটানি করছে। সমস্টা মিলে খররোদ্র আরব-মর্ভুমির একখণ্ড ছবির মতো মনে হল।

## ৩ নবেম্বর। অনেক রাত্রে জাহাজ বোম্বাই বন্দরে পে'ছিল।

৪ নবেশ্বর। জাহাজ ত্যাগ করে ভারতবর্ষে নেমে এখন সংসারটা মোটের উপরে বেশ আনন্দের পথান বোধ হচ্ছে। কেবল একটা গোল নেধেছিল—টাকার্কড়ি-সমেত আমার ব্যাগটি জাহাজের ক্যাবিনে ফেলে এসেছিল্ম। তাতে করে সংসারের আকৃতির হঠাৎ অনেকটা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। কিংতু হোটেল থেকে অবিলন্দের জাহাজে ফিরে গিয়ে সেটি সংগ্রহ করে এনেছি। এই ব্যাগ ভূলে যাবার সম্ভাবনা কাল চকিতের মতো একবার মনে উদয় হয়েছিল। মনকে তথনি সাবধান করে দিল্ম, ব্যাগটি যেন না ভোলা হয়। মন বললে, খেপেছ! আমাকে তেমনি লোক পেয়েছ।—আজ সকলে তাকে বিলক্ষণ একচোট ভংসনা করেছি; সে নতমন্থে নির্তর হয়ে রইল। তার পর যথন বাগ ফিরে পাওয়া গেল তথন আবার তার পিঠে হাত ব্লোতে ব্লোতে হোটেলে ফিরে এসে, সনান করে বড়ো আরাম বোধ হচ্ছে। এই

২১৪ সংকলন

ঘটনা নিয়ে আমার স্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রতি কটাক্ষপাত করে পরিহাস করবেন, সোভাগ্যন্তমে এমন প্রিয়বশ্ব কেউ উপস্থিত নেই। স্তরাং রাত্রে যথন কলিকাতাম্থী গাড়িতে চড়ে বসা গেল তখন, যদিও আমার বালিশটা ভ্রমক্রমে হোটেলে ফেলে এসেছিল্ম, তব্ আমার স্থনিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত হয় নি।

খে৫১८ কৃত্যাক-মাভ

# ছিন্নপত্ৰ

# দাজিলিং-যাত্রা

দান্ধিলিং. ১৮৮৭। এই তো দান্ধিলিং এসে পড়ল্ম। পথে বেলা वर्षा अवधा काँम नि। थ्व क्रांकार्मा लाममान करत्ह , छन् । पराह , হাতও ঘরিয়েছে এবং পাখিকে ডেকেছে, র্যাদও পাখি কোথায় দেখতে পাওয়া গেল না। সারাঘাটে স্টীমারে ওঠবার সময় মহা হাজামা। রাতি দশটা. জিনিসপত্র সহস্র, কুলি গোটাকতক, মেয়ে মানুষ পাঁচটা এবং পুরুষ মানুষ একটিমার। নদী পেরিয়ে একটি ছোটো রেলগাড়িতে ওঠা গেল, তাতে চারটে করে শ্যা, আমরা ছটি মনিষা। মেয়েদের এবং অন্যান্য জ্ঞিনিসপ্ত ladies compartment- a তোলা গেল। কথাটা শ্নেতে যত সংক্ষেপ হল কাঞ্জে ঠিক তেমনটা হয় নি। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ছুটোছুটি নিতান্ত অলপ হয় নি. তব্য ন-- বলেন আমি কিছুই করি নি. অর্থাৎ একখানা আসত মানুষ একেবারে আস্তরকম থেপলে যে রকমটা হয় সেইপ্রকার মূর্তি ধারণ করলে ঠিক পরেষ মান্যের উপযুক্ত হত। কিন্তু, এই দুর্দিনে আমি এত বান্ধ খুর্লেছি এবং বন্ধ করেছি, এত বাক্স এবং পটেলির পিছনে আমি ফিরেছি এবং এত বান্ধ এবং পটেলি আমার পিছনে অভিশাপের মতো ফিরেছে, এত হারিয়েছে এবং এত ফের পাওয়া গেছে এবং এত পাওয়া যায় নি এবং পাবার জনো এত চেষ্টা করা গেছে এবং যাছে যে, কোনো ছান্বিশ বংসর বয়সের ভনুসন্তানের অদ্বেট এমনটা ঘটে নি। আমার ঠিক বান্ধ-ফোবিয়া হয়েছে: বান্ধ দেখলে আমার দাঁতে দাঁতে লাগে। যখন চারি দিকে চেয়ে দেখি বাক্স কেবলি বাক্স ছোটো বড়ো মাঝারি হালকা এবং ভারী, কাঠের এবং টিনের এবং পশ্চমের এবং কাপড়ের—नौट्र এकটা, উপরে একটা, পাশে একটা, পিছনে একটা— তখন আমার ডাকাডাকি, হাকাহাঁকি এবং ছুটোছুটি করবার স্বাভাবিক শারি একেবারে চলে যায় এবং তখন আমার শান্য দুখি, শাুষ্ক মাথ এবং দীনভাব দেখলে নিতান্ত কাপুরুষের মতো বোধ হয়।

শিলিগ্র্ডি থেকে দান্ধিলিং পর্যত ক্রমাগত স—র উচ্ছ্রাস-উদ্ধি। 'ও মা'. 'কী চমংকার', 'কী আশ্চর্য', 'কী স্ক্রুর—কের্বাল আমাকে ঠেলে আর বলে 'দেখো দেখো'। কী করি, যা দেখার তা দেখতেই হয়—কথনো-বা গাছ, কখনো-বা মেঘ, কখনো-বা একটা দ্রুর খাদা-নাক-ওরালী পাহাড়ী মেরে—কখনো-বা এমন কত কী যা দেখতে-না-দেখতেই গাড়ি চলে যাছে, এবং স—দঃখ করছে যে, র— দেখতে পেলে না। গাড়ি চলতে লাগল। ক্রমে ঠাণ্ডা,

তার পরে মেঘ, তার পরে সার্দি, তার পরে হাঁচি, তার পরে শাল, কব্বস, বালাপোষ, মোটা মোজা, পা কন্কন্, হাত ঠান্ডা, মুখ নীল, গলা ভার-ভার এবং ঠিক তার পরেই দাজিলিং। আমার সেই বাক্স, সেই বাগা, সেই বিছানা, সেই প্টেন্লি, মোটের উপর মোট, মন্টের উপর মন্টে। ব্রেক থেকে জিনিসপত্র দেখে নেওয়া, চিনে নেওয়া, মন্টের মাথায় চাপানো, সাহেবকে রিসদ দেখানো, সাহেবের সংগে তর্ক বিতর্ক, জিনিস খ্রেজ না পাওয়া এবং সেই হারানো জিনিস প্নরন্ধারের জন্য বিবিধ বন্দোবদত করা, তার পরে বাড়ি যাওয়া।

## স্থাস্ত

পতিসর. ১৮৯১। আমার বোট কাছারির কাছ থেকে অনেক দুরে এনে একটি নিরিবিল জায়গায় বে'ধেছি। আমি এখন যেখানে এসেছি এ জায়গায় অধিকন্ত মানুষের মুখ দেখা যায় না। চারি দিকে কেবল মাঠ ধ্র ধ্র করছে. মাঠের শস্য কেটে নিয়ে গেছে. কেবল কাটা ধানের গোডাগালিতে সমুহত মাঠ আচ্ছন। সমস্ত দিনের পর সূর্যান্তের সময় এই মাঠে কাল একবার বেডাতে বেরিরেছিল্ম। সূর্য ক্রমেই রক্তবর্ণ হয়ে একেবারে প্রথিবীর শেষ রেখার অন্তরালে অন্তহিত হয়ে গেল। চারি দিক কী-যে স্কুদর হয়ে উঠল সে আর কী বলব। বহুদুরে একেবারে দিগল্ডের শেষ প্রান্তে একট্ব গাছপালার ঘের-দেওয়া ছিল। সেখানটা এমন মায়াময় হয়ে উঠল, নীলেতে লালেতে মিশে এমন আবছায়া হয়ে এল. মনে হল—ঐথানে যেন সন্ধার বাড়ি ঐথানে গিয়ে সে আপনার রাঙা আঁচলটি শিথিলভাবে এলিয়ে দেয়, আপনার সন্ধ্যা-তারাটি যত্ন করে জনুলিয়ে তোলে, আপন নিভত নির্জনতার মধ্যে সি'দুরে পরে বধরে মতো কার প্রতীক্ষায় বসে থাকে এবং বসে বসে পা দ্রটি মেলে তারার মালা গাঁথে এবং গনে গনে দ্বরে দ্বংন রচনা করে। সমুদ্ত অপার মাঠের উপর একটি ছায়া পড়েছে—একটি কোমল বিষাদ, ঠিক অশুক্রল নয়, একটি নির্নিমেষ চোখের বড়ো বড়ো পল্লবের নীচে গভীর ছলছলে ভাবের মতো। আমার বাঁ পাশে ছোটু নদীটি দুই ধারের উ'চু পাড়ের মধ্যে এ'কে-বে'কে খ্র অলপ দ্রেই দ্ঘিপথের বার হয়ে গেছে, জলে ঢেউয়ের রেখামাত্র ছিল না. কেবল সন্ধ্যার আভা অত্যন্ত মুমুর্যু হাসির মতো খানিকক্ষণের জন্যে লেগে ছিল। যেমন প্রকাণ্ড মাঠ তেমনি প্রকাণ্ড নিস্তব্যতা; কেবল একরকম পাখি আছে, তারা মাটিতে বাসা করে থাকে, সেই পাখি যত অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল তত আমাকে তার নিরালা বাসার কাছে ক্রমিক আনাগোনা

করতে দেখে ব্যাকুল সন্দেহের স্বরে টী-টী করে ডাকতে লাগল। ক্রমে এখনকার কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের আলো ঈষং ফুটে উঠল।

# পূ্থিবী

কালীগ্রাম, জানুয়ারি ১৮৯১। ঐ-যে মস্ত প্রথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে, ওটাকে এমন ভালোবাসি! ওর এই গাছপালা, নদী মাঠ, কোলাহল নিস্তব্ধতা, প্রভাত সম্ধ্যা, সমস্তটা-সন্ধে দ্ব হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, প্রথিবীর কাছ থেকে আমরা যে-সব প্রথিবীর ধন পেয়েছি, এমন কি কোনো স্বৰ্গ থেকে পেতম। স্বৰ্গ আর কী দিত জানি নে, কিন্ত এমন কোমলতা-দূর্বেলতা-ময় এমন সকরণ-আশুকা-ভরা অপরিণত এই মান্যুষ্গালির মতো এমন আপনার ধন কোথা থেকে দিত। আমাদের এই মাটির মা আমাদের এই আপনাদের প্থিবী এর সোনার শস্যক্ষেত্রে, এর স্নেহশালিনী নদীগালির ধারে, এর সাখদাঃখময় ভালোবাসার লোকালয়ের মধ্যে, এই-সমুহত দরিদ মূর্তহাদয়ের অশ্রার ধনগালিকে কোলে করে এনে দিয়েছে। আমরা হতভাগ্যরা তাদের রাখতে পারি নে, বাঁচাতে পারি নে, নানা অদুশ্য প্রবল শক্তি এসে ব্রকের কাছ থেকে তাদের ছি'ডে ছি'ডে নিয়ে যায়, কিন্ত বেচারা পূথিবীর যতদ্রে সাধ্য তা সে করেছে। আমি এই পূথিবীকে ভারি ভালোবাসি। এর মুখে ভারি একটি সুদুরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে: বেন এর মনে মনে আছে, 'আমি দেবতার মেয়ে, কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই। আমি ভালোবাসি কিন্তু রক্ষা করতে পারি নে: আরম্ভ করি, সম্পূর্ণ করতে পারি নে; জন্ম দিই, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারি নে।' এইজন্যে স্বর্গের উপর আডি ক'রে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশি ভালোবাসি: এত অসহায়, অসমর্থ, অসম্পূর্ণ, ভালোবাসার সহস্র আশুধ্কায় সর্বদা চিন্তাকাতর ব'লেই।

#### শীতের সকাল

শিলাইদহ, ফেব্রারি ১৮৯১। কাছারির পরপারের নির্জন চরে নোট লাগিয়ে বেশ আরাম বোধ হচ্ছে। দিনটা এবং চারিদিকটা এর্মান স্কুদর ঠেকছে, সে আর কী বলব। অনেক দিন পরে আবার এই বড়ো প্রথিবীটার সংগ্যা বেন দেখাসাক্ষাৎ হল। সেও বললে 'এই যে'। আমিও বলস্ম 'এই যে'। তার পরে দ্বন্ধনে পাশাপাশি বসে আছি, আর কোনো কথাবার্তা নেই। জল ছল্ ছল্ করছে, এবং তার উপরে রোদ্দ্রে চিক্ চিক্ করছে, বালির চর ধ্রে করছে, তার উপর ছোটো ছোটো বনঝাউ উঠেছে। জ্ঞলের শব্দ, দ্পরেবেলাকার নিস্তব্যতার ঝা ঝা, এবং ঝাউঝোপ থেকে দ্টো-একটা পাথির চিক চিক শব্দ, সবস্থু মিলে খুব-একটা স্বপ্নাবিষ্ট ভাব। খুব লিখে যেতে ইচ্ছে করছে—কিন্তু আর কিছু নিয়ে নয়, এই জলের শব্দ. এই রোদ্দুরের দিন, এই বালির চর। মনে হচ্ছে, রোজই ঘুরে-ফিরে এই কথাই লিখতে হবে: কেননা, আমার এই একই নেশা, আমি বার বার এই এক কথা নিয়েই বকি। বড়ো বড়ো নদী কাটিয়ে আমাদের বোটটা একটা ছোটো নদীর মুখে প্রবেশ করছে। দুই ধারে মেয়েরা স্নান করছে, কাপড় কাচছে এবং ভিজে কাপড়ে একমাথা ঘোমটা টেনে জলের কলসি নিয়ে ডান হাত দুলিয়ে ঘরে চলেছে: ছেলেরা কাদা মেখে, জল ছু:ডে মাতামাতি করছে: এবং একটা एक विना माद्र भान भारक-'এकवात मामा व'ला **डाक दत लक्का**प'। डेक পাড়ের উপর দিয়ে অদ্বেবতী গ্রামের খড়ের চাল এবং বাশবনের ডগা দেখা যাচ্ছে—ছোটো নদীতে বড়ো বেশি নোকো নেই: দটো-একটা ছোটো ডিঙি শ্ব্বনো গাছের ডাল এবং কাটকুটো বোঝাই নিয়ে শ্রান্তভাবে ছপ্ ছপ্ দাঁড় रफरन हरनाहः छाश्वास वर्गामत छेशत स्करनाहन खान मास्कारक-श्रीपयीत সকালবেলাকার কাজকর্ম থানিকক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে আছে।

#### গ্রামের মেয়ে

শাজাদপ্রে, ৪ জ্বলাই ১৮৯১। আমাদের ঘাটে একটি নোকো লেগে আছে, এবং এখানকার অনেকগ্লি 'জনপদবধ্' তার সম্মুখে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। বোধ হয় একজন কে কোথায় যাছে এবং তাকে বিদায় দিতে সবাই এসেছে। অনেকগ্লি কচি ছেলে অনেকগ্লি ঘোমটা এবং অনেকগ্লি পাকা চুল একত হয়েছে। কিন্তু, ওদের মধ্যে একটি মেয়ে আছে, তার প্রতিই আমার মনোযোগটা সর্বাপেক্ষা আকৃষ্ট হছে। বোধ হয় বয়সে বারো-তেরো হবে, কিন্তু একট্ হ্ন্টপ্ন্ট হওয়াতে চোন্দ-পনেরো দেখাছে। বেশ কালো অথচ বেশ দেখতে। ছেলেদের মতো চুল ছাঁটা, তাতে মুখিটি বেশ দেখাছে। এমন ব্লিখমান এবং সপ্রতিভ এবং পরিষ্কার সরল ভাব। একটা ছেলে কোলে ক'রে এমন নিঃসংকোচ কোত্হলের সলো আমাকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। তার মুখ্যানিতে কিছু যেন নির্বাশ্বতা কিংবা অসরলতা কিংবা অসন্প্রতা নেই। বিশেষত আখা-ছেলে আধা-মেয়ের মতো হয়ে আরোএকট্ব বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। ছেলেদের মতো আত্মান্বশ্বে সম্পূর্ণ অচেতন ভাব এবং তার সপ্রে মাধুরী মিশে ভারি নতুন-রকমের একটি

মেয়ে তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশে যে এরকম ছাদের 'জনপদবধ্' দেখা যাবে এমন প্রত্যাশা করি নি। অবশেষে যখন যাত্রার সময় হল তখন দেখলমে, আমার সেই চল-ছাঁটা গোলগাল, হাতে-বালা-পরা, উল্জবল-সরল-মুখন্ত্রী মের্মোটকে নৌকোয় তললে। বুঝলুম, বেচারা বোধ হয় বাপের বাড়ি থেকে श्वाभीत घरत यारा । त्नोरका यथन एक पितन स्मराज्ञ छ। छ। मा पिता राज्य রইল, দুই-একজন আঁচল দিয়ে ধীরে ধীরে নাক-চোথ মুছতে লাগল। একটি ছোটো মেয়ে, খবে এটে চল বাঁধা, একটি বধীয়িসীর কোলে চ'ডে তার গলা জড়িয়ে তার কাঁধের উপর মাথাটি রেখে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। যে গেল সে বোধ হয় এই বেচারির দিদিমণি। এর পতেলখেলায় বোধ হয় মাঝে মাঝে যোগ দিত, বোধ হয় দু.ড.মি করলে মাঝে মাঝে সে একে ঢিপিয়েও দিত। সকালবেলাকার রোদ এবং নদীতীর এবং সমুহত এমন গভার বিষাদে পূর্ণ বোধ হতে লাগল! সকালবেলাকার একটা অভ্যন্ত হতাশ্বাস কর.শ রাগিণীর মতো। মনে হল, সমুস্ত প্রথিবীটা এমন স্কুনর অথচ এমন বেদনায় পরিপূর্ণ। এই অজ্ঞাত ছোটো মেয়েটির ইতিহাস আমার যেন অনেকটা পরিচিত হয়ে গেল। বিদায়কালে এই নৌকো ক'রে নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়ার মধ্যে যেন আরো-একটা বেশি করুণা আছে। অনেকটা যেন মৃত্যুর মতো—তীর থেকে প্রবাহে ভেসে যাওয়া: যারা দাঁড়িয়ে থাকে তারা আবার চোথ মছে ফিরে যায়, যে ভেসে গেল সে অদৃশ্য হয়ে গেল। জানি, এই গভীর বেদনাটক ধারা রইল এবং যে গেল উভয়েই ভলে যাবে, হয়তো এতক্ষণে অনেকটা লা ত হয়ে গিয়েছে। বেদনাটাকু ক্ষণিক এবং বিস্মৃতিই চিরস্থায়ী; কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে, এই বেদনাট্কুই বাস্তবিক সতা, বিস্মৃতি সতা নয়। এক-একটা বিচ্ছেদ এবং এক-একটা মৃত্যুর সময় মান্য সহসা জানতে পারে, এই ব্যথাটা কী ভয়ংকর সতা। জানতে পারে যে, মান্ত্র কেবল ভ্রমক্রমেই নিশ্চিন্ত থাকে। কেউ থাকে না-এবং সেইটে মনে করলে মানাব আরো ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কেবল যে থাকব না তা নয় কারো মনেও থাকব না।

#### পোস্ট্ মাস্টার

শান্তাদপরে, ২৯ জ্বন ১৮৯২। কালকের চিঠিতে লিখেছিল্ম আজ্ব অপরাহু সাতটার সময় কবি কালিদাসের সপো একটা এন্গেজ্মেণ্ট্ করা বাবে। বাতিটি জনলিয়ে, টেবিলের কাছে কেদারটি টেনে, বইখানি হাতে, যখন বেশ প্রস্তৃত হয়ে বসেছি, হেনকালে কবি কালিদাসের পরিবর্তে এখানকার পোস্ট্মান্টার এসে উপস্থিত। মৃত কবির চেরে একজন জনীবিত

পোস্ট্মাস্টারের দাবি ঢের বেশি। আমি তাঁকে বলতে পারল্ম না, 'আপনি এখন যান, কালিদাসের সংগ্য আমার একট্ব বিশেষ প্রয়েজ্বন আছে।'—বললেও সে লোকটি ভালো ব্রুতে পারতেন না। অতএব পোস্ট্মাস্টারকে চৌকিটি ছেড়ে দিয়ে কালিদাসকে আস্তে আস্তে বিদায় নিতে হল। এই লোকটির সংশ্যে আমার একট্ব বিশেষ যোগ আছে। যখন আমাদের এই কুঠিবাড়ির একতলাতেই পোস্ট্-অফিস ছিল এবং আমি এ'কে প্রতিদিন দেখতে পেতুম, তখনি আমি একদিন দ্বপ্রবেলায় এই দোতালায় বসে সেই পোস্ট্মাস্টারের গল্পটি লিখেছিল্ম এবং সে গল্পটি যথন হিতবাদীতে বেরোল তখন আমাদের পোস্ট্মাস্টারবাব্ব তার উল্লেখ করে বিস্তর লক্জামিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন। যাই হোক, এই লোকটিকে আমার বেশ লাগে। বেশ নালারকম গল্প করে যান, আমি চুপ করে বসে দ্বিন। ওরই মধ্যে ওঁর আবার বেশ একট্ব হাস্যরসও আছে।

পোদ্ট্মাদ্টার চলে গেলে সেই রাত্রে আবার রঘ্বংশ নিয়ে পড়ল্ম। ইন্দ্মতীর স্বয়ন্বর পড়ছিল্ম। সভায় সিংহাসনের উপর সারি সারি স্মৃদিজত, স্কৃদর চেহারা, রাজারা বসে গেছেন—এমন সময় শৃংথ এবং ত্রী ন্ধনির মধ্যে বিবাহবেশ প'রে স্কৃনদার হাত ধরে ইন্দ্মতী তাঁদের মাঝখানে সভাপথে এসে দাঁড়ালেন। ছবিটি মনে করতে এমিন স্কৃদর লাগে। তার পরে স্কৃন্দা এক-একজনের পরিচয় করিয়ে দিছে আর ইন্দ্মতী অনুরাগহীন এক-একটি প্রণাম করে চলে যাছেন। এই প্রণাম করাটি কেমন স্কৃদর। যাকে ত্যাগ করছেন তাকে যে নমভাবে সম্মান করে যাছেন এতে কতটা মানিয়ে যাছে। সকলেই রাজা, সকলেই তার চেয়ে বয়সে বড়ো; ইন্দ্মতী একটি বালিকা, সে-যে তাঁদের একে একে অতিক্রম করে যাছে, এই অবশ্য-র্ভাট্কু বদি একটি-একটি স্কৃদর সবিনয় প্রণাম দিয়ে না মুছে দিয়ে যেত তা হলে এই দ্শোর সৌন্দর্য থাকত না।

#### বর্ষার নদী

শিলাইদা, ২১ জ্বাই ১৮৯২। কাল বিকেলে শিলাইদহে পেণিচেছিল্ম, আজ সকালে আবার পাবনায় চলেছি। নদীর যে রোখ! যেন লেজ-দোলানো কেশর-ফোলানো তাজা ব্নো ঘোড়ার মতো। গতিগর্বে ঢেউ তুলে ফ্লে ফ্লে চলেছে—এই খেপা নদীর উপর চড়ে আমরা দ্লতে দ্লতে চলেছি। এর মধ্যে ভারি একটা উল্লাস আছে। এই ভরা নদীর যে কলরব সে আর কীবলব। ছল্ ছল্ খল্ খল্ করে কিছ্তে যেন আর কালত হতে পারছে না,

ভারি একটা যৌবনের মন্ততার ভাব। এ তব্ গড়্ই নদী, এখান থেকে আবার পদ্মায় গিয়ে পড়তে হবে; তার বোধ হয় আর ক্ল-কিনারা দেখবার জ্বোনেই; সে মেয়ে বোধ হয় একেবারে উন্মাদ হয়ে খেপে নেচে বেরিয়ে চলেছে, সে আর কিছর মধ্যেই থাকতে চায় না। তাকে মনে করলে আমার কালীর ম্তি মনে হয়—ন্তা করছে, ভাঙছে, এবং চুল এলিয়ে দিয়ে ছ্টে চলেছে। মাঝিরা বলছিল, ন্তন বর্ষায় পদ্মার খ্ব 'ধার' হয়েছে। 'ধার' কথাটা ঠিক; তীরস্রোত যেন চক্চকে খন্সের মতো—পাতলা ইম্পাতের মতো একেবারে কেটে চলে যায়, প্রাচীন বিটনদের য্দ্ধরথের চাকায় যেমন কুঠার বাধা, দ্ইেধারের তীর একেবারে অবহেলে ছারখার করে দিয়ে চলেছে।

# প্রিবীর টান

দিকে জল এবং ডান দিকে নদীতীর সূর্যকিরণে গ্লাবিত দেখতে পাই। এখানকার রোদ্রে আমার মন ভারি উদাসীন হয়ে যায়। এর যে কী মানে ঠিক ধরতে পারি নে. এর সপো যে কী-একটা আকাৎকা জড়িত আছে ঠিক ব্রুতে পারি নে। এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান। এক সময়ে যখন আমি এই প্রথিবীর সংগে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সব্জ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, স্থিকিরণে আমার স্দুর্রাকস্ত শ্যামল অপ্সের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সূর্গান্ধ-উত্তাপ উল্লিড হতে থাকত, আমি কত দ্র-দ্রাণ্ডর কত দেশ-দেশাণ্ডরের জ্ঞলম্থলপর্বত ব্যাপ্ত ক'রে উন্জ্রল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তথন শরং-স্থালোকে আমার বৃহৎ সর্বাপো যে-একটি আনন্দরস, একটি জীবনী-শক্তি অতানত অব্যক্ত অর্থাচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে সম্পারিত হতে থাকত তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই-যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অব্করিত মুকুলিত প্লেকিত সূর্যসনাধা আদিম প্রথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ প্রিথবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকডে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে—সমস্ত শস্যক্ষের রোমাণিত হরে উঠছে, এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে ধরা ধর করে কপিছে। এই প্রথিবীর উপর আমার বে-একটি আল্ডরিক আস্মীর-বংসলতার ভাব আছে, ইচ্ছা করে সেটা ভালো ক'রে প্রকাশ করতে—কিন্ত उठा त्याथ इस अत्नत्करे ठिकिं वृक्षत्ठ भावत्व ना। कौ अक्ठो किण्छ्ठ রকমের মনে করবে।

## গ্রাম্য সাহিত্য

পতিসর, ১১ আগস্ট ১৮৯৩। অনেকগুলো বড়ো বড়ো বিলের মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছে। এই বিলগুলো ভারি অভ্তত—কোনো আকার আয়তন নেই, জলে পথলে একাকার, পৃথিবী সম্দুগর্ভ থেকে নতুন জেগে ওঠবার সময় যেমন ছিল। কোথাও কিছু কিনারা নেই—খানিকটা জল, খানিকটা মন্দ্রপ্রায় ধানখেতের মাথা, খানিকটা শেওলা এবং জলজ উল্ভিদ ভাসছে: পানকোড়ি সাঁতার দিচ্ছে; জাল ফেলবার জন্যে বড়ো বড়ো বাঁশ পোঁতা, তারই উপর কটা রঙের বড়ো বড়ো চিল বসে আছে। দ্বীপের মতো অতিদ্রে গ্রামের রেখা দেখা যাছে। যেতে যেতে হঠাৎ আবার খানিকটা নদী। দু ধারে গ্রাম, পাটের খেত এবং বাঁশের ঝাড়, আবার কখন যে সেটা বিস্তৃত বিলের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে বোঝবার জো নেই।

ঠিক স্বাস্তের কাছাকাছি সময় যখন একটি গ্রাম পেরিয়ে আসছিল্ম, একটা লম্বা নোকোয় অনেকগর্লি ছোকরা ঝপ্ ঝপ্ ক'রে দাঁড় ফেলছিল এবং সেই তালে গান গাছিল—

> যোর্বাত, ক্যান্ বা কর মন ভারী। পাবনা থাক্যে আন্যে দেব ট্যাকা দামের মোট্রি।

পথানীয় কবিটি যে ভাব অবলম্বন ক'রে সংগীত রচনা করেছেন আমরাও ও ভাবের ঢের লিখেছি, কিন্তু ইতরবিশেষ আছে। আমাদের যুবতী মন ভারী করলে তংক্ষণাং জীবনটা কিন্বা নন্দনকানন থেকে পারিজাতটা এনে দিতে প্রস্তুত হই। কিন্তু এ অঞ্চলের লোক খুব সুথে আছে বলতে হবে, অলপ ত্যাগস্বীকারেই যুবতীর মন পায়। মোটরি জিনিসটি কী তা বলা আমার সাধ্য নয়; কিন্তু তার দামটাও নাকি পান্বেই উল্লেখ করা আছে; তাতেই বোঝা যাছে, খুব বেশি দ্মালা নয়, এবং নিতান্ত অগম্য স্থান থেকেও আনতে হয় না। গানটা শ্বনে বেশ মজার লাগল—যুবতীর মন ভারী হলে জগতে যে আন্দোলন উপস্থিত হয় এই বিলের প্রান্তেও তার একটা সংবাদ পাওয়া গেল। এ গানটি কেবল অস্থানেই হাস্যজ্ঞনক, কিন্তু দেশকালপাত্র-বিশেষে এর যথেন্ট সোন্দর্য আছে; আমার অজ্ঞাতনামা গ্রাম্য কবি-ভ্রাতার রচনাগ্রন্তিও এই গ্রামের লোকের সুখদ্বংথের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক—আমার গানগ্রলি সেখানে কম হাস্যজ্ঞনক নয়।

#### হাতি

পতিসর, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪। যে পারে বোট লাগিরেছি এ পারে খুব নির্জান। গ্রাম নেই, বসতি নেই, চষা মাঠ ধু ধু করছে, নদীর ধারে ধারে থানিকটা ক'রে শুকুনো ঘাসের মতো আছে—সেই ঘাসগুলো ছি'ডে ছি'ডে গোটাকতক মোষ চ'রে বেডাচ্ছে। আর আমাদের দটে। হাতি আছে. তারাও এ পারে চরতে আসে। তাদের দেখতে বেশ মন্ধা লাগে, একটা পা উঠিয়ে ঘাসের গোডায় দ্র-চার বার একট্র-একট্র ঠোকর মারে, তার পরে শহুড দিয়ে টান মারতেই বড়ো বড়ো ঘাসের চাপড়া একেবারে মাটিসম্প উঠে আসে, সেই চাপড়াগুলো শুড়ে ক'রে দুলিয়ে দুলিয়ে ঝাড়ে, তার মাটিগুলো ঝরে বরে পড়ে যায়, তার পরে মূথের মধ্যে পুরে দিয়ে খেয়ে ফেলে। আবার এক-এক সময় খেয়াল যায়, খানিকটা ধুলো শুড়ে ক'রে নিয়ে ফ' দিয়ে নিজের পেটে পিঠে সর্বাঞ্চে হুস করে ছড়িয়ে দেয়-এইরকম তো হাতির প্রসাধন-ক্রিয়া। বৃহৎ শরীর বিপলে বল, শ্রীহীন আয়তন, অত্যন্ত নিরীহ—এই প্রকাণ্ড জণ্ডটাকে দেখতে আমার বেশ লাগে। এর এই প্রকাণ্ডত্ব এবং বিশ্রীত্বর জনোই যেন এর প্রতি একটা কী বিশেষ স্নেহের উদ্রেক হয়—এর সর্বাপোর অসোষ্ঠব থেকে একে একটা মস্ত শিশরে মতো মনে হয়। তা ছাড়া জন্তুটা বড়ো উদার প্রকৃতির—শিব ভোলানাথের মতো—যখন খেপে তখন খবে খেপে, যখন ঠান্ডা হয় তথন অগাধ শান্তি। বড়োম্বর সঞ্চো সংগে যে একরকম শ্রীহানত্ব আছে তাতে অন্তরকে বিমাখ করে না, বরণ্ড আকর্ষণ করে আনে। আমার ঘরে যে বেঠোভেনের ছবি আছে অনেক স্বন্দর মুথের সঙ্গে তুলনা করলে তাকে দর্শনযোগ্য মনে না হতে পারে, কিন্তু আমি যখন তার দিকে চাই সে আমাকে খুব টেনে নিয়ে যায়--ঐ উন্কোখ্নেকা মাথাটার ভিতরে কত বড়ো একটা শব্দহীন শব্দজগং। এবং কী একটা বেদনাময় অশা**শ্ত** ক্রিণ্ট প্রতিভা রুম্ধ ঝড়ের মতো ঐ লোবটার ভিতর ঘর্ণামান হত।

#### শ্কতারা

পতিসর, ২৪ মার্চ ১৮৯৪। আজকাল ভোরের বেলায় চোথ মেলেই ঠিক আমার থোলা জানলার সামনেই শ্কতারা দেখতে পাই—তাকে আমার জারি মিন্টি লাগে, সেও আমার দিকে চেয়ে থাকে, যেন বহ্কালের আমার আপনার লোক। মনে আছে, যথন শিলাইদহে কাছারি করে সন্ধ্যাবেলার নৌকো করে নদী পার হতুম, এবং রোজ আকাশে সন্ধ্যাতারা দেখতে পেতুম, আমার ভারি একটা সান্ধনা বোধ হত। ঠিক মনে হত, আমার নদীটি বেন

আমার ঘরসংসার এবং আমার সন্ধ্যাতারাটি আমার এই ঘরের গ্রেলক্ষ্মী—
আমি কখন কাছারি থেকে ফিরে আসব এইজন্যে সে উজ্জ্বল হয়ে সেজে বসে
আছে। তার কাছ থেকে এমন একটি স্নেহস্পর্শ পেতৃম! তখন নদনীটি
নিস্তব্ধ হয়ে থাকত, বাতাসটি ঠাণ্ডা, কোথাও কিছ্ব শব্দ নেই, ভারি যেন
একটা ঘনিষ্ঠতার ভাবে আমার সেই প্রশানত সংসারটি পরিপ্র্ণ হয়ে থাকত।
আমার সেই শিলাইদহে প্রতি সন্ধ্যায় নিস্তব্ধ অন্ধকারে নদী পার হওয়াটা
খ্ব স্পন্টর্পে প্রায়ই মনে পড়ে। ভোরের বেলায় প্রথম দ্বিস্পাতেই
শ্বকতারাটি দেখে, তাকে আমার একটি বহ্পরিচিত সহাস্য সহচরী না মনে
করে থাকতে পারি নে; সে যেন একটি চিরজাগ্রত কল্যাণকামনার মতো তিক
আমার নিদ্রিত মুখের উপর প্রফ্বল্ল স্নেহ বিকিরণ করতে থাকে।

## মেঘ ও রোদ্র

শিলাইদা, ২৭ জন ১৮৯৪। গল্প লেখবার একটা সূখ এই, যাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাত্রির সমুস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে আমার একলা মনের সংগী হবে, বর্ষার সময় আমার বন্ধ ঘরের সংকীর্ণতা দ্রে করবে, এবং রোদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দ্শ্যের মধ্যে আমার চোখের 'পরে বেডিয়ে বেডাবে। আজ সকালবেলায় তাই গিরিবালা-নাম্নী উম্জ্বলশ্যামবর্ণ একটি ছোটো অভিমানী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে। সবেমাত্র পাঁচটি লাইন লিখেছি এবং সে পাঁচ লাইনে কেবল এই কথা বলেছি যে, কাল বৃণ্টি হয়ে গেছে, আজ বর্ষণ-অন্তে চণ্ডল মেঘ এবং চণ্ডল রোদ্রের পরস্পর শিকার চলছে। হেনকালে পূর্বসণিত বিন্দ্র বিন্দ্র বারিশীকরবষী তর্তলে গ্রামপথে উক্ত গিরিবালার আসা উচিত ছিল: তা না হয়ে আমার বোটে আমলাবর্গের সমাগম হল, তাতে করে সম্প্রতি গিরিবালাকে কিছ্কুলের জন্যে অপেক্ষা করতে হল। তা হোক, তব্ সে মনের মধ্যে আছে। আজু গিরিবালা অনাহতে এসে উপস্থিত হয়েছেন: কাল বড়ো আবশ্যকের সময় তাঁর দোদ্যল্যমান বেণীর স্চাগ্রভাগট্যকুও দেখা যাবে না। কিন্তু, সে কথা নিয়ে আজ আন্দোলনের দরকার নেই। শ্রীমতী গিরি-বালার তিরোধান-সম্ভাবনা থাকে তো থাক্ আজ যখন তাঁর শ্বভাগমন হয়েছে তখন সেটা আনন্দের বিষয় সন্দেহ নেই।

এবারকার পত্রে অবগত হওয়া গেল যে, আমার ঘরের -.,১৬৩মাটি কর্ম ঠোট ফ্লিয়ে অভিমান করতে শিথেছে। আমি সে চিত্র বেশ দেখতে পাছি। তার সেই নরম নরম মুঠোর আঁচড়ের জন্যে আমার মুখটা নাকটা ত্যাত

হয়ে আছে। সে যেখানে সেশানে আমাকে মুঠো করে ধরে টল্মলে মাথাটা নিয়ে হাম্ করে খেতে আসত এবং খুদে খুদে আঙ্বলগ্লোর মধ্যে আমার চশমার হারটা জড়িয়ে নিতালত নির্বোধ নিশ্চিলত গদ্ভীরভাবে গাল ফ্লিয়ে চেয়ে থাকত, সেই কথাটা মনে পড়ছে।

#### ইভামতী

পাবনা-পথে, ৯ জ্লাই ১৮৯৫। আঁকাবাঁকা ইছামতী নদীর ভিতর দিরে চলেছি। এই ছোটো খামথেয়ালি বর্ষাকালের নদীটি, এই-ষে দুই ধারে সব্দ্রু ঢাল্ ঘাট, দীর্ঘ ঘন কাশবন, পাটের খেত, আথের খেত, আর সারি সারি গ্রাম—এ যেন একই কবিতার করেকটা লাইন, আমি বার বার আব্যন্তি করে যাছি এবং বারবারই ভালো লাগছে। পদ্মার মতো বড়ো নদী এতই বড়ো যে, সে যেন ঠিক মুখন্থ করে নেওয়া যায় না, আর, এই কেবল কাটি বর্ষামাসের দ্বারা অক্ষরগোনা ছোটো বাঁকা নদীটি যেন বিশেষ করে আমার হয়ে যাছে।

পদ্মানদীর কাছে মানুষের লোকালয় তুচ্ছ, কিন্তু ইছামতী মানুষ-ঘোষা নদী; তার শাদত জলপ্রবাহের সংগ্য মানুষের কর্মপ্রবাহের স্রোত মিশে যাছে। সে ছেলেদের মাছ ধরবার এবং মেয়েদের দ্নান করবার নদী। দ্নানের সময় মেয়েরা যে-সমদত গলপগ্রুল নিয়ে আসে সেগ্লি এই নদীটির হাসাময় কলধনুনির সংগ্য এক স্রের মিলে যায়। আদ্বিন মাসে মেনকার ঘরের পার্বতী যেমন কৈলাসশিথর ছেড়ে একবার তাঁর বাপের বাড়ি দেখেশুনে যান, ইছামতী তেমনি সম্বংসর অদর্শন থেকে বর্ষার কয়েকমাস আনন্দহাস্য করতে করতে তার আত্মীয় লোকালয়গ্রিলর তত্ত্ব নিতে আসে। তার পরে ঘাটে ঘাটে মেয়েদের কাছে প্রত্যেক গ্রামের সমদত ন্তন থবর শ্নেন নিয়ে তাদের সংগ্য মাথামাথি স্থিত্ব করে আবার চলে যায়।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আকাশ মেঘে অন্ধকার; গ্রু গ্রু মেঘ ডাকছে, এবং ঝোড়ো হাওয়ায় তীরের বনঝাউগ্লো দ্লে উঠছে। বাঁশঝাড়ের মধ্যে ঘন কালীর মতো অন্ধকার এবং জলের উপর গোধ্লির একটা বিবর্ণ ধ্সর আলো প'ডে একটা অন্বাভাবিক উত্তেজনার মতো দেখতে হয়েছে।

#### अन्ध्रा

নাগরনদীর ঘাট, ১৬ ডিসেম্বর ১৮৯৫। কাল অনেকদিন পরে স্র্বাস্তের পর ও পারের পাড়ের উপর বেড়াতে গিরেছিল্ম। সেধানে উঠেই হঠাৎ বেন এই প্রথম দেখলন্ম, আকাশের আদি-অন্ত নেই, জনহীন মাঠ দিগ্দিগত ব্যাণত ক'রে হা হা করছে— কোথায় দ্বিট ক্ষ্র গ্রাম, কোথায় এক প্রান্তে সংকীর্ণ একট্ব জলের রেখা। কেবল নীল আকাশ এবং ধ্সর প্রথিবী— আর তারই মাঝখানে একটি সংগীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা, মনে হয় যেন একটি সোনার-চেলি-পরা বধ্ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একট্বানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে; ধীরে ধীরে কত শতসহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্বত নগর বনের উপর দিয়ে যুগযুগান্তরকাল সমস্ত প্থিবীমণ্ডলকে একাকিনী ন্লাননেত্রে, মৌনমন্থে, শ্রান্তপদে প্রদক্ষিণ করে আসছে। তার বর যদি কোথাও নেই তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে! কোন্ অন্তহীন পশ্চিয়ের দিকে তার পতিগৃহ!

# জীবনস্মৃতি

স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জ্ঞানি না। কিন্তু ষেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ, যাহা-কিছ্ ঘটিতেছে তাহার আঁকিল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি-অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে। কত বড়োকে ছোটো করে, ছোটোকে বড়ো করিয়া তোলে। সে আগের জ্ঞিনিসকে পাছে ও পাছের জ্ঞিনিসকে আগে সাজাইতে কিছ্মান্ত দ্বিধা করে না। বস্তুত, তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।

কয়েক বংসর প্রে একদিন কেহ আমাকে আমার জীবনের ঘটনা জিল্পাসা করাতে, একবার এই ছবির ঘরে খবর লইতে গিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, জীবনব্তান্তের দুই-চারিটা মোটাম্টি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। কিন্তু, দ্বার খ্লিয়া দেখিতে পাইলাম, জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাসনহে, তাহা কোন্-এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রঙ পাঁড়য়াছে তাহা বাহিরের প্রতিবিদ্দ নহে, সে রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের; সে রঙ তাহাকে নিজের রসে গ্লিয়া লইতে হইয়াছে, স্ত্রাং পটের উপর যে ছাপ পড়িয়াছে তাহা আদালতে সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবে না।

এই স্মৃতির মধ্যে এমন কিছু নাই যাহা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার যোগ্য। কিন্তু, বিষয়ের মর্যাদার উপরেই যে সাহিত্যের নির্ভর তাহা নহে; যাহা ভালো করিয়া অন্ভব করিয়াছি তাহাকে অন্ভবগন্য করিয়া তুলিতে পারিলেই মান্বের কাছে তাহার আদর আছে। নিজের স্মৃতির মধ্যে যাহা চিত্তরপে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে কথার মধ্যে ফুটাইতে পারিলেই তাহা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য।

#### শিক্ষারম্ভ

আমরা তিনটি বালক একসংগ্র মান্য হইতেছিলান। আমার সঞ্গী দ্টি আমার চেয়ে দ্ই বছরের বড়ো। তাঁহারা যথন গ্রুনহাশয়ের কাছে পড়া আরম্ভ করিলেন আমারও শিক্ষা সেই সময়ে শ্ব্ হইল, কিন্তু সে কথা আমার মনেও নাই।

কেবল মনে পড়ে, 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'। 'তখন 'কর' 'খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইরা সবেমাত ক্ল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, 'জল পড়ে, পাতা নড়ে।' আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজও যথন মনে পড়ে তখন ব্রিবতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না, তাহার বন্ধবা যথন ফ্রায় তখনো তাহার ঝংকারটা ফ্রায় না— মিলটাকে লইয়া কানের সপ্যে মনের সপ্যে থেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নডিতে লাগিল।

এই শিশ্বকালের আর-একটা কথা মনের মধ্যে বাঁধা পড়িয়া গেছে।
আমাদের একটি অনেক কালের খাজাণি ছিল, কৈলাস ম্খ্রেজ্ঞ তাহার নাম।
সে আমাদের ঘরের আত্মীয়েরই মতো। লোকটি ভারি রসিক। সকলের
সংগাই তাহার হাসিতামাশা।

সেই কৈলাস ম্খ্ৰেজ্জ আমার শিশ্বলালে অতি দ্র্তবেগে মদত একটা ছড়ার মতো বলিয়া আমার মনোরঞ্জন করিত। সেই ছড়াটার প্রধান নায়ক ছিলাম আমি এবং তাহার মধ্যে একটি ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অতিশয় উদ্জ্বলভাবে বণিত ছিল। এই-যে ভ্বনমোহিনী বধ্টি ভবিতব্যতার কোল আলো করিয়া বিরাজ করিতেছিল, ছড়া শ্বনিতে শ্বনিতে তাহার চিচ্নটিতে মন ভারি উৎস্ক হইয়া উঠিত। আপাদমদতক তাহার ষে বহুম্লা অলংকারের তালিকা পাওয়া গিয়াছিল এবং মিলনোংসবের যে অভ্তপ্র সমারোহের বর্ণনা শ্বনা যাইত, তাহাতে অনেক প্রবীণবয়দক স্বিবেচক ব্যক্তির মন চঞ্চল হইতে পারিত, কিন্তু বালকের মন যে মাতিয়া উঠিত এবং চোখের সামনে নানাবণে বিচিত্র আদ্বর্ণ স্ব্রুছ্টা এবং ছন্দের দোলা। শিশ্বলালের সাহিত্যরসসক্তোগের এই দ্বটো স্মৃতি এখনো জাগিয়া আছে: আর মনে পড়ে ব্রিট পড়ে টাপ্র-ট্প্র, নদেয় এল বান।' ঐ ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদতে।

এমনি করিয়া নিতাশত শিশ্বয়সেই আমার পড়া আরম্ভ হইল। চাকরদের মহলে যে-সকল বই প্রচলিত ছিল তাহা লইয়াই আমার সাহিত্যচর্চার স্ত্রপাত হয়। তাহার মধ্যে চাণকাশেলাকের বাংলা অন্বাদ ও কৃত্তিবাসী রামায়ণই প্রধান। সেই রামায়ণ পড়ার একটা দিনের ছবি মনে স্পণ্ট জাগিতেছে।

সেদিন মেঘলা করিয়াছে: দিদিমা— আমার মাতার কোনো-এক সম্পর্কে খ্রিড়—যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িতেন সেই মার্বেল-কাগন্ত-মান্ডত কোণছে'ড়া-মলাট-ওয়ালা মালন বইখানি কোলে লইয়া মায়ের ঘরের খ্বারের কাছে পড়িতে বিসিয়া গেলাম। সম্মুখে অন্তঃপুরের আঙিনা ঘেরিয়া চৌকোণ বারান্দা; সেই বারান্দায় মেঘাচ্ছর আকাশ হইতে অপরাহের ম্লান আলো আসিয়া পড়িরাছে। রামায়ণের কোনো-একটা কর্ণ বর্ণনায় আমার চোথ দিয়া জ্বল পড়িতেছে দেখিয়া, দিদিমা জাের করিয়া আমার হাত হইতে বইটা কাড়িয়া লাইয়া গোলেন।

# ঘর ও বাহির

আমাদের শিশ্কালে ভোগবিলাসের আয়োজন ছিল না বলিলেই হয়। মোটের উপরে তখনকার জীবনযাতা এখনকার চেয়ে অনেক বেশি সাদাসিধা ছিল। আহারে আমাদের শৌখিনতার গণ্ধও ছিল না। কাপডটোপড এতই ষৎসামান্য ছিল যে, এখনকার ছেলের চক্ষে তাহার তালিকা ধরিলে সম্মান-হানির আশম্কা আছে। বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্বে কোনোদিন কোনো কারণেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে আর-একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল। ইহাতে কোনোদিন অদৃষ্টকে দোষ দিই নাই। কেবল আমাদের বাডির দর্রাজ্ঞ নেয়ামং খলিফা অবহেলা করিয়া আমাদের জামায় পকেট-যোজনা অনাবশ্যক মনে করিলে দঃখ বোধ করিতাম. কারণ, এমন বালক কোনো অকিন্সনের ঘরেও জন্মগ্রহণ করে নাই পকেটে রাখিবার মতো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি যাহার কিছুমাত্ত নাই: বিধাতার কুপায় শিশার ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ধনী ও নির্ধানের ঘরে বেশি কিছু তারতম্য দেখা যায় না। আমাদের চটিজ তা একজোড়া থাকিত, কিন্তু পা-দটো যেখানে থাকিত সেখানে নহে। প্রতি পদক্ষেপে তাহাদিগকে আগে আগে নিক্ষেপ করিয়া চলিতাম, তাহাতে যাতায়াতের সময় পদচালনা অপেক্ষা জতোচালনা এত বাহ্বল্য পরিমাণে হইত যে, পাদ্কাস্থির উদ্দেশ্য পদে পদে বার্থ হইয়া যাইত।

বাহির-বাড়িতে দেতেলায় দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরে চাকরদের মহলে আমাদের দিন কাটিত। আমাদের এক চাকর ছিল তাহার নাম শ্যাম। শ্যামবর্ণ দোহারা বালক, মাথায় লম্বা চুল, খুলনা জেলায় তাহার বাড়ি। সে আমাকে ঘরের একটি নির্দিন্ট স্থানে বসাইয়া, আমার চারি দিকে খড়ি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত। গম্ভীর মুখ করিয়া তর্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত, গণ্ডির বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ। বিপদটা আধিভৌতিক কি আধিদৈবিক তাহা স্পদ্ট করিয়া ব্রিতাম না, কিন্তু মনে বড়ো একটা আশ্ডন হইত। গণ্ডি পার হইয়া সীতার কী সর্বনাশ হইয়াছিল তাহা রামায়ণে পড়িয়াছিলাম, এইজনা গণ্ডিটাকৈ নিতানত অবিশ্বাসীর মতো উড়াইয়া দিতে পারিতাম না।

জানলার নীচেই একটি ঘাট-বাঁধানো প্রকৃর ছিল। তাহার পূর্ব ধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকান্ড একটা চীনা বট, দক্ষিণ ধারে নারিকেলশ্রেণী। গান্ড-বন্ধনের বন্দী আমি জানলার খড়খড়ি খ্রিলয়া প্রায় সমস্ত দিন সেই প্রকুরটাকে একখানা ছবির বহির মতো দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম। সকাল হইতে দেখিতাম. প্রতিবেশীরা একে একে দ্নান করিতে আসিতেছে। তাহাদের কে কখন আসিবে আমার জানা ছিল। প্রত্যেকেরই স্নানের বিশেষত্ব-ট্কুও আমার পরিচিত। কেহ-বা দৃই কানে আঙ্ক চাপিয়া ঝুপু ঝুপু করিয়া দ্রতবেগে কতকগ্রলা ভূব পাড়িয়া চলিয়া যাইত; কেহ-বা ভূব না দিয়া গামছায় জল তুলিয়া ঘন ঘন মাথায় ঢালিতে থাকিত: কেহ-বা জলের উপরিভাগের মলিনতা এড়াইবার জন্য বার বার দুই হাতে জল কাটাইয়া লইয়া হঠাৎ একসময়ে ধাঁ করিয়া ডুব পাড়িত; কেহ-বা উপরের সি'ড়ি হইতেই বিনা ভূমিকায় সশব্দে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পাড়িয়া আত্মসমপ্রণ করিত: কেহ-বা জলের মধ্যে নামিতে নামিতে এক নিশ্বাসে কতকগুলি শেলাক আওড়াইয়া লইত: কেহ-বা বাসত. কোনোমতে স্নান সারিয়া লইয়া বাডি যাইবার জন্য উৎস্কে; কাহারো-বা ব্যস্ততা লেশমাত্র নাই, ধীরে-স্কুস্থে স্নান করিয়া, গা মুছিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, কোঁচাটা দুই-তিনবার ঝাড়িয়া, বাগান হইতে কিছু-বা ফ্রল তুলিয়া, মৃদ্মশ্দ দোদ্বলগতিতে স্নান্স্নিণ্ধ শরীরের আরামটিকে বায় তে বিকীর্ণ করিতে করিতে বাড়ির দিকে তাহার যাত্রা। এমনি করিয়া দ্বপুরে বাজিয়া যায়, বেলা একটা হয়, ব্রুমে প্রুরের ঘাট জনশ্না, নিস্তব্ধ। কেবল রাজহাস ও পাতিহাসগলো সারাবেলা ডুব দিয়া গ্রগ্লি তুলিয়া খায়, এবং চণ্ড চালনা করিয়া ব্যতিবাস্তভাবে পিঠের পালক সাফ করিতে থাকে।

প্রকরিণী নির্জন ইইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। তাহার গৃণ্ডির চারি ধারে অনেকগ্লা ঝ্রিনামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতার স্থিত করিয়াছিল। সেই কুহকের মধ্যে, বিশেবর সেই একটা অসপত কোণে যেন ভ্রমক্রমে বিশেবর নিয়ম ঠেকিয়া গেছে। দৈবাৎ সেখানে যেন স্বত্নম্বগের একটা অসম্ভবের রাজত্ব বিধাতার চোথ এড়াইয়া আজও দিনের আলোর মাঝখানে রহিয়া গিয়ছে। মনের চক্ষেসেখানে যে কাহাদের দেখিতাম এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ যে কিরকম, আজ তাহা স্পন্ট ভাষায় বলা অসম্ভব। এই বটকেই উদ্দেশ করিয়া একদিন লিখিয়াছিলাম:

নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছ মথাায় লয়ে জট, ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট।

আমাদের বাড়ির ভিতরের ছাদের প্রাচীর আমার মাথা ছাড়াইয়া উঠিত। যথন একটা বড়ো হইয়াছি এবং চাকরদের শাসন কিণ্ডিং শিথিল হইয়াছে, যথন বাড়িতে নূতন বধু-সমাগম হইয়াছে এবং অবকাশের সংগীরূপে তাঁহার কাছে প্রশ্রয় লাভ করিতেছি তখন এক-এক দিন মধ্যাকে সেই ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। তখন বাডিতে সকলের আহার শেষ হইয়া গিয়াছে: গৃহকমে ছেদ পড়িয়াছে: অন্তঃপুর বিশ্রামে নিমান: দ্নানসিত্ত শাড়িগুলি ছাতের কানিসের উপর হইতে ঝালিতেছে: উঠানের কোণে যে উচ্ছিন্ট ভাত পডিয়া আছে তাহারই উপর কাকের দলের সভা বসিয়া গেছে। সেই নির্জন অবকাশে প্রাচীরের রশ্বের ভিতর হইতে চাহিয়া থাকিতাম—চোখে পড়িত. আমাদের বাডির ভিতরের বাগানপ্রান্তের নারিকেল্প্রেণী: তাহারই ফাঁক দিয়া দেখা যাইত 'সিঙ্গির বাগান', পল্লীর একটা পত্রুর, এবং সেই পত্রুরের ধারে যে তারা-গয়লানী আমাদের দুধে দিত তাহারই গোয়ালঘর: আরো দুরে দেখা যাইত, তর,চ,ডার সপ্যে মিশিয়া কলিকাতা শহরের নানা আকারের ও নানা আয়তনের উচ্চনীচ ছাদের শ্রেণী মধ্যাহরোদ্রে প্রথর শত্রতা বিচ্ছবিত করিয়া প্রেদিগণেতর পাশ্ডবর্ণ নীলিমার মধ্যে উধাও হইয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই-সকল অতিদরে বাডির ছাদে এক-একটা চিলেকোঠা উচ্চ হইয়া থাকিত: মনে হইত, তাহারা যেন নিশ্চল তজানী তুলিয়া চোথ টিপিয়া আপনার ভিতরকার রহস্য আমার কাছে সংকেতে বলিবার চেণ্টা করিতেছে। ভিক্ষত্রক যেমন প্রাসাদের বাহিরে দাঁডাইয়া রাজভান্ডারের রুম্ধ সিন্ধ্কগ্লার মধ্যে অসম্ভব রত্নমানিক কল্পনা করে, আমিও তেমনি ঐ অজানা বাডিগলিকে কত খেলা কত স্বাধীনতায় আগাগোড়া বোঝাই-করা মনে করিতাম তাহা বলিতে পারি না। মাথার উপরে আকাশব্যাপী খরদীপ্তি, তাহারই দূরতম প্রাণ্ড হইতে চিলের স্ক্রে তীক্ষা ডাক আমার কানে আসিয়া পেণছিত এবং সিঞ্জির বাগানের পাশের গলিতে দিবাস্কে নিস্তব্ধ বাড়িগ্লার সম্মুখ দিয়া প্সারি সুর করিয়া চাই, চুড়ি চাই, খেলেনা চাই' হাকিয়া যাইত—তাহাতে আমার সমুহত মুনাটা উদাস কবিয়া দিত।

#### পেনেটির বাগান

একবার কলিকাতায় ডেগ্গা্জারের তাড়নায় আমাদের বৃহৎ পরিবারের কিয়দংশ পেনেটিতে ছাতৃবাবা্দের বাগানে আশ্রয় লইল। আমরা তাহার মধ্যে ছিলাম।

এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গংগার তীরভূমি যেন কোন্ প্রবিদ্ধানের

পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল। সেখানে চাকরদের ঘরটির সামনে গোটাকয়েক পেয়ারাগাছ। সেই ছায়াতলে বারান্দায় বিসয়া সেই পেয়ারাবনের অন্তরাল দিয়া গঙ্গার ধারার দিকে চাহিয়া আমার দিন কাটিত। প্রতাহ প্রভাতে ঘ্রম হইতে উঠিবামার আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালি-পাড়-দেওয়া ন্তন চিঠির মতো পাইলাম। লেফাফা খ্লিয়া ফেলিলে যেন কী অপূর্ব খবর পাওয়া যাইবে। পাছে একট্রুও কিছু লোকসান হয়, এই আগ্রহে তাড়াতাড়ি মূখ ধ্ইয়া বাহিরে আসিয়া চৌকি লইয়া বাসতাম। প্রতিদিন গঙ্গার উপর সেই জোয়ারভাটার আসা-যাওয়া, সেই কত রকম-রকম নৌকার কত গতিভঙ্গী, সেই পেয়ারাগাছের ছায়ার পশ্চিম হইতে প্রা দিকে অপসরণ, সেই কোয়গরের পারে শ্রেণীকখ বনান্ধকারের উপর বিদীপ্রক্ষ স্মান্তকালের অজস্র স্বর্ণশাণিত-প্লাবন। এক-একদিন সকাল হইতে মেঘ করিয়া আসে; ও পারের গাছগালি কালো; নদীর উপর কালো ছায়া; দেখিতে দেখিতে সশব্দ ব্র্টির ধারায় দিগত ঝাপ্সা হইয়া যায়, ও পারের তটরেখা যেন চোখের জলে বিদায় গ্রহণ করে, নদী ফ্লিয়া ফ্রিলা উঠে এবং ভিজা হাওয়া এ পারের ডালপালাগ্রলার মধ্যে যা-খ্রিশ-তাই করিয়া বেড়ায়।

কড়ি-বরগা-দেয়ালের জঠরের মধ্য হইতে বাহিরের জগতে যেন ন্তন জন্মলাভ করিলাম। সকালবেলায় এখো-গৢড় দিয়া যে বাসি লৢিচ খাইত:ম, নিশ্চয়ই স্বর্গলোকে ইন্দ্র যে অমৃত খাইয়া থাকেন তাহার সংখ্য তার স্বাদের বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই। কারণ, অমৃত জিনিসটা রসের মধ্যে নাই, রস-বোধের মধ্যেই আছে. এইজন্য যাহারা সেটাকে খোঁজে তাহারা সেটাকে পায়ই না।

ষেথানে আমরা বসিতাম তাহার পিছনে প্রাচীর দিয়া ঘেরা ঘাট-বাঁধানো একটা থিড়াঁকর প্রকুর, ঘাটের পাশেই একটা মদত জামর্ল গাছ; চারি ধারেই বড়ো বড়ো ফলের গাছ ঘন হইয়া দাঁড়াইয়া ছায়ার আড়ালে প্রুক্তরিণাঁটির আর্ রচনা করিয়া আছে। এই ঢাকা, ঘেরা, ছায়া-করা, সংকুচিত একট্রখানি থিড়াঁকর বাগানের ঘোমটা-পরা সোন্দর্য আমার কাছে ভারি মনোহর ছিল। সম্মুখের উদার গশ্গাতীরের সংশ্যে এর কতই তফাত; এ যেন ঘরের বধ্। কোণের আড়ালে, নিজের হাতের লতাপাতা-আঁকা সব্ত্রু রঙের কাঁথাটি মেলিয়া দিয়া মধ্যাহের নিভ্ত অবকাশে মনের কথাটিকে মৃদ্রাক্তরে বাক্ত করিতেছে। সেই মধ্যাহেই অনেকদিন জামর্ল গাছের ছায়ায়, ঘটে একলা বসিয়া, পর্কুরের গভাঁর তলাকার মধ্যে যক্ষপ্রীর ভয়ের রাজ্য কল্পনা করিয়াছি।

বাংলাদেশের পাডাগাঁটাকে ভালো করিয়া দেখিবার জন্য অনেক দিন হইতে

মনে আমার ঔৎস্কা ছিল। গ্রামের ঘরবাসত চন্ডীমন্ডপ, রাস্তাঘাট, থেলা-ধ্লা, হাটমাঠ, জীবনযাত্রার কল্পনা আমার হ্দয়কে অত্যনত টানিত। সেই পাড়াগা এই গণ্গাতীরের বাগানের ঠিক একেবারে পশ্চাতেই ছিল, কিন্তু সেখানে আমাদের যাওয়া নিষেধ।

সেই পিছনে আমার বাধা রহিল, কিম্তু গণ্গা সম্মূখ হইতে আমার সমস্ত বন্ধন হরণ করিয়া লইলেন। পাল-তোলা নৌকায় যথন-তখন আমার মন বিনা ভাড়ায় সওয়ারি হইয়া বসিত এবং যে-সব দেশে যাত্রা করিয়া বাহির হইত ভূগোলে আজ পর্যন্ত তাহাদের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

# অন্তঃপ্ররের ছবি

বাহিরের প্রকৃতি যেমন আমার কাছ হইতে দুরে ছিল, ঘরের অন্তঃপুরও ঠিক তেমনিই। সেইজনা যখন তাহার যেটকে দেখিতাম আমার চোখে যেন ছবির মতো পড়িত। রাগ্রি নটার পর অঘোর মাস্টারের কাছে পড়া শেষ করিয়া বাড়ির ভিতরে শয়ন করিতে চলিয়াছি: খড়খড়ে-দেওয়া লম্বা বারান্দাটাতে মিট্মিটে লণ্ঠন জর্বলতেছে: সেই বারান্দা পার হইয়া গোটা চার-পাঁচ অন্ধকার সি'ড়ির ধাপ নামিয়া একটি উঠান-ঘেরা অন্তঃপুরের বারান্দায় আসিয়া প্রবেশ করিয়াছি, বারান্দার পশ্চিমভাগে পূর্ব-আকাশ হইতে বাঁকা হইয়া জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িয়াছে, বারান্দার অপর অংশগ্রেল অন্ধকার, সেই একট্রখানি জ্যোৎস্নায় বাডির দাসীরা পাশাপাশি পা মেলিয়া বাসয়া উরুর উপর প্রদীপের সলিতা পাকাইতেছে এবং মৃদ্যুস্বরে আপনাদের দেশের কথা বলাবলি করিতেছে —এমন কত ছবি মনের মধ্যে একেবারে আঁকা হইয়া রহিয়াছে। তার পরে রাত্রে আহার সারিয়া বাহিরের বারান্দায় জল দিয়া পা ধ্ইয়া একটা মস্ত বিছানার আমরা তিনজনে শুইয়া পড়িতাম, শুকরী কিন্বা প্যারী কিন্বা তিনকড়ি আসিয়া শিয়রের কাছে বসিয়া তেপাশ্তর মাঠের উপর দিয়া রাজ্বপুরের ভ্রমণের কথা বলিত সে কাহিনী শেষ হইয়া গেলে শ্যাতল নীরব হইয়া বাইত; দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া ক্ষীণালোকে দেখিতাম, দেয়ালের উপর হইতে মাঝে মাঝে চুনকাম খসিয়া গিয়া কালোয় সাদায় নানাপ্রকারের রেখাপাত হইয়াছে: সেই রেখাগালি হইতে আমি মনে মনে বহুবিধ অভ্তত ছবি উল্ভাবন করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম, তার পরে অর্ধরাক্রে কোনো-কোনো দিন আধঘ্যে শ্নিতে পাইতাম, অতি বৃন্ধ স্বর্পসদার উচ্চস্বরে হাঁক দিতে দিতে এক বারান্দা হইতে আর-এক বারান্দায় চলিয়া বাইতেছে।

# শ্ৰীকণ্ঠবাব,

এই সময়ে একটি শ্রোতা লাভ করিয়াছিলাম, এমন শ্রোতা আর পাইব না। ভালো লাগিবার শক্তি ই'হার এতই অসাধারণ যে, মাসিকপত্রের সংক্ষিণত- সমালোচক-পদ-লাভের ইনি একেবারেই অযোগ্য। বৃদ্ধ একেবারে স্পুক্ষ বোদ্বাই আমাটর মতো—অম্লরসের আভাস-মাত্র-বির্জ্বত—তাঁহার ম্বভাবের কোথাও এতট্কু আঁশও ছিল না। মাথাভরা টাক, গোঁফদাড়ি-কামানো ম্লিম্ম মধ্র মন্থ, মন্থবিবরের মধ্যে দন্তের কোনো বালাই ছিল না, বড়ো বড়ো দূই চক্ষ্ব অবিরাম হাস্যে সম্কুজ্বল। তাঁহার স্বাভাবিক ভারী গলায় যথন কথা কহিতেন তথন তাঁহার সমসত হাত মন্থ চোথ কথা কহিতে থাকিত। ইনি সেকালের ফারসি-পড়া রসিক মান্য, ইংরেজির কোনো ধার ধারিতেন না। তাঁহার বামপাশ্বের নিত্যসভিগনী ছিল একটি গ্ডগন্ডি, কোলে কোলে স্বর্দাই ফিরিত একটি সেতার এবং কন্টে গানের আর বিশ্রাম ছিল না।

এই বৃন্ধটি আমার পিতার, তেমনি দাদাদের, তেমনি আমাদেরও বন্ধ্ব ছিলেন। আমাদের সকলেরই সঞ্জে তাঁহার বয়স মিলিত। কবিতা শোনাইবার এমন অন্বক্ল শ্রোতা সহজে মেলে না। ঝরনার ধারা যেমন এক-ট্বকরা নর্ভি পাইলেও তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নাচিয়া মাত করিয়া দেয়, তিনিও তেমনি যে-কোনো একটা উপলক্ষ পাইলেই আপন উল্লাসে উদ্বেল হইয়া উঠিতেন।

গান সম্বশ্ধে আমি শ্রীকণ্ঠবাব্র প্রিয় শিষ্য ছিলাম। তাঁহার একটা গান ছিল— 'ময়্ছাড়োঁ রজকি বাসরী।' ঐ গানটি আমার মুথে সকলকে শোনাইবার জন্য তিনি আমাকে ঘরে ঘরে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন। আমি গান ধরিতাম, তিনি সেতারে ঝংকার দিতেন এবং যেথানটিতে গানের প্রধান ঝোঁক 'ময়্ছোড়োঁ', সেইখানটাতে মাতিয়া উঠিয়া তিনি নিজে ধােগ দিতেন ও অশ্রাশতভাবে সেটা ফিরিয়া ফিরিয়া আব্তি করিতেন এবং মাথা নাড়িয়া মুন্ধদ্ভিতে সকলের মুথের দিকে চাহিয়া যেন সকলকে ঠেলা দিয়া ভালোলাগায় উৎসাহিত করিয়া তুলিতে চেণ্টা করিতেন।

ইনি আমার পিতার ভক্ত বংধ্ ছিলেন। ই'হারই দেওয়া হিদিদ গান হইতে ভাঙা একটি রহাৣসংগীত আছে— 'অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে, ভূলো না রে তাঁয়।' এই গানটি তিনি পিতৃদেবকে শোনাইতে শোনাইতে আবেগে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন। সেতারে ঘন ঘন ঝংকার দিয়া একবার বিলতেন, 'অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে': আবার পালটাইয়া লইয়া তাঁহার মূথের সন্মুথে হাত নাড়িয়া বিলতেন, 'অন্তরতর অন্তরতম তুমি য়ে'।

এই বৃষ্ধ যেদিন আমার পিতার সংগ্রা শেষ সাক্ষাৎ করিতে আসেন তখন

পিতৃদেব চুকুড়ার গণগার ধারের বাগানে ছিলেন। শ্রীকণ্ঠবাব্ তথন অন্তিম রোগে আরুন্ত, তাঁহার উঠিবার শক্তি ছিল না, চোথের পাতা আঙ্বল দিয়া তুলিয়া চোথ মেলিতে হইত। এই অবস্থায় তিনি তাঁহার কন্যার শ্রেশ্বাধীনে বাঁরভূমের রায়পুর হইতে চুকুড়ার আসিয়া ছিলেন। বহুক্তেও একবারমার পিতৃদেবের পদধ্লি লইয়া চুচুড়ার বাসায় ফিরিয়া আসেন ও অলপদিনেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার কন্যার কাছে শ্রনিতে পাই, আসয় মৃত্যুর সময়েও 'কী মধুর তব কর্না, প্রভো' গানটি গাহিয়া তিনি চিরনীরবতা লাভ করেন।

# পিতৃদেব

অম্তসরে গ্রেদ্রবার আমার স্বপের মতো মনে পড়ে। অনেক দিন সকালবেলায় পিতৃদেবের সঙ্গে পদব্রজে সেই সরোবরের মাঝখানে শিখ-মান্দরে গিয়াছি। সেখানে নিয়তই ভজনা চলিতেছে। আমার পিতা সেই শিখ উপাসকদের মাঝখানে বসিয়া সহসা একসময় স্বর করিয়া তাহাদের ভজনায় যোগ দিতেন; বিদেশীর মুখে তাহাদের এই বন্দনাগান শ্বনিয়া তাহারা অত্যত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া তাহাকে সমাদর করিত। ফিরিবার সময় মিছরির খণ্ড ও হালুয়া লইয়া আসিতেন।

যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বিসিতেন। তখন তাঁহাকে ব্রহাসংগতি শোনাইবার জন্য আমার ডাক পড়িত। চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোংশনার আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, আমি বেহাগে গান গাহিতেছি—

তুমি বিনা কে প্রভূ সংকট নিবারে, কে সহায় ভব-অন্ধকারে।

তিনি নিস্তৰ্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর দ্বৈ হাত জোড় করিয়া শ্নিতেছেন—সেই সম্ধ্যাবেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে।

একদিন আমার রচিত দ্ইটি পারমাথিক কবিতা শ্রীকণ্ঠবাব্র নিকট শ্রনিয়া পিতৃদেব হাসিয়াছিলেন। তাহার পরে বড়ো বয়সে আর-একদিন আমি তাহার শোধ লইতে পারিয়াছিলাম। সেই কথাটা এখানে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি।

একবার মাঘোৎসবে সকালে ও বিকালে আমি অনেকগ্লি গান তৈরি করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটা— নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।' পিতা তখন চু'চুড়ায় ছিলেন। সেখানে আমার এবং জ্যোতি-দাদার ডাক পড়িল। হারমোনিয়মে জ্যোতিদাদাকে বসাইয়া আমাকে তিনি ন্তন গান সব-কটি একে একে গাহিতে বলিলেন। কোনো কোনো গান দ্বোরও গাহিতে হইল।

গান গাওয়া শেষ হইল। তথন তিনি বলিলেন, 'দেশের রাজা বদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর ব্রিথত তবে কবিকে তো তাহারা প্রক্রেকার দিত। রাজার দিক হইতে যথন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তথন আমাকেই সে কাজ করিতে হইবে।' এই বলিয়া তিনি একথানি পাঁচশো টাকার চেক আমার হাতে দিলেন।

অম্তসরে মাসথানেক ছিলাম। সেথান হইতে চৈত্রমাসের শেষে জ্যালহোঁসি পাহাড়ে যাত্রা করা গেল। অম্তসরে মাস আর কাটিতেছিল না। হিমালরের আহন্তন আমাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল।

যথন ঝাঁপানে করিয়া পাহাড়ে উঠিতেছিলাম তথন পর্বতের উপত্যকাআধিত্যকা-দেশে নানাবিধ চৈতালি ফসলে শ্তরে শ্তরে পঙ্রিতে পঙ্রিতে
সোশ্দর্যের আগন্ন লাগিয়া গিয়াছিল। আমরা প্রাতঃকালেই দন্ধর্টি খাইয়া
বাহির হইতাম এবং অপরাত্মে ডাকবাংলায় আশ্রয় লইতাম। সমস্ত দিন
আমার দন্ই চোখের বিরাম ছিল না, পাছে কিছ্-একটা এড়াইয়া যায় এই
আমার ভয়। যেখানে পাহাড়ের কোনো কোণে পথের কোনো বাঁকে পল্লবভারাচ্ছয় বনম্পতির দল নিবিড় ছায়া রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, এবং
ধ্যানরত বৃন্ধতপশ্বীদের কোলের কাছে লীলাময়ী মন্নিকন্যাদের মতো দন্ইএকটি ঝরনার ধারা সেই ছায়াতল দিয়া শৈবালাচ্ছয় কালো পাধরগ্রলার গা
বাহিয়া ঘন শীতল অন্ধকারের নিভ্ত নেপথ্য হইতে কুল্ কুল্ করিয়া ঝরিয়া
পড়িতেছে সেখানে ঝাঁপানিরা ঝাঁপান নামাইয়া বিশ্রাম করিত। আমি লন্ধভাবে মনে করিতাম, এ-সমস্ত জায়গা আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে
কেন। এইখানে থাকিলেই তো হয়।

ডাকবাংলায় পেশিছিলে পিতৃদেব বাংলার বাহিরে চৌকি লইয়া বসিতেন।
সম্ধাা হইয়া আসিলে পর্বতের স্বচ্ছ আকাশে তারাগালি আশ্চর্য স্কৃপণ্ট
হইয়া উঠিত এবং পিতা আমাকে গ্রহ-তারকা চিনাইয়া দিয়া জ্যোতিষ্ক সম্বশ্ধে
আলোচনা করিতেন।

বক্রোটায় আমাদের বাসা একটি পাহাড়ের সর্বোচ্চ চ্,ড়ায় ছিল। র্যাদও তথন বৈশাখ মাস, কিন্তু শীত অতান্ত প্রবল। এমনকি, পথের যে অংশে রৌদ্র পড়িত না সেখানে তথনো বরফ গলে নাই।

কোনো বিপদ আশব্দা করিয়া, আপন ইচ্ছায় পাহাড়ে ভ্রমণ করিতে পিতা আমাকে একদিনও বাধা দেন নাই। আমাদের বাসার নিন্নবতী এক অধিত্যকার র্বিক্তীর্ণ কেল্বেন ছিল। সে বনে আমি একলা আমার লোইফলকবিশিষ্ট লাঠি লইয়া প্রায় বেড়াইতে বাইডাম। বনম্পতিগ্র্লা প্রকাণ্ড দৈত্যের মতো মদত মদত ছায়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের কতশত বংসরের বিপ্রল প্রাণ। কিন্তু এই সেদিনকার অতিক্ষ্ব একটি মান্বের শিশ্ব অসংকাচে তাহাদের গা ঘেষিয়া ঘ্রিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা একটি কথাও বলিতে পারে না। বনের ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করিবামান্তই যেন তাহার একটা বিশেষ স্পর্শ পাইতাম। যেন সরীস্পের গান্তের মৃতো একটি ঘন শীতলতা এবং বনতলের শ্বুক পন্ররাশির উপরে ছায়া-আলোকের পর্যায় যেন প্রকাণ্ড একটা আদিম সরীস্পের গান্তের বিচিত্র রেখাবলী।

আমার শোবার ঘর ছিল একটা প্রান্তের ঘর। রাত্রে বিছানায় শ্রেরা কাচের জানালার ভিতর দিয়া নক্ষ্যালোকের অস্পন্টতায় পর্বতচ্ডার পান্ডুরবর্ণ তুষারদীকি দেখিতে পাইতাম। এক-একদিন, জানি না কত রাত্রে, দেখিতাম, পিতা গায়ে একখানি লাল শাল পরিয়া হাতে একটি মোমবাতির সেজ্জ লইয়া নিঃশব্দসঞ্চরণে চলিয়াছেন। কাচের আবরণে ঘেরা বাহিরের বারান্দায় বিসয়া উপাসনা করিতে যাইতেছেন।

তাহার পর আর-এক ঘ্মের পরে হঠাৎ দেখিতাম, পিতা আমাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া দিতেছেন। তখনো রাহির অন্ধকার সম্প্র্ণ দ্র হয় নাই। উপক্রমণিকা হইতে নরঃ নরো নরাঃ' ম্থম্থ করিবার জন্য আমার সেই সময় নির্দিণ্ট ছিল। শীতের কম্বলরাশির তশ্তবেণ্টন হইতে বড়ো দঃথের এই উদ্বোধন।

স্থোদয়কালে যখন পিতৃদেব তাঁহার প্রভাতের উপাসনা-অন্তে একবাটি দ্ধ খাওয়া শেষ করিতেন তখন আমাকে পাশে লইয়া দাঁড়াইয়া উপনিষদের মন্তপাঠ দ্বারা আর-একবার উপাসনা করিতেন।

#### ফাদার দ্য পেনারান্দা

হিমালয় হইতে ফিরিবার পরে সেণ্ট্জেবিয়াসে আমাদের ভরতি করিয়া দেওয়া হইল।

সেণ্ড্জেবিয়াসের একটি পবিত্ত স্মৃতি আজ পর্যস্ত আমার মনের মধ্যে অম্পান হইয়া রহিয়াছে—তাহা সেখানকার অধ্যাপকের স্মৃতি। ফাদার দ্য পেনারান্দার সহিত আমাদের যোগ তেমন বেশি ছিল না. বোধ করি কিছুদিন তিনি আমাদের নির্য়মিত শিক্ষকের বদলির্পে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি জাতিতে স্পেনীয় ছিলেন। ইংধ্রেজি উচ্চারণে তাঁহার যথেন্ট বাধা ছিল। বিষধ করি সেই কারণে তাঁহার ক্লাসের শিক্ষায় ছাত্রগণ যথেন্ট মনোযোগ করিত

না। আমার বোধ হইত, ছাত্রদের সেই ঔদাসীন্যের ব্যাঘাত তিনি মনের মধ্যেৎ অন্তেব করিতেন কিন্তু নম্মভাবে প্রতিদিন তাহা সহ্য করিয়া লইতেন। আমি জানি না কেন, তাঁহার জন্য আমার মনের মধ্যে একটা বেদনা বোধ হইত। তাঁহার মুখন্ত্রী সুন্দর ছিল না কিন্ত আমার কাছে তাহার কেমন একটি আকর্ষণ ছিল। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত, তিনি সর্বদাই আপনার মনের মধ্যে যেন একটি দেবোপাসনা বহন করিতেছেন. অন্তরের বৃহৎ এবং নিবিড় স্তব্ধতায় তাঁহাকে যেন আব্রত করিয়া রাখিয়াছে। আধঘণ্টা আমাদের কপি লিখিবার সময় ছিল, আমি তখন কলম হাতে লইয়া অনামনস্ক হইয়া যাহা-তাহা ভাবিতাম। একদিন ফাদার দ্য পেনারান্দা এই ক্রাসের অধ্যক্ষতা করিতেছিলেন। তিনি প্রত্যেক বেণ্ডির পিছনে পদচারণা করিয়া যাইতেছিলেন। বোধ করি তিনি দুই-তিনবার লক্ষ্য করিয়াছিলেন, আমার কলম সরিতেছে না। সময়ে আমার পিছনে থামিয়া দাঁডাইয়া নত হইয়া আমার পিঠে তিনি হাত রাখিলেন এবং অত্যন্ত সন্দেনহ ধ্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, টাগোর, তোমার কি শরীর ভালো নাই।'—বিশেষ কিছ, নহে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁহার সেই প্রশ্নটি ভূলি নাই। অন্য ছাত্রদের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমি তাঁহার ভিতরকার একটি বৃহৎ মনকে দেখিতে পাইতাম, আজও তাহা স্মরণ করিলে আমি যেন নিভত নিস্তব্ধ দেবমন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার পাই।

#### রচনাপ্রকাশ

এ-পর্যান্ত যাহা-কিছ্ব লিখিতেছিলাম তাহার প্রচার আপনা-আপনির মধ্যেই বন্ধ ছিল। এমন সময়ে জ্ঞানাঙ্কুর নামে এক কাগজ বাহির হইল। কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অঙকুরোশ্যত কবিও কাগজের কর্তৃপক্ষেরা সংগ্রহ করিলেন। আমার সমস্ত পদাপ্রলাপ এবং প্রথম যে গদ্য প্রবংধ লিখি তাহাও এই জ্ঞানাঙ্কুরেই বাহির হয়। তাহা গ্রন্থ-সমালোচনা। তাহার একট্ব ইতিহাস আছে। তখন ভ্বনমোহিনী-প্রতিভা নামে একটি কবিতার বই বাহির হইয়াছিল। বইথানি ভ্বনমোহিনী-নাম-ধারিণী কোনো মহিলার লেখা বিলয়া সাধারণের ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল। 'সাধারণী' কাগজে অক্ষয় সরকার মহাশয় এবং এভ্কেশন-গেজেটে ভ্দেববাব্ এই কবির অভ্যদয়কে প্রবল জয়বাদ্যের সহিত ঘোষণা করিতেছিলেন।

আমি তখন 'ভূবনমোহিনী-প্রতিভা' দ্বংখসগিগনী' ও 'অবসর-সরোজিনী' বই তিনখানি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানা•কুরে এক সমালোচনা লিখিলাম।

খ্ব ঘটা করিয়া লিখিয়াছিলাম। খণ্ডকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, গীতিকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, তাহা অপ্র বিচক্ষণতার সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম। স্বিধার কথা এই ছিল, ছাপার অক্ষর সবগ্লেই সমান নিবিকার, তাহার মুখ দেখিয়া কিছুমান চিনিবার জাে নাই, লেখকটি কেমন, তাহার বিদ্যাব্দিধর দেট্ড কত। আমার বংধু অত্যুক্ত উত্তেজিত হইয়া আসিয়া কহিলেন, 'একজন বি.এ. তােমার এই লেখার জবাব লিখিতেছেন!' বি.এ. শ্রিনয়া আমার আর বাক্যস্ফ্রি হইল না। বি.এ.! শিশ্কালে সত্য যেদিন বারান্দা হইতে প্রলিস্ম্যান্কে ডাকিয়াছিল সেদিন আমার যে দশা, আজও আমার সেইর্প। আমি চোখের সামনে স্পন্ট দেখিতে লাগিলাম, খণ্ডকাব্য গাঁতিকাব্য সম্বন্ধে আমি যে কীতিক্তম্ভ খাড়া করিয়া তুলিয়াছি, বড়ো বড়ো কোটেশনের নির্মম আঘাতে তাহা সমদত ধ্লিসাং হইয়াছে এবং পাঠকসমাজে আমার মুখ দেখাইবার পথ একেবারে বন্ধ। 'কুক্ষণে জনম তাের রে সমালোচনা'। উদ্বেগে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু বি.এ. সমালোচক বাল্যকালের প্রলিস্ম্যান্টির মতােই দেখা দিলেন না।

#### স্বাদে শিকতা

স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে-একটি আন্তরিক শ্রুন্থা তাঁহার জাঁবনের সকলপ্রকার বিশ্লবের মধ্যেও অক্ষ্ম ছিল তাহাই আমাদের পরিবারদথ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেমের সঞ্ডার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তৃত সে সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তথন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দ্রের ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো ন্তন আত্মীয় ইংরেজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকটে তর্থনি ফিরিয়া আসিয়াছিল।

আমাদের বাড়ির সাহাধ্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি ইইয়াছিল।
নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তার্পে নিয়োজিত ছিলেন।
ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভান্তর সহিত উপলব্ধির চেণ্টা সেই প্রথম হয়।
মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'মিলে সবে ভারতসন্তান' রচনা
করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশান্রাগের কবিতা
পঠিত, দেশী শিকপব্যয়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গ্রণীলোক প্রস্কৃত
হইত।

লর্ড কর্জনের সময় দিল্লি-দরবার সম্বশ্যে একটা গদা প্রবণ্ধ লিখিয়াছি-

লর্ড লিটনের সময় লিখিয়াছিলাম পদো। তথনকার ইংরেজ গবমে নি রুশিয়াকেই ভয় করিত, চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সের বালক-কবির লেখনীকে ভয় করিত না। এইজনা সেই কাব্যে বয়সোচিত উত্তেজনা প্রভূতপরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তথনকার প্রধান সেনাপতি হইতে আরুভ করিয়া প্রিলসের কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত কেহ কিছুমাত্র বিচলিত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই। সেটা পড়িয়াছিলাম হিন্দুমেলায় গাছের তলায় দাঁড়াইয়া। শ্রোতাদের মধ্যে নবীন সেন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। আমার বড়ো-বয়সে তিনি একদিন এ কথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

জ্যোতিদাদার উদ্যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল। বৃশ্ধ রাজনারায়ণ বাব, ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বাদেশিকের সভা। কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়িতে সেই সভা বসিত। সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল। বস্তৃত তাহার মধ্যে ঐ গোপনীয়তাটাই একমাত্র ভয়ংকর ছিল। আমাদের ব্যবহারে রাজার বা প্রজার ভয়ের বিষয় কিছ.ই ছিল না। আমরা মধ্যাহে কোথায় কী করিতে যাইতেছি তাহা আমাদের আত্মীয়রাও জানিতেন না। দ্বার আমাদের রুম্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক্মন্তে, কথা আমাদের চুপি চুপি—ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত, আর র্বোশ কিছুই প্রয়োজন ছিল না। আমার মতো অর্বাচীনও এই সভার সভা ছিল। এই সভায় আমরা এমন একটি খেপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উডিয়া চলিতাম। লঙ্গা ভয় সংকোচ আমাদের किছ है हिल ना। এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ—উত্তেজনার আগনে পোহানো। বীরত্ব জিনিসটা কোথাও বা অস্কবিধাকর হইতেও পারে, কিন্তু ওটার প্রতি মানুষের একটা গভীর শ্রন্থা আছে। সেই শ্রন্থাকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য সকল দেশের সাহিত্যেই প্রচুর আয়োজন দেখিতে পাই। কাজেই যে অবস্থাতেই মানুষ থাক্-না, মনের মধ্যে ইহার ধারু। না লাগিয়া তো নিষ্কৃতি নাই। আমরা সভা করিয়া, কল্পনা করিয়া, বাক্যালাপ করিয়া, গান গাহিয়া, সেই ধারুটো সামলাইবার চেষ্টা করিয়াছি। মানুষের যাহা প্রকৃতিগত এবং মান,বের কাছে যাহা চিরদিন আদরণীয় তাহার সকলপ্রকার রাস্তা মারিয়া, তাহার সকলপ্রকার ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিলে একটা যে বিষম বিকারের সান্তি कता रुन्न रुन प्रन्यत्थ रकात्ना मत्मरूरे थाकिरा भारत ना। अको वृद्द त्राब्स-ব্যবস্থার মধ্যে কেবল কেরানিগিরির রাস্তা খোলা রাখিলে মানবচরিত্রের বিচিত্র শক্তিকে তাহার স্বাভাবিক স্বাস্থাকর চালনার ক্ষেত্র দেওয়া হয় না। রাজ্যের মধ্যে বীরধর্মেরও পথ রাখা চাই, নহিলে মানবধর্মকে পীড়া দেওরা হয়। তাহার অভাবে কেবলই গ্ৰুণ্ড উত্তেজনা অন্তঃশীলা হইয়া বহিতে থাকে—
দেখানে তাহার গতি অত্যন্ত অন্তৃত এবং পরিণাম অভাবনীয়। আমার বিশ্বাস
দেকালে যদি গবমে শেউর সন্দিশ্ধতা অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিত তবে তখন
আমাদের সেই সভার বালকেরা যে বীরত্বের প্রহসনমাত্র অভিনয় করিতেছিল
তাহা কঠোর দ্বাজেভিতে পরিণত হইতে পারিত। অভিনয় সাংগ হইয়া গিয়াছে,
ফোর্ট উইলিয়মের একটি ইন্টকও খসে নাই এবং সেই প্রক্মি,তির আলোচনা
করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি।

রবিবারে রবিবারে জ্যোতিদাদা দলবল লইয়া শিকার করিতে বাহির হইতেন। রবাহ্ত অনাহ্ত যাহারা আমাদের দলে আসিয়া জ্বটিত তাহাদের অধিকাংশকেই আমরা চিনিতাম না। তাহাদের মধ্যে ছ্তার কামার প্রভৃতি সকল শ্রেণীরই লোক ছিল। এই শিকারে রক্তপাতটাই সবচেয়ে নগণ্য ছিল, অন্তত সের্প ঘটনা আমার তো মনে পড়ে না। শিকারের অন্য সমন্ত অন্তানই বেশ ভরপরে মান্রায় ছিল—আমরা হত আহত পশ্পক্ষীর অতি তুছে অভাব কিছ্মান্র অন্ভব করিতাম না। প্রাতঃকালেই বাহির হইতাম। বোঠাকুরানী রাশীকৃত ল্বিচ তরকারি প্রস্তৃত করিয়া আমাদের সপ্রে দিতেন। ঐ জিনিসটাকে শিকার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইত না বলিয়াই একদিনও আমাদিগকে উপবাস করিতে হয় নাই।

মানিকতলায় পোড়ো বাগানের অভাব নাই। আমরা যে-কোনো একটা বাগানে ঢুকিয়া পড়িতাম। প্রকুরের বাঁধানো ঘাটে বাসয়া উচ্চনীচানিবিচারে সকলে একচ মিলিয়া লাচির উপরে পড়িয়া মৃহ্তের মধ্যে কেবল পাত্রটাকে মাত্র বাঁকি রাখিতাম।

ব্রজবাব্রও আমাদের অহিংশ্রক শিকারীদের মধ্যে একজন প্রধান উৎসাহী। ইনি মেট্রোপলিটান কলেজের স্পারিন্টেন্ডেন্ট্ এবং কিছ্কাল আমাদের ঘরের শিক্ষক ছিলেন। ইনি একদিন শিকার হইতে ফিরিবার পথে একটা বাগানে ঢ্রিকারই মালীকে ডাকিয়া কহিলেন, 'ওরে, ইতিমধ্যে মামা কি বাগানে আসিরাছিলেন।' মালী তাহাকে শশবাসত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, 'আজ্ঞে না, বাব্ তো আসে নাই।' ব্রজবাব্ কহিলেন, 'আছ্ডা, ডাব পাড়িয়া আন্।' সেদিন লাচির অন্তে পানীরের অভাব হয় নাই।

আমাদের দলের মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত ছমিদার ছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দ্। তাঁহার গণ্গার ধারে একটি বাগান ছিল। সেথানে গিয়া আমরা সকল সভ্য একদিন জাতিবর্ণনিবিচারে আহার করিলাম। অপরাহে বিষম ঝড়। সেই ঝড়ে আমরা গণ্গার ঘাটে দাঁড়াইয়া চীংকার-শব্দে গান জর্ডিয়া দিলাম। রাজনারায়ণ বাব্র কপ্ঠে সাতটা স্র যে বেশ বিশ্বেশভাবে খেলিত তাহা নহে, কিল্তু তিনিও গলা ছাড়িয়া দিলেন, এবং স্ত্রের চেয়ে ভাষা যেমন অনেক বেশি হয় তেমনি তাঁহার উৎসাহের তুম্ল হাত-নাড়া তাঁহার ক্ষীণ কণ্ঠকে বহুদ্রে ছাড়াইয়া গেল; তালের ঝোঁকে মাথা নাড়িতে লাগিলেন এবং তাঁহার পাকা দাড়ির মধ্যে ঝড়ের হাওয়া মাতামাতি করিতে লাগিল। অনেক রাত্রে গাড়ি করিয়া বাড়ি ফিরিলাম। তখন ঝড় বাদল থামিয়া তারা ফ্রিটিয়াছে। অন্ধকার নিবিড়, আকাশ নিস্তশ্ধ, পাড়াগাঁয়ের পথ নির্জন, কেবল দ্রই ধারের বনশ্রেণীর মধ্যে দলে দলে জোনাকি যেন নিঃশব্দে ম্ঠা ম্ঠা আগ্রনের হরির লাঠ ছড়াইতেছে।

দ্বদেশে দিয়াশালাই প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করা আমাদের সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল; এজন্য সভোরা তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ এই সভায় দান করিতেন। দেশালাই তৈরি করিতে হইবে, তাহার কাঠি পাওয়া শক্ত। সকলেই জানেন, আমাদের দেশে উপয্ত হাতে থেংরাকাঠির মধ্য দিয়া সম্ভায় প্রচুর পরিমাণে তেজ প্রকাশ পায় কিন্তু সে তেজে যাহা জনলে তাহা দেশালাই নহে। অনেক পরীক্ষার পর বাক্সকয়েক দেশালাই তৈরি হইল। ভারতসন্তানদের উৎসাহের নিদর্শন বলিয়াই যে তাহারা ম্ল্যবান তাহা নহে, আমাদের এক বাক্সে যে খরচ পড়িতে লাগিল তাহাতে একটা পল্লীর সম্বৎসরের চুলা-ধরানো চলিত। আরো একট্ সামান্য অস্বিধা এই হইয়াছিল যে, নিকটে অন্নিশিখা না থাকিলে তাহাদিগকে জন্লাইয়া তোলা সহজ ছিল না। দেশের প্রতি জন্লন্ড অন্রাগ যদি তাহাদের জন্লনশীলতা বাড়াইতে পারিত তবে আজ পর্যন্ত তাহারা বাজারে চলিত।

খবর পাওয়া গেল, একটি কোনো অলপবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরি করিবার চেন্টায় প্রবৃত্ত; গেলাম তাহার কল দেখিতে। সেটা কোনো কাজের জিনিস হইতেছে কি না তাহা কিছুমাত্র ব্রিঝার শক্তি আমাদের কাহারোছিল না, কিন্তু বিশ্বাস করিবার ও আশা করিবার শক্তিতে আমরা কাহারো চেয়ে খাটো ছিলাম না। যন্ত্র তৈরি করিতে কিছু দেনা হইয়াছিল, আমরা তাহা শোধ করিয়া দিলাম। অবশেষে একদিন দেখি, রজবাব, মাথায় একখানা গামছা বাধিয়া জোড়াসাকোর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, 'আমাদের কলে এই গামছার ট্করা তৈরি হইয়াছে।' বালয়া দ্ই হাত তুলিয়া তাশুব নৃত্য—তখন রজবাব,র মাথায় চুলে পাক ধরিয়াছে। অবশেষে দ্টি-একটি স্বৃত্তি লোক আসিয়া আমাদের দলে ভিড়িলেন, আমাদিগকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়াইলেন এবং এই স্বর্গলোক ভাঙিয়া গেল।

ছেলেবেলায় রাজনারায়ণবাব্রে সপো যখন আমাদের পরিচয় ছিল তখন সকল দিক হইতে তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না। তাঁহার মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তথান তাঁহার চুলদাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ পাকিয়াছে কিন্ত আমাদের দলের মধ্যে বয়সে সকলের চেয়ে যে ব্যক্তি ছোটো তাহার সপোও তাহার বয়সের কোনো অনৈক্য ছিল না। তাহার বাহিরের প্রবীণতা শদ্রে মোডকটির মতো হইয়া তাঁহার অন্তরের নবীনতাকে চির্রাদন তাজা করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। এমনকি প্রচর পাণ্ডিত্যেও তাঁহার কোনো ক্ষতি করিতে পারে নাই, তিনি একেবারেই সহজ্ঞ মানুষ্টির মতোই ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত অজন্ত হাস্যোচ্ছনাস কোনো বাধাই মানিল না-না वय़रमत शास्त्रीय. ना अन्वान्धा, ना मश्मादात मृद्धथकच्छे, 'न स्मराया न वद्ना শ্রতেন' কিছতেই তাঁহার হাসির বেগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। এক দিকে তিনি আপনার জীবন এবং সংসারটিকে ঈশ্বরের কাছে সম্পর্ণে নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন, আর-এক দিকে দেশের উন্নতিসাধন করিবার জন্য তিনি সর্বদাই কতরকম সাধ্য ও অসাধ্য ॰লানে করিতেন তাহার আর অন্ত নাই। িলাছ≖খনে তিনি প্রিয় ছাত্র, ইংরেজি বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি মান্ত্র, কিন্ত তব্ব অনভাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ও শ্রম্পার বেগে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। এ দিকে তিনি মাটির মানুষ, কিল্ড তেজে একেবারে পরিপূর্ণে ছিলেন। দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনুরাগ সে তাঁহার সেই তেজের জিনিস। দেশের সমস্ত খর্বতা দীনতা অপমানকে তিনি দৃশ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুই চক্ষ্ম জ্ঞালতে থাকিত, তাঁহার হাদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সপো হাত নাডিয়া আমাদের সপো মিলিয়া তিনি গান ধরিতেন—গলায় সূত্র লাগকে আর না লাগকে সে তিনি খেয়ালই করিতেন না—

> একস্ত্রে বাধিয়াছি সহস্রটি মন, এক কার্যে সাপয়াছি সহস্র জীবন।

এই ভগবন্তক্ত চির-বালক্টির তেজঃপ্রদণীশ্ত হাসামধ্রে জীবন রোগে শোকে অপরিম্পান। তাঁহার পবিত্র নবীনতা আমাদের দেশের স্মৃতিভাণ্ডারে সমাদরের সহিত রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে সংশহ নাই।

#### বিলাত

লন্ডনে বাসাটা ছিল রিজেন্ট উদ্যানের সম্মুখেই। তথন ঘোরতর শীত। সম্মুখের বাগানের গাছগুলার একটিও পাতা নাই, বরফে ঢাকা আঁকাবাঁকা রোগা ভালগ্লো লইয়া তাহারা সারিসারি আকাশের দিকে তাকাইয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছে—দেখিয়া আমার হাড়গ্লোর মধ্যে পর্যকত যেন শাঁত করিতে থাকিত। নবাগত প্রবাসীর পক্ষে শাঁতের লন্ডনের মতো এমন নির্মাম স্থান আর কোথাও নাই। কাছাকাছির মধ্যে পরিচিত কেহ নাই, রাস্তাঘাট ভাসোকরিয়া চিনি না। কখনো কখনো ভারতবর্ষীয় কেহ কেহ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি অস্পই ছিল। কিস্তু যখন বিদায় লইয়া তাঁহারা উঠিয়া চলিয়া যাইতেন, আমার ইছা করিত, কোট ধরিয়া তাঁহাদিগকে টানিয়া আবার ঘরে আনিয়া বসাই।

এই বাসায় থাকিবার সময় একজন আমাকে লাটিন শিখাইতে আসিতেন। লোকটি অত্যন্ত রোগা. গায়ের কাপড় জীর্ণপ্রায় শীতকালের নন্দ গাছগুলার মতোই তিনি যেন আপনাকে শীতের হাত হইতে বাঁচাইতে পারিতেন না। তাঁহার বয়স কত ঠিক জ্ঞানি না. কিল্ড তিনি যে আপন বয়সের চেয়ে বড়ো হইয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহাকে দেখিলেই ব্ৰুঝা যায়। এক-একদিন আমাকে পড়াইবার সময় তিনি যেন কথা খ'লিয়া পাইতেন না, লঙ্জিত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার পরিবারের সকল লোকে তাঁহাকে বাতিকগ্রন্থত বালয়া জ্ঞানিত। একটা মত তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তিনি বলিতেন, প্রথিবীতে এক-একটা যুগে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানবসমাজে একই ভাবের আবিভাব হইয়া থাকে: অবশ্য সভাতার তারতমা-অনুসারে এই ভাবের রূপান্তর ঘটিয়া থাকে কিন্ত হাওয়াটা একই। পরস্পরের দেখার্দোখ যে একই ভাব ছড়াইয়া পড়ে তাহা নহে, যেখানে দেখাদেখি নাই সেখানেও অন্যথা হয় না। এই মতটিকে প্রমাণ করিবার জন্য তিনি কেবলি তথ্যসংগ্রহ করিতেছেন ও লিখিতেছেন। এ দিকে ঘরে অন্ন নাই গায়ে বন্দ্র নাই তাঁহার মেয়েরা তাঁহার মতের প্রতি শ্রম্থামাত্র করে না এবং সম্ভবত এই পাগলামির জন্য তাঁহাকে ভং সনা করিয়া থাকে। এক-একদিন তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝা যাইত—ভালো কোনো একটা প্রমাণ পাইয়াছেন, লেখা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। আমি সেদিন সেই বিষয়ে কথা উত্থাপন করিয়া তাঁহার উৎসাহে আরো উৎসাহস্ঞার করিতাম: আবার এক-একদিন তিনি বড়ো বিমর্ষ হইয়া আসিতেন, যেন যে ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আর বহন করিতে পারিতেছেন না। সেদিন পড়ানোর পদে পদে বাধা ঘটিত, চোখ দটো কোন শ্নোর দিকে তাকাইরা থাকিত, মনটাকে কোনোমতেই প্রথমপাঠ্য লাতিন ব্যাকরণের মধ্যে টানিয়া আনিতে পারিতেন না। এই ভাবের ভারে ও লেখার দায়ে অবনত অনশনক্রিষ্ট লোক্টিকে দেখিলে আমার বড়োই বেদনা বোধ ' হইত। যদিও বেশ ব্রিতেছিলাম, ই'হার দ্বারা আমার পড়ার সাহায্য প্রায় কিছ্ই হইবে না, তব্ও কোনোমতেই ই'হাকে বিদায় করিতে আমার মন সরিল না। যে কর্মাদন সে বাসায় ছিলাম এমনি করিয়া লাটিন পড়িবার ছঙ্গা করিয়াই কাটিল। বিদায় লইবার সময় যথন তাঁহার বেতন চুকাইতে গেলাম তিনি কর্ণুম্বরে আমাকে কহিলেন, আমি কেবল তোমার সময় নন্ট করিয়াছি, আমি তো কোনো কাজই করি নাই, আমি তোমার কাছ হইতে বেতন লইতে পারিব না।' আমি তাঁহাকে অনেক কন্টে বেতন লইতে রাজি করিয়াছিলাম। আমার এই লাটিনশিক্ষক যদিচ তাঁহার মতকে আমার সমক্ষে প্রমাণসহ উপস্থিত করেন নাই তব্ তাঁহার সে কথা আমি এ পর্যন্ত অবিশ্বাস করি না। এখনো আমার এই বিশ্বাস যে, সমুদ্ত মানুষের মনের সঙ্গো মনের একটি অখন্ড গভার যোগ আছে: তাহার এক জায়গায় যে শক্তির জিয়া ঘটে অনাত্র গুড়োবে তাহা সংক্রামিত হইয়া থাকে।

### স্কট-পরিবার

এবারে ডাক্টার স্কট নামে একজন ভদ্র গৃহস্থের ঘরে আমার আশ্রয় জ্বটিস।
একদিন সম্প্রার সময় বাস্থতোর গ লইয়: তাঁহাদের ঘরে প্রবেশ করিলাম।
বাড়িতে কেবল পককেশ ডাক্টার, তাঁহার গৃহিণী ও তাঁহাদের বড়ো মেয়েটি
আছেন। ছোটো দৃইজন মেয়ে ভারতবর্ষীয় অতিথির আগমন-আশব্দায়
অভিভূত হইয়া কোনো আত্মীয়ের বাড়ি পলায়ন করিয়াছেন। বোধ করি
যখন তাঁহারা সংবাদ পাইলেন, আমার দ্বারা কোনো সাংঘাতিক বিপদের আশ্র
সম্ভাবনা নাই, তথন তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন।

অতি অরুপদিনের মধ্যেই আমি ই'হাদের ঘরের লোকের মতো হইয়া গোলাম। মিসেস স্কট আমাকে আপন ছেলের মতোই স্নেহ করিতেন। তাঁহার মেয়েরা আমাকে ষের্প মনের সঞ্গে যত্ন করিতেন তাহা আত্মীয়দের কাছ হুইতেও পাওয়া দর্লভ।

এই পরিবারে বাস করিয়া একটি জিনিস আমি লক্ষা করিয়াছি—নান্বের প্রকৃতি সব জায়গাতেই সমান। আমরা বলিয়া থাকি এবং আমিও তাহা বিশ্বাস করিতাম যে, আমাদের দেশে পতিভাত্তর একটি বিশিষ্টতা আছে, রুরোপে তাহা নাই। কিন্তু আমাদের দেশের সাধনী গৃহিণীর সপো মিসেস স্কটের আমি তো বিশেষ পার্থকা দেখি নাই। স্বামীর সেবায় তাহার সমস্ত মন ব্যাপ্ত ছিল। মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরে চাকরবাকরদের উপ্সর্গ নাই, প্রায় সব কাজই নিজের হাতে করিতে হয়, এইজনা স্বামীর প্রত্যেক ছোটোখাটো ২৪৬ সংকলন

কাজটিও মিসেস স্কট নিজের হাতে করিতেন। সন্ধারে সময় স্বামী কাজ করিয়া ঘরে ফিরিবেন, তাহার পূর্বে আগ্রুনের ধারে তিনি স্বামীর আরম্বকদারা ও তাঁহার পশ্মের জ্বৃতাজোড়াটি স্বহদেত গ্র্ছাইয়া রাখিতেন। ভাজার স্কটের কী ভালো লাগে আর না লাগে, কোন্ ব্যবহার তাঁহার কাছে প্রিয় বা অপ্রিয়, সে কথা ম্বুর্তের জন্যও তাঁহার স্বী ভূলিতেন না। প্রাতঃকালে একজনমাত্র দাসীকে লইয়া নিজে উপরের তলা হইতে নীচের রামাঘর, সিণ্ড় এবং দরজার গায়ের পিতলের কাজগ্রনিকে পর্যন্ত, ধ্রইয়া মাজিয়া তক্তকে ঝক্ঝকে করিয়া রাখিয়া দিতেন। ইহার পরে লোকলোকিকতার নানা কর্তব্য তো আছেই। গ্রুম্থালির সমস্ত কাজ সারিয়া সন্ধ্যার সময় আমাদের পড়াশ্না গানবাজনায় তিনি সৃম্পূর্ণ য়োগ দিতেন; অবকাশের কালে আমোদ-প্রমোদকে জমাইয়া তোলা, সেটাও গ্রিহণীর কর্তব্যেরই অংগ।

করেক মাস এখানে কাটিয়া গেল। মেজদাদাদের দেশে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইল। পিতা লিখিয়া পাঠাইলেন আমাকেও তাঁহাদের সপ্তোফিরিতে হইবে। সে প্রস্থাবে আমি খাঁল হইয়া উঠিলাম। দেশের আলোক, দেশের আকাশ আমাকে ভিতরে ভিতরে ডাক দিতেছিল। বিদায়গ্রহণকালে মিসেস স্কট আমার দাই হাত ধরিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, 'এমন করিয়াই যদি চিলায়া যাইবে তবে এত অলপদিনের জন্য তুমি কেন এখানে আসিলে।' লন্ডনে এই গা্হটি এখন আর নাই; এই ডাক্তারপরিবারের কেহ-বা পরলোকে, কেহ-বা ইহলোকে কে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন তাহার কোনো সংবাদই জানি না, কিশ্ত সেই গাহটি আমার মনের মধ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে।

## সন্ধ্যাসংগীত

এক সময়ে জ্যোতিদাদারা দ্রে দেশে দ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তেতুলার ছাদের ঘরগর্নল শ্না ছিল। সেই সময় আমি সেই ছাদ ও ঘর অধিকার করিয়া নির্জন দিনগর্নলি যাপন করিতাম।

এইর্পে যখন আপন মনে একা ছিলাম তখন, জানি না কেমন করিয়া, কাবারচনার যে সংস্কারের মধ্যে বেণ্টিত ছিলাম সেটা খাসিয়া গেল। দ্টো-একটা কবিতা লিখিতেই মনের মধ্যে ভারি একটা আনদের আবেগ আসিল। আমার সমস্ত অকতঃকরণ বলিয়া উঠিল—বাচিয়া গেলাম। যাহা লিখিতেছি, এ দেখিতেছি সম্পূর্ণ আমারই। এই স্বাধীনতার প্রথম আনন্দের বেগেছন্দোবন্ধকে আমি একেবারেই খাতির করা ছাড়িয়া দিলাম। নদী যেমন কাটা খালের মতো সিধা চলে না, আমার ছম্দ তেমনি আঁকিয়া বাকিয়া নানা

মর্তি ধারণ করিয়া চলিতে লাগিল। আগে হইলে এটাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করিতাম কিন্তু এখন লেশমাত্র সংকোচবোধ হইল না।

আমার কাব্য লেখার ইতিহাসের মধ্যে এই সময়টাই আমার পক্ষে সকলের চেয়ে স্মরণীয়। কাব্যাহসাবে সন্ধ্যাসংগীতের মূল্য বেশি না হইতে পারে। আমি হঠাং একদিন আপনার ভরসায় যা-খ্নিশ-তাই লিখিয়া গিয়াছি। স্কুতরাং সে লেখাটার মূল্য না থাকিতে পারে, কিণ্ডু খ্নিশটার মূল্য আছে।

### গান ও কবিতা

গীতিকলার নিজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে। গানে যথন কথা থাকে তথন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে গানেরই বাহনমাত। গান নিজের ঐশ্বর্যেই বড়ো— বাকোর দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে। বাকা যেখানে শেষ হইয়াছে সেই-খানেই গানের আরুভ। যেখানে জানব'চনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে। গনে গনে করিতে করিতে যথান একটা লাইন লিখিলাম—'তোমার গোপন কথাটি সখী, রেখো না মনে'— তর্থান দেখিলাম, সরে যে জায়গায় কথাটা উড়াইয়া লইয়া গেল, কথা আপনি সেখানে পায়ে হাঁটিয়া গিয়া পেণছিতে পারিত না। তখন মনে হইতে লাগিল, আমি যে গোপন কথাটি শ্রনিবার জন্য সাধাসাধি করিতেছি তাহা যেন বনশ্রেণীর শ্যামলিমার মধ্যে মিলাইয়া আছে, প্রণিমারাত্তির নিস্তব্ধ শ্বভার মধ্যে ডবিয়া আছে, দিগন্তরালের নীলাভ সন্দ্রেতার মধ্যে অবগ্রন্থিত হইয়া আছে—তাহা যেন সমস্ত জলম্থল-আকাশের নিগড়ে গোপন কথা। বহু বাল্যকালে একটা গান শ্রিনয়াছিলাম—'তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলে।' সেই গানের ঐ একটিমাত্র পদ মনে এমন একটি অপর্প চিত্র আঁকিয়া দিয়াছিল যে আজও ঐ লাইনটা মনের মধ্যে গঞ্জেন করিয়া বেড়ায়। একদিন ঐ গানের ঐ পদটার মোহে আমিও একটি গান লিখিতে বসিয়াছিলাম। স্বর-গ্রেপ্তনের সংখ্য প্রথম লাইনটা লিখিয়াছিলাম—'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী'--সঞ্গে যদি স্রেট্কু না থাকিত তবে এ গানের কী ভাব দাঁড়াইত বলিতে পারি না। কিন্তু ঐ সারের মন্ত্রগাণে বিদেশিনীর এক অপরপে মূর্তি মনে জাগিয়া উঠিল। আমার মন বলিতে লাগিল, আমাদের এই জগতের মধ্যে একটি কোন্ বিদেশিনী আনাগোনা করে; কোন্ রহসা-সিন্ধ্র পরপারে ঘাটের উপরে তাহার বাড়ি: তাহাকেই শারদপ্রাতে, মাধবী রাত্রিতে, ক্ষণে ক্ষণে দেখিতে পাই: হাদয়ের মাঝখানেও মাঝে মাঝে তাহার

আভাস পাওয়া গেছে; আকাশে কান পাতিয়া তাহার কণ্ঠস্বর কথনো-বা শ্নিরাছি। সেই বিশ্বরহ্মাণ্ডের বিশ্ববিমোহিনী বিদেশিনীর দ্বারে আমার গানের স্বর আমাকে আনিয়া উপস্থিত করিল এবং আমি কহিলাম:

> ভূবন দ্রমিয়া শেষে এসেছি তোমারি দেশে,

আমি অতিথি তোমারি দ্বারে, ওগো বিদেশিনী। ইহার অনেকদিন পরে একদিন বোলপ্রেরের রাস্তা দিয়া কে গাহিয়া যাইতেছিল—

> খাঁচার মাঝে অচিন পাথি কম্নে আসে যায়, ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাথির পায়।

দেখিলাম, বাউলের গানও ঠিক ঐ একই কথা বলিতেছে। মাঝে মাঝে বন্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া আঁচন পাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়, মন তাহাকে চিরুতন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায় কিন্তু পারে না। এই আঁচন পাখির নিঃশব্দ যাওয়া-আসার খবর গানের সূর ছাড়া আর কে দিতে পারে।

## গণ্গাতীর

তথন জ্যোতিদাদা চন্দননগরে গণ্গাধারের বাগানে বাস করিতেছিলেন, আমি তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আবার সেই গণ্গা। সেই আলস্যে আনন্দে অনির্বাচনীয়, বিষাদে ও ব্যাকুলতায় জড়িত, স্নিন্ধ শ্যামল নদীতীরের সেই কলধ্বনিকর্ণ দিনরাত্রি। এইখানেই আমার স্থান, এইখানেই আমার মাতৃহস্তের অমপরিবেশন হইয়া থাকে। আমার পক্ষে বাংলাদেশের এই আকাশ-ভরা আলো, দক্ষিণের বাতাস, এই গণ্গার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলস্য, এই আকাশের নীল ও প্থিবীর সব্জের মাঝখানকার দিগদ্তপ্রসারিত উদার অবকাশের মধ্যে সমস্ত শরীর মন ছাড়িয়া দিয়া আত্মসমপ্ণ—তৃষ্ণার জল ও ক্ষ্বার খাদোর মতোই অত্যাবশ্যক ছিল। সে তো খ্ব বেশি দিনের কথা নহে, তব্ ইতিমধ্যেই সময়ের অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। আমাদের তর্ছায়াপ্রচ্ছের গণ্গাতটের নিভ্ত নীড়গুলির মধ্যে কলকারথানা উধ্বন্ধণা সাপের মতো প্রবেশ করিয়া সোঁ সোঁ শব্দে কালো নিশ্বাস ফ্রিসতেছে। এখন খরমধ্যান্থে আমাদের মনের মধ্যেও বাংলাদেশের প্রশস্ত স্নিণ্ডছায়া সংকণিত্য হইয়া আসিয়াছে। এখন দেশের সর্বন্তই অনবসর আপন সহস্র বাহ্ব প্রসারিত

,করিয়া ঢ্বিকয়া পড়িয়াছে। হয়তো সে ভালোই, কিন্তু নিরবচ্ছিল ভালো এমন কথাও জোর করিয়া বলিতে পারি না।

আমার গণ্গাতীরের সেই স্কুন্দর দিনগুলি গণ্গার জলে উৎসর্গ করা প্র্বিক্ষিত পদ্মফুলের মতো একটি-একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কথনো-বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হামেনিয়ম-যন্দ্র-যোগে বিদ্যাপতির 'ভরা বাদর মাহ ভাদর' পদটিতে মনের মতো স্ব বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃদ্টিপাত-মুখরিত জলধারাচ্ছম মধ্যাহ্ন খেপার মতো কাটাইয়া দিতাম; কথনো-বা স্ক্রান্ডের সময় আমরা নোকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম, জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন, আমি গান গাহিতাম; প্রবী রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে গিয়া পেশীছিতাম তথন পশ্চম-তটের আকাশে সোনার খেলনার কারখানা একেবারে নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া প্রবিনাশ্ত হইতে চাদ উঠিয়া আসিত। আমরা যখন বাগানে ফিরিয়া আসিয়া নদীতীরের ছাদটার উপরে বিছানা করিয়া বিসতাম তথন জলে ম্থলে শুভ্র শাহিত, নদীতে নোকা প্রায় নাই, তীরের বনরেখা অন্ধকারে নিবিড়, নদীর তরঙগহণীন প্রবাহের উপর আলো ঝিকমিক করিতেছে।

ঘাটের উপরেই বৈঠকথানাঘরের শাসিগ্লিতে রঙিন-ছবি-ওয়ালা কাচ বসানো ছিল। একটি ছবি ছিল, নিবিড় পল্লবে বেন্টিত গাছের শাথায় একটি দোলা, সেই দোলায় রৌদুচ্ছায়াখচিত নিভূত নিকুঞ্জে দ্বুজনে দ্বিতছে; আর একটি ছবি ছিল, কোনো দ্বপ্পাসাদের সির্ণিড় বাহিয়া উৎসববেশে-সন্জিত নরনারী কেহ-বা উঠিতেছে, কেহ-বা নামিতেছে। শাসির উপরে আলো পড়িত এবং এই ছবিগ্রিল বড়ো উম্জ্বল হইয়া দেখা দিত। এই দ্বিট ছবি সেই গাংগাতীরের আকাশকে যেন ছ্রির স্বরে ভরিয়া তুলিত। কোন্ দ্রদেশের কোন্ দ্রকালের উৎসব আপনার শব্দহীন কথাকে আলোর মধ্যে ঝল্মল্ করিয়া মেলিয়া দিত এবং কোথাকার কোন্-একটি চিরনিভূত ছায়ায় য্বলল-দোলনের রসমাধ্যে নদীতীরের বনশ্রেণীর মধ্যে একটি অপরিস্ফুট গলেপরু বেদনা সঞ্চার করিয়া দিত।

## প্রভাতসংগীত

এইর্পে গণ্গাতীরে কিছ্কাল কাটিয়া গেলে জ্যোতিদাদা কিছ্বিদনের জন্য চৌরণ্গি-জাদ্বরের নিকট দশ নম্বর সদরন্দ্রীটে বাস করিতেন। আমি তাঁহার সংগা ছিলাম। এখানেও একট্ব-একট্ব করিয়া 'বৌঠাকুরানীর হাট' ও একটি-একটি করিয়া 'সম্ধ্যাসংগীত' লিখিতেছি, এমন সময়ে আমার মধ্যে हर्ता अकरो की উलर्रे भागरे हरेसा राजा।

সদরম্ঘ্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বােধ করি ফ্রা-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগালুলর পক্ষবান্তরাল হইতে স্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মাহাতের মধ্যে আমার চােথের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপর্প মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছয়, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্তই তর্রাপাত। আমার হাদয়ে সতরে সতরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ডেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশেবর আলােক একেবারে বিচ্ছারিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নিঝ'রের স্বংনভঙ্গা' কবিতাটি নিঝ'রের মতােই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল কিম্তু জগতের সেই আনন্দর্পের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি হইল, আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছাই অপ্রিয় রহিল না।

আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম, রাস্তা দিয়া মন্টে মজনুর ষে-কেহ চলিত তাহাদের গতিভগাঁ, শরীরের গঠন, তাহাদের মন্থশ্রী আমার কাছে ভারি আশ্চর্য বিলয়া বোধ হইত; সকলেই যেন নিখিল সমন্দ্রের উপর দিয়া তর৽গলীলার মতো বহিয়া চলিয়াছে। শিশ্বলাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভাসত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমসত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তা দিয়া এক য্বক যখন আর-এক য্বকের কাঁধে হাত দিয়া হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইত সেটাকে আমি সামান্য ঘটনা বিলয়া মনে করিতে পারিতাম না—বিশ্বজগতে অতলম্পর্শ গভীরতার মধ্যে যে অফ্রান রসের উৎসব চারি দিকে হাসির ঝরনা ঝরাইতেছে সেইটাকে যেন দেখিতে পাইতাম।

এই মৃহ্তেই পৃথিবীর সর্বগ্রই নানা লোকালয়ে, নানা কাব্দে, নানা আবশ্যকে কোটি কোটি মানব চণ্ডল হইয়া উঠিতেছে, সেই ধরণীব্যাপী সমগ্র মানবের দেহচাণ্ডলাকে স্বৃহংভাবে এক করিয়া দেখিয়া আমি একটি মহাসান্দর্যন্তার আভাস পাইতাম: বন্ধকে লইয়া বন্ধ হাসিতেছে, শিশকে লইয়া মাতা লালন করিতেছে, একটা গোর্ আর-একটা গোর্র পাশে দাঁড়াইয়া তাহার গা চাটিতেছে, ইহাদের মধ্যে যে-একটি অন্তহীন অপরিমেয়তা আছে তাহাই আমার মনকে বিস্ময়ের আঘাতে যেন বেদনা দিতে লাগিল। এই সময়ে যে লিখিয়াছিলাম:

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি, জগং আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

ইহা কবিকলপনার অত্যুক্তি নহে। বস্তুত, যাহা অন্ভব করিয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার ছিল না।

## রাজেন্দ্রলাল মিত্র

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনেক বড়ো বড়ো সাহিত্যিকের সপো আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার মনে যেমন উক্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে, এমন আর কাহারো নহে।

মানিকতলার বাগানে যেখানে কোর্ট অফ ওয়ার্ড্ স্ ছিল সেখানে আমি যখন-তখন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতাম। আমি সকালে যাইতাম, দেখিতাম তিনি লেখাপড়ার কাজে নিযুক্ত আছেন। আমাকে দেখিবামান্ত তিনি কাজ রাখিয়া দিয়া কথা আরুল্ড করিয়া দিতেন। সকলেই জানেন, তিনি কানে কম শ্রনিতেন। এইজন্য পারংপক্ষে তিনি আমাকে প্রশন করিবার অবকাশ দিতেন না। কোনো-একটা বড়ো প্রসংগ তুলিয়া তিনি নিজেই কথা কহিয়া যাইতেন। তাঁহার মুখে সেই কথা শ্রনিবার জন্যই আমি তাঁহার কাছে যাইতাম। আর-কাহারো সঙ্গে বাক্যালাপে এত ন্তন ন্তন বিষয়ে এত বেশি করিয়া ভাবিবার জিনিস পাই নাই। আমি মুখ হইয়া তাঁহার আলাপ শ্রনিতাম। এমন অলপ বিষয় ছিল যে সম্বন্ধে তিনি ভালো করিয়া আলোচনা না করিয়াছিলেন এবং যাহা-কিছ্ তাঁহার আলোচনার বিষয় ছিল তাহাই তিনি প্রাঞ্জল করিয়া বিবত করিতে পারিতেন।

কেবল তিনি মননশীল লেখক ছিলেন, ইহাই তাঁহার প্রধান গোরব নহে। তাঁহার মর্তিতেই তাঁহার মন্ষাত্ব যেন প্রত্যক্ষ হইত। আমার মতো অর্বাচীনকেও তিনি কিছুমান্ত অবজ্ঞা না করিয়া ভারি একটি দাক্ষিণাের সহিত আমার সঙ্গেও বড়ো বড়ো বিষয়ে আলাপ করিতেন, অথচ তেজস্বিতায় তখনকার দিনে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। যোম্ধ্বেশে তাঁহার রয়মর্তি বিপদ্জনক ছিল। মর্নানিসপাল-সভায় সেনেট সভায় তাঁহার প্রতিপক্ষ সকলেই তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত। তখনকার দিনে কৃষ্ণাস পাল ছিলেন কৌশলী, আর রাজেন্দ্রলাল ছিলেন বাঁইবান্। বড়ো বড়ো মঙ্লের সঙ্গেও ত্বন্দ্ব যুম্ধে কখনাে তিনি পরাভ্ত হইতে জানিতেন না। গ্রিসয়াটিক সোসাইটি নভার গ্রন্থপ্রকাশ ও প্রাতত্ত্ব-আলোচনা ব্যাপারে অনেক সংক্ষেত্তর পন্ডিতকে তিনি কাজে খাটাইতেন। আমার মনে আছে,

২৫২ সংকলন

এই উপলক্ষে তথনকার কালের মহত্বিশেষণী ঈর্ষাপরায়ণ অনেকেই বলিত ফেল্পিণ্ডতেরাই কাজ করে ও তাহার যশের ফল মিত্রমহাশর ফাঁকি দিয়া ভোগ করিয়া থাকেন। আজিও এর্প দ্ভানত কথনো কথনো দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি যন্ত্রমা থাকেন। আজিও এর্প দ্ভানত কথনো কথনো দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি যন্ত্রমাত ক্রমশ তাহার মনে হইতে থাকে, আমিই ব্রিফ কৃতী, আর যন্ত্রমি অনাবশ্যক শোভামাত্র। কলম বেচারার যদি চেতনা থাকিত তবে লিখিতে লিখিতে নিশ্চয় কোন্-একদিন সে মনে করিয়া বিসত, লেখার সমন্ত কাজটাই করি আমি, অথচ আমার ম্থেই কেবল কালি পড়ে আর লেখকের খ্যাতিই উদ্জবল হইয়া উঠে।

# প্রকৃতির প্রতিশোধ

কারোয়ারে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নামক নাট্যকার্বাটি লিখিয়াছিলাম। কাব্যের নায়ক সম্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন মায়াবন্ধন ছিম্ন করিয়া প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া একান্ত বিশ্বন্ধভাবে অনন্তকে উপলস্থি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সব-কিছনুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বন্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যথন ফিরিয়া আসিল তথন সম্যাসী ইহাই দেখিল—ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মৃত্তি। প্রেমের আলো যথনি পাই তথনি ষেখানে চোথ মেলি সেখানেই দেখি, সীমার মধ্যেও সীমা নাই।

প্রকৃতির প্রতিশোধ -এর মধ্যে এক দিকে যত-সব পথের লোক, যত-সব প্রামের নরনারী—তাহারা আপনাদের ঘর-গড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইরা দিতেছে; আর-এক দিকে সম্যাসী, সে আপনার ঘর-গড়া এক অসীমের মধ্যে কোনোমতে আপনাকে ও সমস্ত-কিছ্কে বিলুম্ত করিরা দিবার চেণ্টা করিতেছে। প্রেমের সেতুতে যথন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গ্রহীর সঙ্গো সম্যাসীর যথন মিলন ঘটিল, তথনি সীমার অসীমে মিলিত হইরা সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শ্নাতা দুর হইরা গেল। আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটিমার পালা। সে পালার নাম দেওরা যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন-সাধনের পালা। এই ভাবটাকেই আমার শেষ-বরসের একটি কবিতার ছব্রে প্রকাশ করিরাছিলাম: 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নর'।

কারোরার হইতে ফিরিবার সময় জাহাজে প্রকৃতির প্রতিশোধ -এর করেকটি গান বিথিয়াছিলাম। বড়ো একটি আনন্দের সপো প্রথম গানটি জাহাজের ডেকে বসিয়া সরে দিয়া গাহিতে গাহিতে রচনা করিয়াছিলাম : शाप ला नम्पतानी.

আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও— আমরা রাখাল বালক গোষ্ঠে যাব, আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও।

সকালের স্থা উঠিয়াছে, ফ্ল ফ্রিটিয়াছে, রাখাল বালকেরা মাঠে যাইতেছে—সেই স্থোদয়, সেই ফ্ল ফোটা, সেই মাঠের বিহার তাহারা শ্নার রাখিতে চায় না; সেইখানেই তাহারা তাহারের শ্যামের সপো মিলিত হইতে চাহিতেছে, সেইখানেই অসীমের সাজ-পরা র্পটি তাহারা দেখিতে চায়; সেইখানেই মাঠে ঘাটে বনে পর্বতে অসীমের সপো আনদের খেলায় যোগ দিবে বিলয়াই তাহারা বাহির হইয়া পড়িয়াছে—দ্বে নয়, ঐশ্বর্ষের মধ্যে নয়; তাহাদের উপকরণ অতি সামানা, পীতধড়া ও বনফ্রলের মালাই তাহাদের সাজের পক্ষে যথেষ্ট।

#### ছবি ও গান

কারোয়ার হইতে ফিরিবার সময় আমার বয়স ২২ বংসর। 'ছবি ও গান' নাম ধরিয়া আমার যে কবিতাগর্লি বাহির হইয়াছিল তাহার অধিকাংশ এই সময়কার লেখা।

চৌর পার নিকটবতী সার্কালর রোডের একটি বাগানবাড়িতে আমরা তথন বাস করিতাম। তাহার দক্ষিণের দিকে মন্ত একটা বস্তি ছিল। আমি অনেক সময়েই দোতলার জানালার কাছে বাসিয়া সেই লোকালয়ের দৃশ্য দেখিতাম। তাহাদের সমন্ত দিনের নানাপ্রকার কাজ, বিশ্রাম, থেলা ও আনা-গোনা দেখিতে আমার ভারি ভালো লাগিত, সে যেন আমার কাছে বিচিন্ন গলেপর মতো হইত।

নানা জিনিসকে দেখিবার যে দৃষ্টি সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইরা বিসয়াছিল। তথন একটি-একটি যেন স্বতদ্য ছবিকে কম্পনার আলোকে ও মনের আনন্দ দিয়া ঘিরিয়া লইয়া দেখিতাম; এমনি করিয়া নিজের মনের কম্পনা-পরিবেণ্টিত ছবিগালি গড়িয়া তুলিতে ভারি ভালো লাগিত। সে আর-কিছ্ নয়, এক-একটি পরিস্ফাট চিত্র আঁকিয়া তুলিবার আকাশ্ফা, চোখ দিয়া মনের জিনিসকে ও মন দিয়া চোখের দেখাকে দেখিতে পাইবার ইচ্ছা। তুলি দিয়া ছবি আঁকিতে বদি পারিতাম তবে পটের উপর রেখা ও রঙ দিয়া উতলা মনের দৃষ্টি ও স্ভিকে বাঁধিয়া রাখিবার চেন্টা করিতাম, কিন্তু সে উপায় আমার হাতে ছিল না। ছিল কেবল কথা ও ছন্দ।

# नाना मान्य

তখনকার দিনগুলি নিভাবনার দিন ছিল। পথ দিয়া নানা লোক নানা কাব্দে চলিয়া যাইত. আমি চাহিয়া দেখিতাম—এবং বর্ষা শরৎ বসন্ত দ্বেপ্রবাসের অতিথির মতো অনাহতে আমার ধরে আসিয়া বেলা কাটাইয়া দিত। কিল্ড. কেবল শরং বসন্ত লইয়াই আমার কারবার ছিল না। আমার ছোটো ঘরটাতে কত অশ্ভূত মানুষ যে মাঝে মাঝে দেখা করিতে আসিত তাহার আর সীমা নাই: তাহারা যেন নোঙর-ছে'ড়া নৌকা--কোনো প্রয়োজন নাই, কেবলি ভাসিয়া উহারই মধ্যে দুই-একজন লক্ষ্মীছাড়া বিনা পরিশ্রমে আমার ম্বারা অভাবপরেণ করিয়া লইবার জন্য নানা ছল করিয়া আমার কাছে আসিত। কিন্ত আমাকে ফাঁকি দিতে কোনো কৌশলেরই প্রয়োজন ছিল না: তখন আমার সংসারভার লঘু ছিল এবং বঞ্চনাকে বঞ্চনা বলিয়াই চিনিতাম না। আমি অনেক ছাত্তকে দীর্ঘকাল পডিবার বেতন দিয়াছি যাহাদের পক্ষে বেতন নিষ্প্রয়েজন এবং পড়াটার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্তই অনধ্যায়। একবার এক লম্বাচলওয়ালা ছেলে তাহার কাম্পনিক ভাগনীর এক চিঠি আনিয়া আমার কাছে দিল। তাহাতে তিনি তাঁহারই মতো কাম্পনিক এক বিমাতার অত্যাচারে প্রীড়িত এই সহোদর্রাটকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতেছেন। ইহার মধ্যে কেবল এই সহোদর্রাটই কার্ল্পনিক নহে, তাহার নিশ্চয় প্রমাণ পাইলাম। কিল্ড যে পাখি উডিতে শেখে নাই তাহার প্রতি অত্যন্ত তাগ-বাগ করিয়া বন্দক লক্ষ্য করা যেমন অনাবশ্যক, ভগিনীর চিঠিও আমার পক্ষে তেমনি বাহনো ছিল। একবার একটি ছেলে আসিয়া খবর দিল, সে বি.এ. পড়িতেছে. কিল্ড মাথার ব্যামোতে পরীক্ষা দেওয়া তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছে। শ্বনিয়া আমি উদবিণন হইলাম, কিল্ড অন্যান্য অধিকাংশ বিদ্যারই ন্যায় ডাক্সরি-বিদ্যাতেও আমার পারদর্শিতা ছিল না, স্বতরাং কী উপায়ে তাহাকে আশ্বন্ত করিব ভাবিয়া পাইলাম না। সে বলিল, 'স্বপেন দেখিয়াছি, পূর্বজ্ঞে আপনার দ্বী আমার মাতা ছিলেন তাঁহার পাদোদক খাইলেই আমার আরোগ্যলাভ হইবে।' বলিয়া একট্র হাসিয়া কহিল, 'আপনি বোধ হয় এ-সমুস্ত বিশ্বাস করেন না।' আমি বিল্লাম, 'আমি বিশ্বাস নাই করিলাম, তোমার রোগ যদি সারে তো সার্ক।' স্ত্রীর পাদোদক বলিয়া একটা জল চালাইয়া দিলাম। খাইয়া সে আশ্চর্য উপকার বোধ করিল। ক্রমে অভিব্যক্তির পর্যায়ে জল হইতে অতি সহজে সে অনে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল। ক্রমে আমার ঘরের একটা অংশ অধিকার করিয়া বন্ধুবান্ধবদিগকে ডাকাইয়া সে তামাক খাওয়াইতে লাগিল। আমি সসংকোচে সেই ধুমা**ক্ষ**র **ঘর ছা**ডিরা

দিলাম। ক্রমে অত্যন্ত স্থ্ল করেকটি ঘটনার স্পণ্টর্পে প্রমাণ হইতে লাগিল, তাহার অন্য যে ব্যাধি থাক্, মস্তিদ্পের দ্বর্ণলতা ছিল না। ইহার পরে প্রেজন্মের সন্তানদিগকে বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত বিশ্বাস করা আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল; দেখিলাম, এ সম্বন্ধে আমার খ্যাতি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। একদিন চিঠি পাইলাম, আমার গতজন্মের একটি কন্যাসন্তান রোগশান্তির জন্য আমার প্রসাদপ্রাথিনী হইয়াছেন। এইখানে শক্ত হইয়া দাঁড়ি টানিতে হইল, প্রেটিকে লইয়া অনেক দ্বংখ পাইয়াছি কিন্তু গতজন্মের কন্যাদায় কোনোমতেই আমি গ্রহণ করিতে সম্মত হইলাম না।

### বঙ্কিয়াস্প

এই সময়ে বিশ্কমবাব্র সংশ্যে আমার আলাপের স্ত্রপাত হয়। তাঁহাকে প্রথম যথন দেখি সে অনেক দিনের কথা। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতন ছাত্রেরা মিলিয়া একটি বার্ষিক সম্মিলনী স্থাপন করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বস্থাসায় তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

সেই সন্মিলনসভার ভিডের মধ্যে ঘ্রিতে ঘ্রিতে নানা লোকের মধ্যে হঠাৎ এমন একজনকে দেখিলাম যিনি সকলের হইতে স্বতন্ত্র, যাঁহাকে অন্য পাঁচজনের সপ্যে মিশাইয়া ফেলিবার জো নাই। সেই গৌরকান্তি দীর্ঘকার পুরুষের মুখের মধ্যে এমন একটি দৃশ্ত তেজ দেখিলাম যে, তাঁহার পরিচয় জানিবার কোত্তিল সম্বরণ করিতে পারিলাম না। সেদিনকার এত লোকের মধ্যে কেবলমান তিনি কে, ইহাই জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলাম। উত্তরে শুনিলাম তিনিই বৃষ্পিমবাবু, তথন বড়ো বিস্ময় জুন্মিল। পডিয়া এতদিন যাঁহাকে মহৎ বলিয়া জানিতাম, চেহারাতেও তাঁহার বিশিষ্টতার যে এমন একটি নিশ্চিত পরিচয় আছে সে কথা সেদিন আমার মনে খুব লাগিয়াছিল। বঙ্কিমবাব্র খন্সনাসায়, তাঁহার চাপা ঠোঁটে, তাঁহার তীক্ষা দৃশ্চিতে ভারি একটা প্রবলতার লক্ষণ ছিল। বক্ষের উপর দুই হাত কথ কবিয়া তিনি যেন সকলের নিকট হুইতে পুথক হুইয়া চলিতেছিলেন, কাহারো সংগে যেন তাঁর কিছুমাত গা-ঘোষাঘোষি ছিল না. এইটেই স্বাপেক্ষা বেশি করিয়া আমার চোখে ঠেকিয়াছিল। তাঁহার যে কেবলমাত ব্যাধিশালী মননশীল লেখকের ভাব ছিল তাহা নহে তাঁহার ললাটে যেন একটি অদুশা রাজতিলক পরানো ছিল।

এইখানে একটি ছোটো ঘটনা ঘটিল, তাতার ছবিটি আমার মনে ম্বিদ্রত হইয়া গিয়াছে। একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ পশ্ডিত স্বদেশ সম্বন্ধে তাঁহার করেকটি স্বরচিত শেলাক পড়িয়া শ্রোতাদের কাছে তাহার বাংলা ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বিজ্কমবাব্ ঘরে ঢ্রিকয়া এক প্রান্তে দাঁড়াইলেন। পশ্ডিতের কবিতার এক পথলে, অশ্লীল নহে, কিশ্তু ইতর একটি উপমা ছিল। পশ্ডিত-মহাশয় মেমন সেটিকে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন অর্মান বিজ্কমবাব্ হাত দিয়া মৃথ চাপিয়া তাড়াতাড়ি সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। দরজার কাছ হইতে তাঁহার সেই দোঁড়িয়া পালানোর দৃশ্যটা যেন আমি চোখে দেখিতে পাইতেছি।

আমার অন্য কোনো প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি, রমেশ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহসভার ন্বারের কাছে বিজ্ঞমবাব্ব দাঁড়াইয়া ছিলেন; রমেশবাব্ বিজ্ঞমবাব্র গলায় মালা পরাইতে উদাত হইয়ছেন, এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বিজ্ঞমবাব্ব তাড়াতাড়ি সে মালা আমার গলায় দিয়া বিললেন, 'এ মালা ই'হারই প্রাপা—রমেশ, তুমি সন্ধ্যাসংগীত পড়িয়ছে?' তিনি বলিলেন, 'না।' তথন বিজ্ঞমবাব্ব সন্ধ্যাসংগীতের কোনো কবিতা সন্বশ্বে মত ব্যক্ত করিলেন তাহাতে আমি প্রস্কৃত হইয়াছিলাম।

#### জাহাজের খোল

কাগজে কী-একটা বিজ্ঞাপন দেখিয়া একদিন মধ্যাহে জ্যোতিদাদা নিলামে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া থবর দিলেন যে, তিনি সাত হাজার টাকা দিয়া একটা জাহাজের খোল কিনিয়াছেন। এখন ইহার উপরে এজিন জ্বড়িয়া কামরা তৈরি করিয়া একটা পুরা জাহাজ নির্মাণ করিতে হইবে।

দেশের লোকেরা কলম চালায়, রসনা চালায়, কিন্তু জাহাজ চালায় না, বোধ করি এই ক্ষোভ তাঁহার মনে ছিল। দেশে দেশালাই কাঠি জনালাইবার জন্য তিনি একদিন চেন্টা করিয়াছিলেন, দেশালাই কাঠি জনেক ঘর্ষণেও জনলে নাই; দেশে তাঁতের কল চালাইবার জন্যও তাঁহার উৎসাহ ছিল, কিন্তু সেই তাঁতের কল একটিমাত্র গামছা প্রসব করিয়া তাহার পর হইতে স্তব্ধ হইয়া আছে। তাহার পরে স্বদেশী চেন্টায় জাহাজ চালাইবার জন্য তিনি হঠাৎ একটা শ্না খোল কিনিলেন, সে খোল একদা ভরতি হইয়া উঠিল. শ্ব্র কেবল এক্সিনে এবং কামরায় নহে, ঋণে এবং সর্বনাশে। কিন্তু তব্ এ কথা মনে রাখিতে হইবে, এই-সকল চেন্টার ক্ষতি যাহা সে একলা তিনিই স্বীকার করিয়াছেন, আর ইহার লাভ যাহা তাহা নিশ্চয়ই এখনো তাঁহার দেশের খাতায় জমা হইয়া আছে। প্রথবীতে এইর্প বেহিসাবি অব্যবসায়ী লোকেরাই দেশের কর্মক্ষেত্রর উপর দিয়া বারন্বার নিম্ফল অধ্যবসায়ের বন্যা

খিহাইয়া দিতে থাকেন; সে বন্যা হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলিয়া যায়, কিন্তু তাহা নতরে নতরে যে পলি রাখিয়া চলে তাহাতেই দেনের মাটিকৈ প্রাণপূর্ণ করিয়া তোলে; তাহার পর ফসলের দিন যখন আসে তখন তাঁহাদের কথা কাহারো মনে থাকে না বটে, কিন্তু সমন্ত জীবন যাঁহারা ক্ষতিবহন করিয়াই আসিয়াছেন, মত্যুর পরবতী এই ক্ষতিট্কুও তাঁহারা অনায়াসে ন্বীকার করিতে পারিবেন।

এক দিকে বিলাতি কোম্পানি, আর-এক দিকে তিনি একলা—এই দ্ই পক্ষে বাণিজ্য-নৌযুম্ধ ক্রমশই কির্প প্রচম্ভ হইয়া উঠিল তাহা খুলনা-বিরশালের লোকেরা এখনো বোধ করি স্মরণ করিতে পারিবেন। প্রতিযোগিতার তাড়নায় জাহাজের পর জাহাজ তৈরি হইল, ক্ষতির পর ক্ষতি বাড়িতে লাগিল, এবং আয়ের অব্দ ক্রমশই ক্ষণি হইতে হইতে টিকিটের মুল্যের উপসগটা সম্পূর্ণ বিলম্পত হইয়া গেল—বরিশাল-খুলনার স্টীমার লাইনে সত্যযুগ-আবির্ভাবের উপক্রম হইল। যাতীরা যে কেবল বিনা ভাড়ায় ষাতায়াত শুরু করিল তাহা নহে, তাহারা বিনা মুল্যে মিন্টায় থাইতে আরম্ভ করিল। ইহার উপরে বরিশালের ভলণিয়ারের দল স্বদেশী কীর্তন গাহিয়া কেমের বাধিয়া যাত্রী-সংগ্রহে লাগিয়া গেল। সমুতরাং জাহাজে যাত্রীর অভাব হইল না কিন্তু আর সকলপ্রকার অভাবই বাড়িল বই কমিল না। অব্দেশাস্তর মধ্যে স্বদেশহিতিষিতার উৎসাহ প্রবেশ করিবার পথ পায় না; কীর্তন যতই জমুক, উত্তেজনা যতই বাড়ুক, গণিত আপনার নামতা ভূলিতে পারিল না, সমুতরাং তিন-ত্রিক্থে-নয় ঠিক তালে তালে ফড়িঙের মতো লাফ দিতে দিতে খালের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

অব্যবসায়ী ভাব্ক মান্বের একটা কুগ্রহ এই যে, লোকেরা তাঁহাদিগকে অতি সহজেই চিনিতে পারে কিন্তু তাঁহারা লোক চিনিতে পারেন না; অথচ তাঁহারা যে চেনেন না এইট্রকু মাত্র শিখিতে তাঁহাদের বিস্তর খরচ এবং ততোধিক বিলম্ব হয় এবং সেই শিক্ষা কাজে লাগানো তাঁহাদের ম্বারা ইহ-জীবনেও ঘটে না। যাত্রীরা যখন বিনা ম্লো মিন্টায় খাইতেছিল তখন জ্যোতিদাদার কর্মচারীরা যে তপস্বীর মতো উপবাস করিতেছিল এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় নাই—অতএব যাত্রীদের জনাও জলযোগের বাবস্থা ছিল, কর্মচারীরাও বঞ্চিত হয় নাই, কিন্তু সকলের চেয়ে মহন্তম লাভ রহিল জ্যোতিদাদার—সে তাঁহার এই সর্বস্ব-ক্ষতিস্বীকার।

তখন খুলনা-বরিশালের নদীপথে প্রতিদিনের এই জয়পরাজয়ের সংবাদ-অালোচনায় আমাদের উত্তেজনার অল্ড ছিল না। অবশেষে একদিন খবর আসিল তাঁহার 'ব্দেশী'-নামক জাহাজ হাবড়ার ব্রিচ্চে ঠেকিয়া ডুবিয়াছে। এইর্পে যখন তিনি তাঁহার নিজের সাধ্যের সীমা একেবারে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিলেন, নিজের পক্ষে কিছন্ই আর বাকি রাখিলেন না, তথনি তাঁহার ব্যাবসা বন্ধ হইয়া গেল।

### বর্ষা ও শরং

এক-এক বংসরে বিশেষ এক-একটা গ্রহ রাজার পদ ও মন্ত্রীর পদ লাভ করে, পঞ্জিকার আরশ্ভেই পশ্পতি ও হৈমবতীর নিভূত আলাপে তাহার সংবাদ পাই। তেমনি দেখিতেছি, জীবনের এক-এক পর্যায়ে এক-একটি ঋত বিশেষভাবে আধিপতা গ্রহণ করিয়া থাকে। বালাকালের দিকে যখন তাকাইয়া দেখি তখন সকলের চেয়ে স্পন্ট করিয়া মনে পড়ে তখনকার বর্ষার দিনগালি। বাতাসের বেগে জলের ছাটে বারান্দা একেবারে ভাসিয়া যাইতেছে. সারি সারি ঘরের সমসত দরজা বাধ হইয়াছে, প্যারিবর্ড়ি কক্ষে একটা বড়ো ঝ্রিড়তে তরিতরকারি বাজার করিয়া ভিজিতে ভিজিতে জলকাদা ভাঙিয়া আসিতেছে, আমি বিনা কারণে দীর্ঘ বারান্দায় প্রবল আনন্দে ছুটিয়া বেড়াইতেছি। আর মনে পড়ে, ইম্কুলে গিয়াছি: দরমায়-ঘেরা দালানে আমাদের ক্লাস বসিয়াছে: অপরাহে ঘনঘোর মেঘের স্ত্রপে স্ত্রপে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে: দেখিতে দেখিতে নিবিড ধারায় বৃষ্টি নামিয়া আসিল: থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘ একটানা মেঘ-ডাকার শব্দ: আকাশটাকে যেন বিদ্যুতের নথ দিয়া এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত কোনু পার্গাল ছি'ড়িয়া ফাড়িয়া ফেলিতেছে: বাতাসের দমকায় দরমার বেড়া ভাঙিয়া পাড়তে চায়: অন্ধকারে ভালো করিয়া বইয়ের অক্ষর দেখা যায় না. পশ্ডিতমহাশয় পড়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন: বাহিরের ঝড-বাদলটার উপরেই ছাটাছাটি-মাতামাতির বরাত দিয়া বেণির উপরে বিসয়া পা দ্লাইতে দ্লাইতে মনটাকে তেপাল্ডরের মাঠ পার করিয়া দিয়া দৌড করাইতেছি। আরো মনে পড়ে শ্রারণের গভীর রাতি ঘুমের ফাকৈর মধ্য দিয়া ঘনবৃষ্টির ঝম্ ঝম্ শব্দ মনের ভিতরে স্বৃতিত্তর চেয়েও নিবিডতর একটা পলেক জ্মাইয়া তলিতেছে: একট যেই ঘুম ভাঙিতেছে, মনে মনে প্রার্থনা করিতেছি, সকালেও যেন এই বৃষ্টির বিরাম না হয় এবং বাহিরে গিয়া যেন দেখিতে পাই আমাদের গলিতে জল দাঁড়াইয়াছে এবং পুরুরের ঘাটের একটি ধাপও আর জাগিয়া নাই।

কিন্তু আমি যে সময়কার কথা বলিতেছি সে সময়ের দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই, তথন শরংখত সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তথনকার 😅 কীবনটা আন্বিনের একটা বিস্তীর্ণ স্বচ্ছ অবকাশের মাঝখানে দেখা যায়— সেই শিশিরে ঝল্মল্-করা সরস সব্বেজর উপর সোনা-গলানো রৌদের মধ্যে মনে পড়িতেছে, দক্ষিণের বারান্দায় গান বাঁধিয়া তাহাতে যোগিয়া স্বর লাগাইরা গ্রন্ গ্রন্ করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছি—সেই শরতের সকালবেলায়:

# আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে কী জানি পরান কী যে চায়।

বর্ষার দিনে কেবল ঘনঘটা এবং বর্ষণ। শরতের দিনে মেঘরোদ্রের খেলা আছে, কিন্তু তাহাই আকাশকে আবৃত করিয়া নাই, এ দিকে খেতে খেতে ফসল ফলিয়া উঠিতেছে। তেমনি আমার কাব্যলোকে যথন বর্ষার দিন ছিল তথন কেবল ভাবাবেগের বাষ্প এবং বায় এবং বর্ষণ। তথন এলোমেলো ছন্দ এবং অম্পন্ট বাণী। কিন্তু শরংকালের 'কড়ি ও কোমল'এ কেবলমান্ত আকাশে মেঘের রঙ নহে, সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে। এবার বাস্তব সংসারের সপে কারবারে ছন্দ ও ভাষা নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেন্টা করিতেছে।

### বিদায়গ্রহণ

এবারে একটা পালা সাজা হইয়া গেল। জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখানে কত ভাঙাগড়া, কত জয়পরাজয়, কত সংঘাত ও সন্মিলন। এই-সমস্ত বাধা বিরোধ ও বক্বতার ভিতর দিয়া আনন্দময় নৈপ্ণাের সহিত আমার জীবনদেবতা যে একটি অন্তরতম অভিপ্রায়েক বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন তাহাকে উন্ঘাটিত করিয়া দেখাইবার শক্তি আমার নাই। সেই আশ্চর্য পরম রহস্যট্রুই যদি না দেখানো যায় তবে আর যায়া-কিছ্ই দেখাইতে যাইব তাহাতে পদে পদে কেবল ভুল ব্ঝানােই হইবেই ম্তিকে বিশেলষণ করিতে গেলে কেবল মাটিকেই পাওয়া য়য়, শিল্পীর আনন্দকে পাওয়া য়য় না। অতএব খাসমহালের দরজার কাছে পর্যাত আসিয়া এইখানেই আমার জীবনাম্মাতির পাঠকদের কাছ হইতে আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।

# জাপানযাত্রী

#### যাত্রারুভ

তোসামার জাহাজ। ১৯ বৈশাখ, ১৩২৩। বোদ্বাই থেকে যতবার যাত্রা করেছি জাহাজ চলতে দেরি করে নি। কলকাতার জাহাজে যাত্রার আগের রাত্রে গিয়ে বসে থাকতে হয়। এটা ভালো লাগে না। কেননা, যাত্রা করার মানেই মনের মধ্যে চলার বেগ সঞ্চয় করা। মন যখন চলবার মুখে তখন তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা তার এক শান্তর সঙ্গে তার আর-এক শান্তর লড়াই বাধানো।

বাড়ির লোকেরা সকলেই জাহাজে চড়িয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে গেল, বন্ধুরা ফ্রলের মালা গলায় পরিয়ে দিয়ে বিদায় দিলে, কিন্তু জাহাজ চলল না, অর্থাৎ যারা থাকবার তারাই গেল আর যেটা চলবার সেটাই দিথর হয়ে রইল—বাড়িগেল সারে আর তরী রইল দাড়িয়ে।

রাবে বাইরে শোওয়া গেল, কিম্তু এ কেমনতরো বাইরে। জাহাজের মাস্তুলে মাস্তুলে আকাশটা যেন ভীত্মের মতো শরশযায় শুরে মৃত্যুর অপেক্ষা করছে। কোথাও শুনারাজ্যের ফাঁকা নেই। অথচ বস্তুরাজ্যের স্পর্ফাতাও নেই।

কোনো-একটি কবিতায় প্রকাশ করেছিল্ম যে, আমি নিশীথরারির সভাকবি। আমার বরাবর এ কথাই মনে হয় যে, দিনের বেলাটা মর্তলোকের, আর রারিবেলাটা স্বরলোকের। মান্য ভয় পায়, মান্য কাজকর্ম করে, মান্য ভার পায়ের কাছের পথটা স্পন্ট করে দেখতে চায়়, এইজন্যে এতবড়ো একটা আলো জনালতে হয়েছে। দেবতার ভয় নেই, দেবতার কাজ নিঃশব্দে গোপনে, দেবতার চলার সপ্পো সত্র্যভার কোনো বিরোধ নেই, এইজন্যেই অসীম অন্ধকার দেবসভার আস্তরণ। দেবতা রাহেই আমাদের বাতায়নে এসে দেখা দেন।

দিন আলোকের দ্বারা আবিল, অন্ধকারই পরম নির্মাল। অন্ধকার রাত্রি
সম্দ্রের মতো; তা অঞ্জনের মতো কালো, কিন্তু তব্ নিরঞ্জন। আর দিন
নদীর মতো: তা কালো নয়, কিন্তু পঞ্চিল। রাত্রির সেই অতলম্পর্শ
অন্ধকারকেও সেদিন সেই খিদিরপ্রের জেটির উপর মলিন দেখল্ম। মনে
হল, দেবতা স্বয়ং মুখ মলিন করে রয়েছেন।

# সম্দ্রে ঝড়

২১ বৈশাখ। বৃহস্পতিবার বিকেলে সম্দের মোহনার পাইলট নেবে গেল। এর কিছু আগে থাকতেই সম্দের রূপ দেখা দিয়েছে। তার ক্লের বৈড়ি শ্বৈসে গেছে। কিন্তু এখনো তার মাটির রঙ ঘোচে নি। প্রিবীর চেয়ে আকাশের সংগ্রেই যে তার আত্মীয়তা বেশি, সে কথা এখনো প্রকাশ হয়় নি—কেবল দেখা গেল, জলে আকাশে এক দিগন্তের মালা বদল করেছে। যে ঢেউ দিয়েছে, নদীর ঢেউয়ের ছন্দের মতো তার ছোটো ছোটো পদবিভাগ নয়; এ যেন মন্দাক্রান্তা, কিন্তু এখনো সমুদ্রের শার্দলিবিক্রীড়িত শুরু হয়় নি।

পাইলটের হাতে আমাদের ডাঙার চিঠিপত্র সমর্পণ করে দিয়ে প্রসন্নমনে সম্দ্রকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে ডেক-চেয়ার টেনে নিয়ে পশ্চিমম্থো হরে বসল্মে।

হোলির রাত্রে হিন্দ্বন্থানি দরোয়ানদের খচ্মচির মতো বাতাসের লয়টা কমেই দ্রত হয়ে উঠল। জলের উপর স্থাস্তের আলপনা-আঁকা আসনটি আচ্ছর ক'রে নীলাম্বরীর-ঘোমটা-পরা সম্ধ্যা এসে বসল। আকাশে তথনো মেঘ নেই, আকাশসমুদ্রের ফেনার মতোই ছায়াপথ জবল্ জবল্ করতে লাগল।

ডেকের উপর বিছানা করে যথন শ্লুম তথন বাতাসে এবং জলে বেশ একটা কবির লড়াই চলছে—এক দিকে সোঁ সোঁ শব্দে তান লাগিয়েছে, আর-এক দিকে ছল্ ছল্ শব্দে জবাব দিচ্ছে, কিন্তু ঝড়ের পালা বলে মনে হল না। আকাশের তারাদের সংগ চোখোচোখি ক'রে কথন একসময় চোখ বুজে এল।

রাত্রে স্বন্দ দেখল্ম, আমি যেন মৃত্যু সম্বন্ধে কোনো-একটি বেদমল্ফ আবৃত্তি করে সেইটে কাকে বৃত্তিরে বলছি। আশ্চর্য তার রচনা, যেন একটা বিপ্লে আর্ডস্বরের মতো, অথচ তার মধ্যে মরণের একটা বিরাট বৈরাগ্য আছে। এই মন্দ্রের মাঝখানে জেগে উঠে দেখি, আকাশ এবং জল তখন উদ্মত্ত হয়ে উঠেছে। সমৃদুদ্র চাম্বুডার মতো ফেনার জিব মেলে প্রচন্ড অটুহাস্যে নৃত্যু করছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, মেঘগুলো মরিয়া হয়ে উঠেছে, যেন তাদের কাণ্ডজ্ঞান নেই; বলছে, যা থাকে কপালে। আর, জলে যে বিষম গর্জন উঠছে তাতে মনের ভাবনাও যেন শোনা যায় না, এমনি বোধ হতে লাগল। মাল্লারা ছোটো ছোটো লণ্ঠন হাতে বাঙ্গত হয়ে এ দিকে ও দিকে চলাচল করছে, কিঙ্গু নিঃশব্দে। মাঝে মাঝে এঞ্জিনের প্রতি কর্ণধারের সংকেত-ঘণ্টাধ্বনি শোনা বাচ্ছে।

এবার বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করল্ম। কিন্তু বাইরে জলবাতাসের গর্জন আর আমার মনের মধ্যে সেই স্বানলম্ব মরণমল্য ক্যাগত বাজতে লাগল। আমার ঘুমের সংগ্যে জাগরণ ঠিক যেন ঐ ঝড় এবং ঢেউরের মতোই এলো-মেলো মাতামাতি করতে থাকল—ঘুমোছি কি জেগে আছি বুঝতে পারছি নে। রাগী মান্য কথা কইতে না পারলে যেমন ফর্লে ফর্লে ওঠে, সকাল-বেলাকার মেঘগর্লোকে তেমনি বোধ হল। বাতাস কেবলই শ ষ স এবং জল কেবলই বাকি অন্ত্যম্থবর্ণ য র ল ব হ নিয়ে চন্ডীপাঠ বাধিয়ে দিলে, আর মেঘগর্লো জটা দর্লিয়ে দ্রকুটি ক'রে বেড়াতে লাগল। অবশেষে মেঘের বালী জলধারায় নেবে পড়ল। নারদের বীণাধর্নিতে বিষ্কৃ গঙ্গাধারায় বিগলিত হয়েছিলেন একবার, আমার সেই পৌরাণিক কথা মনে এসেছিল। কিন্তু এ কোন্নারদ প্রলয়বীণা বাজাছে। এর সঙ্গে নন্দীভ্গণীর যে মিল দেখি, আর ও দিকে বিষ্কৃর সংগে রুদ্রের প্রভেদ ঘুচে গেছে।

ঝড় ক্রমেই বেড়ে চলল। মেঘের সজো ঢেউরের সপো কোনো ভেদ রইল না। সমুদ্রের সে নীল রঙ নেই—চারি দিক ঝাপসা, বিবর্ণ। ছেলেবেলায় আরব্য উপন্যাসে পড়েছিলুম, জেলের জালে যে ঘড়া উঠেছিল তার ঢাকনা খুলতেই তার ভিতর থেকে ধোঁয়ার মতো পাকিয়ে পাকিয়ে প্রকাণ্ড দৈত্য বেরিয়ে পড়ল। আমার মনে হল, সমুদ্রের নীল ঢাকনাটা কে খুলে ফেলেছে, আর ভিতর থেকে ধোঁয়ার মতো লাখো লাখো দৈত্য প্রস্প্র ঠেলাঠেলি করতে করতে আকাশে উঠে পড়ছে।

জাপানি মাল্লারা ছুটোছুটি করছে, কিন্তু তাদের মুখে হাসি লেগেই আছে। তাদের ভাব দেখে মনে হয়. সমুদ্র যেন অট্রাস্যে জাহাজটাকে ঠাট্রা করছে মাত্র; পশ্চিম দিকের ডেকের দরজা প্রভৃতি সমস্ত বন্ধ, তব্ব সে-সব বাধা ভেদ করে এক-একবার জলের ঢেউ হুড়্মুড়্ করে এসে পড়ছে, আর তাই দেখে ওরা হো হো করে উঠছে। কাপ্তেনের যে কোনো উৎকণ্ঠা আছে, বাইরে থেকে তার কোনো লক্ষণ দেখতে পেলুম না।

ঘরে আর বসে থাকতে পারল্ম না। ভিজে শাল মুড়ি দিয়ে আবার বাইরে এসে বসল্ম। এত তৃফানেও যে আমাদের ডেকের উপর আছড়ে আছড়ে ফেলছে না. তার কারণ জাহাজ আক'ঠ বোঝাই। ভিতরে যার পদার্থ নেই তার মতো দোলায়িত অবস্থা আমাদের জাহাজের নয়। মৃত্যুর কথা আনেকবার মনে হল, চারি দিকেই তো মৃত্যু, দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত মৃত্যু—আমার প্রাণ এর মধ্যে এতট্বুকু। এই অতি-ছোটোটার উপরেই কি সমস্ত আম্থা রাখব, আর এই এত-বড়োটাকে কিছু বিশ্বাস করব না।—বড়োর উপরে ভরসা রাখাই ভালো।

সম্প্রার সময় ঝড় থেমে গেল। উপরে গিয়ে দেখি, জাহাজটা সম্দ্রের কাছে এতক্ষণ ধরে যে চড়চাপড় খেয়েছে তার অনেক চিহ্ন আছে। কাপ্তেনের ঘরের একটা প্রাচীর ভেঙে গিয়ের তাঁর আসবাবপর সমস্ত ভিজে গেছে। একটা বাঁধা লাইফ-বোট জখম হরেছে। ডেকে প্যাসেঞ্জারদের একটা ঘর এবং ভাশভারের একটা অংশ ভেঙে পড়েছে। জাপানি মাল্লারা এমন-সকল কাজে প্রবৃত্ত ছিল যাতে প্রাপসংশয় ছিল। জাহাজ যে বরাবর আসম সংকটের সপো লড়াই করেছে তার একটা সপন্ট প্রমাণ পাওয়া গোল—জাহাজের ডেকের উপর কর্কের তৈরি সাঁতার দেবার জামাগ্রলো সাজানো। এক সময়ে এগ্রলো বের করবার কথা কাশ্তেনের মনে এসেছিল। কিন্তু ঝড়ের পালার মধ্যে সবচেয়ে সপন্ট করে আমার মনে পড়ছে জাপানি মাল্লাদের হাসি।

শনিবার দিনে আকাশ প্রসম্ন কিন্তু সম্দ্রের আক্ষেপ এখনো ঘোচে নি।
আশ্চর্য এই, ঝড়ের সময় জাহাজ এমন দোলে নি ঝড়ের পর যেমন তার
দোলা। কালকেকার উৎপাতকে কিছ্বতেই যেন সে ক্ষমা করতে পারছে না,
ক্রমাগতই ফ্র্পিয়ে ফ্র্পিয়ে উঠছে। শরীরের অবস্থাটাও অনেকটা সেইরকম—
ঝড়ের সময় সে একরকম শক্ত ছিল, কিন্তু পরের দিন ভুলতে পারছে না তার
উপর দিয়ে ঝড় গিয়েছে।

আজ রবিবার। জলের রঙ ফিকে হয়ে উঠেছে। এতদিন পরে আকাশে একটি পাখি দেখতে পেল্ম—এই পাখিগ্র্লিই প্থিবীর বাণী আকাশে বহন করে নিয়ে যায়—আকাশ দেয় তার আলো, প্থিবী দেয় তার গান। সম্দ্রের যা-কিছ্ গান সে কেবল তার নিজের ঢেউয়ের—তার কোলে জীব আছে যথেষ্ট, প্থিবীর চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু তাদের কারো কপ্ঠে স্রে নেই—সেই অসংখ্য বোবা জীবের হয়ে সম্দু নিজেই কথা কছে। ডাঙার জীবেরা প্রধানত শব্দের শ্বারাই মনের ভাব প্রকাশ করে, জলচরদের ভাষা হচ্ছে গাঁত। সম্দু হচ্ছে ন্ত্যলোক, আর প্থিবী হচ্ছে শব্দলোক।

### সম্দ্রের রঙ

২ জ্যৈষ্ঠ। জগতে স্থোদয় ও স্থাদত সামানা ব্যাপার নয়. তার
অভ্যর্থনার জন্যে দ্বর্গমর্তে রাজকীয় সমারোহ। প্রভাতে প্থিবী তার ঘোমটা
খ্লে দাঁড়ায়, তার বাণী নানা স্রে জেগে ওঠে; সন্ধ্যায় দ্বর্গসোকের যবনিকা
উঠে বায়, এবং দ্রেলোক আপন জ্যোতি-রোমাণ্ডিত নিঃশব্দতার দ্বায়া প্রিথবীর
সম্ভাষণের উত্তর দেয়। দ্বর্গমর্তের এই মুখোমর্থি আলাপ য়ে কত গদ্ভীর এবং
কত মহীয়ান, এই আকাশ ও সম্দ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তা আমরা ব্যুক্তে পারি।

দিগন্ত থেকে দেখতে পাই; মেঘগ্রলো নানা ভণ্গীতে আকাশে উঠে চলেছে, বেন স্ভিকতার আভিনার আকার-ফোরারার মুখ খ্লে গেছে। বস্তু প্রায় কিছ্ই নেই, কেবল আকৃতি, কোনোটার সপো কোনোটার মিল নেই। বেমন আকৃতির হরির লঠে, তেমনি রঙের। রঙ যে কতরকম হতে পারে তার সীমানেই। রঙের তান উঠছে, তানের উপর তান; তাদের মিলও যেমন তাদের আমলও তেমনি; তারা বিরুদ্ধ নয়, অথচ বিচিত্র। রঙের সমারোহেও যেমন প্রকৃতির বিলাস, রঙের শান্তিতেও তেমনি। স্বান্তের মৃহতে পশিচম-আকাশ যেখানে রঙের ঐশ্বর্য পাগলের মতো দৃই হাতে বিনা প্রয়োজনে ছড়িয়ে দিছে সেও যেমন আশ্চর্য, প্রে-আকাশে যেখানে শান্তি এবং সংযম, সেখানেও রঙের পেলবতা, কোমলতা, অপরিমেয় গভীরতা তেমনি আশ্চর্য। প্রকৃতির হাতে অপর্যাশ্তও যেমন মহং হতে পারে, পর্যাশ্তও তেমনি; স্বান্তে স্ব্যোদ্যে প্রকৃতি আপনার ডাইনে বায়ে একই কালে সেটা দেখিয়ে দেয়; তার খেয়াল আর ধ্রুপদ একই সপ্যে বাজতে থাকে, অথচ কেউ কারো মহিমাকে আঘাত করে না।

তার পরে, রঙের আভায়-আভায় জল যে কত বিচিত্র কথাই বলতে পারে তা কেমন করে বর্ণনা করব। সে তার জলতরঙ্গে রঙের যে গং বাজাতে থাকে, তাতে স্বরের চেয়ে শ্রুতি অসংখ্য। আকাশ যে সময়ে তার প্রশাশত শতশতার উপর রঙের মহতোমহীয়ান্কে দেখায়, সম্দ্র সেই সময় তার ছোটো ছোটো লহরীর কম্পনে রঙের অণোরণীয়ান্কে দেখাতে থাকে, তখন আশ্চর্যের অশত পাওয়া যায় না।

সমন্দ্র-আকাশের গাঁতিনাট্যলীলায় রুদ্রের প্রকাশ কিরকম দেখা গেছে, সে প্রেই বর্লোছ। আবার কালও তিনি তাঁর ডমর্ বাজিয়ে অটুহাস্যে আরএক ভণগাঁতে দেখা দিয়ে গেলেন। সকালে আকাশ জুর্ড়ে নাঁল মেঘ এবং
ধোঁয়ালো মেঘ স্তরে স্তরে পাকিয়ে পাকিয়ে ফ্রলে ফ্রলে উঠল। ম্বলধারে
ব্লিট। বিদার্থ আমাদের জাহাজের চার দিকে তার তলায়ার খেলিয়ে বেড়াতে
লাগল। তার পিছনে পিছনে বজ্রের গর্জন। একটা বজ্র ঠিক আমাদের
সামনে জলের উপর পড়ল, জল থেকে একটা বাল্পরেখা সাপের মতো ফোঁস
করে উঠল। আর-একটা বক্র পড়ল আমাদের সামনেকার মাস্ত্রে। রুদ্র যেন
স্বইট্জার্ল্যান্ডের ইতিহাসবিশ্রত বার উইলিয়ম টেল্-এর মতো তাঁর অল্ভুত
ধন্বিদ্যার পরিচয় দিয়ে গেলেন; মাস্ত্রের ডগাটায় তাঁর বাণ লাগল, আমাদের
স্পর্শ করল না। এই ঝড়ে আমাদের সংগাঁ আর-একটা জাহাজের প্রধান
মাস্ত্রল বিদীর্ণ হয়েছে শ্রেলমে। মান্ত্র যে বাঁচে এই আশ্চর্য।

৫ জ্বৈদ্যত । এই কর্মাদন আকাশ এবং সম্প্রের দিকে চোখ ভ'রে দেখছি আর মনে হচ্ছে, অল্ডরের রঙ তো শুদ্র নর, তা কালো কিম্বা নীল। এই

আকাশ খানিক দ্র পর্যশত আকাশ অর্থাৎ প্রকাশ, ততটা সে সাদা। তার পরে সে অবান্ত, সেইখান থেকে সে নীল। আলো যত দ্র সীমার রাজ্য সেই পর্যশত; তার পরেই অসীম অন্ধকার। সেই অসীম অন্ধকারের বৃকের উপরে এই প্রথিবীর আলোকময় দিনট্কু যেন কৌস্ভুভ্মণির হার দুলছে।

এই প্রকাশের জগৎ, এই গোরাঙ্গী, তার বিচিত্র রঙের সাজ প'রে অভিসারে চলেছে—ঐ কালোর দিকে, ঐ অনির্বচনীয় অব্যক্তের দিকে। বাঁধা নিরমের মধ্যে বাঁধা থাকাতেই তার মরণ—সে কুলকেই সর্বস্ব ক'রে চুপ ক'রে বসে থাকতে পারে না, সে কুল খ্ইয়ে বেরিয়ে পড়েছে। এই বেরিয়ে-যাওয়া বিপদের যাত্রা; পথে কাঁটা, পথে সাপ, পথে ঝড় বৃষ্টি—সমস্তকে অতিক্রম ক'রে, বিপদকে উপেক্ষা ক'রে সে-যে চলেছে সে কেবল ঐ অব্যক্ত অসীমের টানে। অব্যক্তর দিকে, 'আরো'র দিকে প্রকাশের এই কুল-খোয়ানো অভিসার-যাত্রা—প্রলয়ের ভিতর দিয়ে, বিশ্লবের কাঁটাপথে পদে পদে রক্তের চিহ্ন এ'কে।

কিন্তু কেন চলে, কোন্ দিকে চলে, ও দিকে তো পথের চিন্থ নেই, কিছ্ব তো দেখতে পাওয়া ষায় না? না, দেখা যায় না, সব অবাস্তা। কিন্তু শ্না তো নয়—কেননা, ঐ দিক থেকেই বাঁশির স্ব আসছে। আমাদের চলা, এ চোখে দেখে চলা নয়, এ স্বেরর টানে চলা। যেট্কু চোখে দেখে চলি, সে তো ব্লিখমানের চলা. তার হিসাব আছে, তার প্রমাণ আছে; সে ঘ্রের ঘ্রের কুলের মধ্যেই চলা; সে চলায় কিছ্ই এগোয় না। আর, যেট্কু বাঁশি শ্নে পাগল হয়ে চলি, যে চলায় মরা-বাঁচা জ্ঞান থাকে না, সেই পাগলের চলাতেই জগৎ এগিয়ে চলেছে। সেই চলাকে নিন্দার ভিতর দিয়ে, বাধার ভিতর দিয়ে চলতে হয়, কোনো নজির মানতে গেলেই তাকে থমকে দাঁড়াতে হয়। তার এই চলার বিরুদ্ধে হাজাররকম যুক্তি আছে, সে যুক্তি তকের দ্বারা খণ্ডন করা যায় না; তার এই চলার কেবল একটিমান্ত কৈফিয়ত আছে—সে বলছে, ঐ অন্ধনারের ভিতর দিয়ে বাঁশি আমাকে ডাকছে। নইলে কেউ কি সাধ ক'য়ে আপনার সাঁমা ডিঙিয়ে যেতে পারে।

যে দিক থেকে ঐ মনোহরণ অন্ধকারের বাঁশি বাজছে, ঐ দিকেই মানুষের সমস্ত আরাধনা, সমস্ত কার্যা, সমস্ত শিলপকলা, সমস্ত বাঁরত্ব, সমস্ত আত্মতাগা মুখ ফিরিরৈ আছে: ঐ দিকে চেরেই মানুষ রাজাসাথ জলাজাল দিরে বিবাগী হয়ে বেরিরে গেছে, মরণকে মাথার করে নিয়েছে। ঐ কালোকে দেখে মানুষ ভূলেছে। ঐ কালোর বাঁশিতেই মানুষকে উত্তরমের্-দক্ষিণমের্তে টানে, অণুবাঁকণ-দ্রবাঁক্ষণের রাস্তা বেরে মানুষের মন দ্বর্গমের পথে ঘ্রে

বেড়ায়, বার বার মরতে মরতে সম্দ্রপারের পথ বের করে, বার বার মরতে মরতে আকাশপারের ডানা মেলতে থাকে।

মান্বের মধ্যে যে-সব মহাজাতি কুলত্যাগিনী তারাই এগােচ্ছে—ভয়ের ভিতর থেকে অভয়ে, বিপদের ভিতর দিয়ে সম্পদে। যারা সর্বনাশা কালাের বাঁশি শ্নতে পেলে না, তারা কেবল প্রিথর নজির জড়াে ক'রে কুল আঁকড়ে বসে রইল—তারা কেবল শাসন মানতেই আছে। তারা কেন ব্থা এই আনন্দলাকে জন্মেছে যেখানে সীমা কাটিয়ে অসীমের সপো নিতালীলাই হচ্ছে জীবনযাতা, যেখানে বিধানকে ভাসিয়ে দিতে থাকাই হচ্ছে বিধি।

আবার উলটো দিক থেকে দেখলে দেখতে পাই, ঐ কালো অনন্ত আসছেন তাঁর আপনার শ্দ্র জ্যোতির্ময়ী আনন্দম্তির দিকে। অসীমের সাধনা এই স্কুদরীর জন্যে, সেইজনাই তাঁর বাঁশি বিরাট অন্ধনরের ভিতর দিয়ে এমন ব্যাকুল হয়ে বাজছে, অসীমের সাধনা এই স্কুদরীকে ন্তন ন্তন মালায় ন্তন করে সাজাছে। ঐ কালো এই র্পসীকে এক মৃহ্র্ত ব্কের থেকে নামিয়ে রাখতে পারেন না, কেননা এ-যে তাঁর পরমা সম্পদ। ছোটোর জন্যে বড়োর এই সাধনা যে কী অসীম, তা ফ্লের পার্পাড়তে পার্পিড়তে, পাথির পাখায় পাখায়, মেঘের রঙে রঙে, মান্বের হ্দয়ের অপর্প লাবণ্যে মৃহ্র্তে মৃহ্র্তে ধরা পড়ছে। রেখায় রেখায়, রঙে রঙে, রসে রসে ত্রিতর আর শেষ নেই। এই আনন্দ কিসের।—অবান্ত যে বান্তর মধ্যে কেবলি আপনাকে প্রকাশ করছেন, আপনাকে ত্যাগ করে করে ফিরে পাছেন। সেইজনাই তো স্থির এই লীলা দেখিছি, আলো এগিয়ে চলেছে অন্ধেকারের অক্লে, অন্ধকার নেমে আসছে আলোর ক্লে। আলোর মন ভূলেছে আলোয়, কালোর মন ভূলেছে আলোয়।

#### কোবে-বন্দর

১৬ জ্যৈষ্ঠ। আজ জাহাজ জাপানের 'কোবে' বন্দরে পেশছবে। কর্মদন ব্লিটবাদলের বিরাম নেই। মাঝে মাঝে জাপানের ছোটো ছোটো দ্বীপ আকাশের দিকে পাহাড় তুলে সম্দ্রযাত্তীদের ইশারা করছে, কিন্তু ব্লিটতে কুরাশাতে সমস্ত ঝাপসা; বাদলার হাওয়ায় সদিকাশি হয়ে গলা ভেঙে গেলে তার আওয়াজ ষেরকম হয়ে থাকে, ঐ দ্বীপগ্লোর সেইরকম ঘোরতর সদির আওয়াজের চেহারা। ব্লিটর ছাট এবং ভিজে হাওয়ার তাড়া এড়াবার জন্যে, ভেকের এ ধার থেকে ও ধারে চেটিক টেনে নিয়ে নিয়ে বেড়াছি।

আমাদের সপেগ বে জাপানি যাত্রী দেশে ফিরছেন, তিনি আজ্ব ভোরেই তাঁর ক্যাবিন ছেড়ে একবার ডেকের উপর উঠে এসেছেন, জাপানের প্রথম 'অভার্থনা গ্রহণ করবার জ্বন্যে। তথন কেবল একটিমার ছোটো নীলাভ পাহাড় মানস-সরোবরের মুস্ত একটি নীল পদ্মের কুর্ণাড়টির মতো জলের উপরে জ্বেগে রয়েছে। তিনি দ্বির নেরে এইট্বুকু কেবল দেখে নীচে নেবে গেলেন, তার সেই চোখে ঐ পাহাড়ট্বুকুকে দেখা আমাদের শক্তিতে নেই—আমরা দেখছি ন্তনকে, তিনি দেখছেন তার চিরন্তনকে।

জাহাজ যখন একেবারে বন্দরে এসে পেশছল তখন মেঘ কেটে গিয়ে স্ব্ উঠেছে। বড়ো বড়ো জাপানি অপ্সরা নৌকা, আকাশে পাল উড়িয়ে দিয়ে, যেখানে বর্ণদেবের সভাপ্রাজ্গণে স্ব্দেবের নিমন্ত্রণ হয়েছে সেইখানে নৃত্য করছে। প্রকৃতির নাট্যমণ্ডে বাদলার যবনিকা উঠে গিয়েছে।

২২ জ্যৈষ্ঠ। জাপানে শহরের চেহারায় জাপানিছ বিশেষ নেই, মান্বের সাজসঙ্জা থেকেও জাপান ক্রমশ বিদায় নিচ্ছে। অর্থাৎ, জাপান ঘরের পোশাক ছেড়ে আপিসের পোশাক ধরেছে। আজকাল প্থিবী-জ্যোড়া একটা আপিসরাজ্য বিশ্তীণ হয়েছে, সেটা কোনো বিশেষ দেশ নয়। যেহেতু আপিসের স্ছিট আধ্নিক য়্রোপ থেকে, সেইজন্যে এর বেশ আধ্নিক য়্রোপের। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে এই বেশে মান্বের বা দেশের পরিচয় দেয় না, আপিসবাজ্যের পরিচয় দেয়।

এইজন্যে জাপানের শহরের রাস্তায় বেরোলেই, প্রধানভাবে চোথে পড়ে জাপানের মেয়েরা। তথন ব্ঝতে পারি, এরাই জাপানের ঘর, জাপানের দেশ। এরা আপিসের নয়। এখানকার মেয়েরাই জাপানের বেশে জাপানের সম্মানরকার ভার নিয়েছে। ওরা দরকারকেই সকলের চেয়ে বড়ো ক'রে শাতির করে নি: সেইজন্যেই ওরা নয়নমনের আনশ্দ।

একটা জ্বিনিস এখানে পথে ঘাটে চোথে পড়ে। রাস্তায় লোকের ভিড় আছে, কিন্তু গোলমাল একেবারে নেই। এরা যেন চে'চাতে জানে না; লোকে বলে, জাপানের ছেলেরা স্মুখ কাঁদে না। আমি এ পর্যস্ত একটি ছেলেকেও কাঁদতে দেখি নি। পথে মোটরের ক'রে যাবার সময়ে মাঝে মাঝে যেখানে ঠেলা-গাড়ি প্রভৃতি বাধা এসে পড়ে, সেখানে মোটরের চালক শাস্তভাবে অপেক্ষা করে—গাল দেয় না, হাঁকাহাঁকি করে না। পথের মধ্যে হঠাৎ একটা বাইসিক্ল্মাটরের উপরে এসে পড়বার উপক্রম করলে—আমাদের দেশের চালক এ অবস্থায় বাইসিক্ল্-আরোহাঁকে অনাবশ্যক গাল না দিয়ে থাকতে পারত না। এ লোকটা ক্রক্ষেপ মায় করলে না। এখানকার বাঙালিদের কাছে শ্নতে পেল্ম যে, রাস্তায় দুই বাইসিক্লে, কিম্বা গাড়ির সঞ্চো ছাইনিং ভ্রুমেরে ঠোকা-ঠ্কি হয়ে বখন রন্তপাত হয়ে বায়, তথনো উভয় পক্ষ চে'চামেচি গালমন্দ না

২৬৮ সংকল্ন

करत्र भारत्रत्र भूत्मा व्यव्ह हत्म यात्र।

আমার কাছে মনে হয়, এইটেই জাপানের শক্তির মলে কারণ। জাপানি বাজে চে'চার্মেচি ঝগড়াঝাঁটি ক'রে নিজের বলক্ষয় করে না। প্রাণশক্তির বাজে খরচ নেই ব'লে প্রয়োজনের সময় টানাটানি পড়ে না। শরীরমনের এই শান্তিও সহিষ্কৃতা ওদের স্বজাতীয় সাধনার একটা অপ্প। শোকে দৃঃথে, আঘাতে উত্তেজনায়, ওরা নিজেকে সংযত করতে জানে। সেইজনাই বিদেশের লোকেরা প্রায় বলে—জাপানিকে বোঝা যায় না, ওরা অত্যন্ত বেশি গঢ়ে। এর কারণই হচ্ছে, এরা নিজেকে সর্বদা ফুটো দিয়ে, ফাঁক দিয়ে, গলে পড়তে দেয় না।

# জাপানি কবিতা

এই-যে নিজের প্রকাশকে অত্যন্ত সংক্ষিণ্ড করতে থাকা—এ ওদের কবিতাতেও দেখা যায়। তিন লাইনের কাব্য জগতের আর কোথাও নেই। এই তিন লাইনই ওদের কবি, পাঠক, উভয়ের পক্ষে যথেষ্ট। সেইজনোই এখানে এসে অবধি, রাস্তায় কেউ গান গাচ্ছে এ আমি দর্নি নি। এদের হৃদয় ঝরনার জলের মতো শব্দ করে না, সরোবরের জলের মতো স্তব্ধ। এ পর্যন্ত ওদের যত কবিতা দ্বর্নোছ সবগ্রনিই হচ্ছে ছবি দেখার কবিতা, গান গাওয়ার কবিতা নয়। হৃদয়ের দাহক্ষোভ প্রাণকে খরচ করে, এদের সেই খরচ কম। এদের অন্তরের সমস্ত প্রকাশ সৌন্দর্যবোধে। সৌন্দর্যবাধ জিনিসটা স্বার্থনিরপেক্ষ। ফর্ল পাখি চাদ, এদের নিয়ে আমাদের কাদাকাটা নেই। এদের সঞ্জো আমাদের নিছক সৌন্দর্যভোগের সম্বন্ধ—এরা আমাদের কোথাও মারে না, কিছ্ব কাড়ে না—এদের দ্বারা আমাদের জীবনে কোথাও ক্ষয় ঘটে না। সেইজনোই তিন লাইনেই এদের কুলোয়, এবং কল্পনাতেও এরা শান্তির ব্যাঘাত করে না।

এদের একটা বিখ্যাত প্রোনো কবিতার নম্না দেখলে আমার কথাটা স্পন্ট হবে :

প্রোনো প্র্রুর,

ব্যাঙের লাফ.

# জলের শব্দ।

বাস। আর দরকার নেই। জাপানি পাঠকের মনটা চোখে ভরা। প্রেরানো প্রেক্র মান্বের পরিতান্ত, নিদতন্ধ, অন্ধকার। তার মধ্যে একটা ব্যাপ্ত লাফিরে পড়তেই শব্দটা শোনা গেল। শোনা গেল—এতে বোঝা বাবে প্রকুরটা কিরকম সতন্ধ। এই প্রেরানো প্রকুরের ছবিটা কিভাবে মনের মধ্যে এ'কে নিতে হবে সেইট্রকু কেবল কবি ইশারা করে দিলে, তার বেশি একেবারে অনাবশ্যক।

যাই হোক, এই কবিতার মধ্যে কেবল যে বাক্সংযম তা নয়—এর মধ্যে
ভাবের সংযম। এই ভাবের সংযমকে হৃদয়ের চাণ্ডল্য কোথাও ক্ষর্থ করছে
না। আমাদের মনে হয়, এইটেতে জাপানের একটা গভীর পরিচয় আছে।
এক কথায় বলতে গেলে, একে বলা যেতে পারে হৃদয়ের মিতব্যয়িতা।

## জাপানি ফুল-সাজানো

কাল দক্তন জাপানি মেয়ে এসে আমাকে এ দেশের ফ্ল সাজানোর বিদ্যা দেখিয়ে গেল। এর মধ্যে কত আয়োজন, কত চিন্তা, কত নৈপ্না আছে তার ঠিকানা নেই। প্রত্যেক পাতা এবং প্রত্যেক ডালটির উপর মন দিতে হয়। চোখে দেখার ছন্দ এবং সংগীত যে এদের কাছে কত প্রবলভাবে স্কোচর, কাল আমি ঐ দক্তন জাপানি মেয়ের কাজ দেখে ব্রুতে পার্ছিল্ম।

একটা বইয়ে পড়ছিল্ম, প্রাচীনকালে বিখ্যাত যোখা যাঁরা ছিলেন তাঁরা অবকাশকালে এই ফ্ল সাজাবার বিদ্যার আলোচনা করতেন। তাঁদের ধারণা ছিল, এতে তাঁদের রণদক্ষতা ও বারিছের উন্নতি হয়। এর থেকেই ব্রশুতে পারবে, জাপানি নিজের এই সোম্পর্য-অন্ভূতিকে শৌখিন জিনিস ব'লে মনে করে না; ওরা জানে, গভাীরভাবে এতে মান্ষের শক্তি ব্দিধ হয়। এই শক্তি-ব্দিধর মূল কারণ হচ্ছে শান্ত।

# চা-এর নিমন্ত্রণ

সেদিন একজন ধনী জাপানি তাঁর বাড়িতে চা-পান-অন্ন্ঠানে আমাদের নিমশ্রণ করেছিলেন। সেদিন এই অনুন্ঠান দেখে স্পন্ট ব্যুক্তে পারল্যুন, জাপানির পক্ষে এটা ধর্মানুন্ঠানের তুল্য। এ ওদের একটা জাতীয় সাধনা।

কোবে থেকে দীর্ঘ পথ মোটর-যানে ক'রে গিয়ে প্রথমেই একটি বাগানে প্রবেশ করল্ম—সে বাগান ছায়াতে সৌন্দর্যে এবং শান্তিতে একেবারে নিবিড্-ভাবে প্র্ণ। বাগান জিনিসটা যে কী, তা এরা জানে। জাপানের চোখ এবং হাত দ্বই প্রকৃতির কাছ থেকে সৌন্দর্যের দীক্ষালাভ করেছে—যেমন ওরা দেখতে জানে, তেমনি ওরা গড়তে জানে। ছায়াপথ দিয়ে গিয়ে এক জায়গায় গাছের তলায় গর্ত-করা একটা পাথরের মধ্যে স্বচ্ছ জল আছে, সেই জলে আমরা প্রত্যেকে হাত মুখ ধ্লুম। তার পরে একটা ছোটু ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বেণ্ডির উপরে ছোটো ছোটো গোল গোল খড়ের আসন পেতে দিলে, তার উপরে আমরা বসল্ম। নিয়ম হচ্ছে, এইখানে কিছুকাল নীরব হয়ে

বসে থাকতে হয়। গৃহস্বামীর সঞ্জে যাবামাত্রই দেখা হয় না। মনকে<sup>ম্ম</sup> শান্ত ক'রে দিখর করবার জন্যে, ক্লমে ক্লমে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। আন্তে আন্তে দুটো-তিনটে ঘরের মধ্যে বিশ্রাম করতে করতে শেষে আসল জায়গায় যাওয়া গেল। সমন্ত ঘরই নিন্তব্ধ, যেন চিরপ্রদোষের ছায়াব্ত—কারো মুথে কথা নেই। মনের উপর এই ছায়াঘন নিঃশব্দ নিন্তব্ধতার সন্মোহন ঘনিয়ে উঠতে থাকে। অবশেষে ধীরে ধীরে গৃহস্বামী এসে নম্ম্কারের শ্বারা আমাদের অভ্যর্থনা করলেন।

ঘরগর্নলিতে আসবাব নেই বললেই হয়, অথচ মনে হয়, যেন এ-সমণ্ড ঘর কী-একটাতে প্র্ণ, গম্ গম্ করছে। একটিমাত্র ছবি কিম্বা একটিমাত্র পাত্র কোথাও আছে। নির্মান্তরো সেইটি বহুবঙ্গে দেখে দেখে নীরবে তৃশ্তিলাভ করেন। যে জিনিস যথার্থ স্কুদর, তার চারি দিকে মন্ত একটি বিরলতার অবকাশ থাকা চাই। ভালো জিনিসগর্নলিকে ঘে'ষাঘে'ষি ক'রে রাখা তাদের অপমান করা—সে যেন সতী স্ফীকে সতিনের ঘর করতে দেওয়ার মতো। ক্রমে ক্রমে অপেক্ষা ক'রে ক'রে হতন্ধতা ও নিঃশব্দতার ম্বারা মনের ক্ষ্বাকে জাগ্রত ক'রে তুলে, তার পরে এইরকম দ্টি-একটি ভালো জিনিস দেখালে সে যে কী উম্জব্দ হয়ে ওঠে এখানে এসে তা স্পষ্ট ব্রুতে পারল্ম।

তার পরে গৃহ্হবামী এসে বললেন—চা তৈরি করা এবং পরিবেশনের ভার তিনি তাঁর মেয়ের উপরে দিয়েছেন। তাঁর মেয়ে এসে, নমহকার ক'রে চা তৈরিতে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর প্রবেশ থেকে আরম্ভ ক'রে, চা তৈরির প্রত্যেক অঞ্গ যেন ছন্দের মতো। ধোয়া মোছা, আগ্রন জ্বালা, চা-দানির ঢাকা খোলা, গরম জ্বের পাত্র নামানো, পেয়ালায় চা ঢালা, অতিথির সম্মুথে এগিয়ে দেওয়া, সমহত এমন সংয়ম এবং সৌন্দর্যে মিন্ডিত যে, সে না দেখলে বোঝা যায় না। এই চা-পানের প্রত্যেক আসবাবটি দ্বর্ভ ও স্বন্ধর। অতিথির কর্তব্য হচ্ছে, এই পাত্রগ্রিলকে ঘ্রিয়ের ঘ্রিয়ের একার্ল্ড মনোযোগ দিয়ে দেখা। প্রত্যেক পাত্রের হ্বতক্র নাম এবং ইতিহাস। কত-যে তার বত্ব, সে বলা যায় না।

সমস্ত ব্যাপারটা এই। শরীরকে মনকে একান্ত সংযত করে, নিরাসন্থ প্রশানত মনে সৌন্দর্যকে নিজের প্রকৃতির মধ্যে গ্রহণ করা। ভোগাীর ভোগোন্মাদ নয়—কোধাও লেশমাত্র উচ্ছ্,ত্থলতা বা অমিতাচার নেই; মনের উপরতলায় সর্বাদা যেখানে নানা স্বার্থের আঘাতে, নানা প্রয়োজনের হাওয়ায়, কেবলি টেউ উঠছে, তার থেকে দুরে, সৌন্দর্যের গভাীরতার মধ্যে নিজেকে সমাহিত ক'রে দেওয়াই হচ্ছে এই চা-পান-অনুষ্ঠানের তাৎপর্য।

এর থেকে বোঝা যায়, জাপানের যে সোন্দর্যবোধ সে তার একটা সাধনা, একটা প্রবল শক্তি। বিলাস জিনিসটা অন্তরে বাহিরে কেবল থরচ করায়, তাতেই দুর্বল করে। কিন্তু, বিশুন্ধ সৌন্দর্যবোধ মানুষের মনকে ন্বার্থ এবং বন্তুর সংঘাত থেকে রক্ষা করে। সেইজনোই জাপানির মনে এই সৌন্দর্যবসবোধ পৌরুষের সঞ্চো মিলিত হতে পেরেছে।

### ভাগানের সৌন্দর্যবোধ

একদিন জাপানি নাচ দেখে এল্ম। মনে হল, এ যেন দেহভপার সংগীত। এই সংগীত আমাদের দেশের বীণার আলাপ। অর্থাং, পদে পদে মীড়। ভংগীবৈচিচাের পরস্পরের মাঝখানে কােনাে ফাঁক নেই, কিম্বা কােথাও জােড়ের চিহ্ন দেখা যার না; সমস্ত দেহ প্র্তিপত লতার মতাে একসংশ্য দূলতে দূলতে সােশ্যরে প্রপেব্ছিট করছে।

কিন্তু এদের সংগীতটা, আমার মনে হল, বড়ো বেশি দ্রে এগোয় নি। বোধ হয় চোখ আর কান, এই দুইয়ের উৎকর্ষ একসংগে ঘটে না।

অসীম যেখানে সীমার মধ্যে সেখানে ছবি। অসীম যেখানে সীমা-হীনতায় সেখানে গান। র পরাজ্যের কলা ছবি, অপর পরাজ্যের কলা গান। কবিতা উভচর, ছবির মধ্যেও চলে, গানের মধ্যেও ওড়ে। কেননা, কবিতার উপকরণ হচ্ছে ভাষা। ভাষার একটা দিকে অর্থ, আর-একটা দিকে স্বর; এই অর্থের যোগে ছবি গড়ে ওঠে, স্বরের যোগে গান।

জাপানি র পরাজ্যের সমস্ত দথল করেছে। যা-কিছ্ চোথে পড়ে তার কোথাও জাপানির আলস্য নেই, অনাদর নেই; তার সর্বাই সে একেবারে পরিপ্র্ণতার সাধনা করেছে। অন্য দেশে গ্রণী এবং রসিকের মধ্যেই র্প্রসের যে বোধ দেখতে পাওয়া যায়, এ দেশে সমস্ত জাতের মধ্যে তাই ছড়িয়ে পড়েছে। য়ৢরোপে সর্বজনীন বিদ্যাশিক্ষা আছে, সর্বজনীন সৈনিকতার চর্চাও সেখানে অনেক জায়গায় প্রচলিত—কিন্তু এমনতরো সর্বজনীন রসবোধের সাধনা প্রিবীর আর কোথাও নেই। এখানে দেশের সমস্ত লোক স্কুদরের কাছে আত্মসমর্পন্থ করেছে।

তাতে কি এরা বিলাসী হয়েছে, অকর্মণ্য হয়েছে। জীবনের কঠিন সমস্যা ভেদ করতে এরা কি উদাসীন কিন্বা অক্ষম হয়েছে।—ঠিক তার উলটো। এরা এই সৌন্দর্যসাধনা থেকেই মিতাচার শিথেছে। এই সৌন্দর্যসাধনা থেকেই এরা বীর্য এবং কর্মনৈপ্রণ্য লাভ করেছে।

### জাপানি ছবি

হারার বাড়িতে টাইক্লানের ছবি যখন প্রথম দেখলমে, আশ্চর্য হয়ে গেলমে। তাতে না আছে বাহলো, না আছে শোখিনতা। তাতে যেমন একটা জোর আছে তেমনি সংযম। বিষয়টা এই : চীনের একজন প্রাচীন কালের কবি ভাবে-ভোর হয়ে চলেছে—তার পিছনে একজন বালক একটি বীণাযন্ত বহ যত্নে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে তার নেই; তার পিছনে একটি বাঁকা উইলো গাছ। জাপানে তিনভাগ-ওয়ালা যে খাডা পর্দার প্রচলন আছে. সেই রেশমের পর্দার উপর আঁকা। মদত পর্দা এবং প্রকান্ড ছবি। প্রত্যেক রেখা প্রাণে ভরা। এর মধ্যে ছোটোখাটো কিম্বা জবড়জং কিছুই নেই—যেমন উদার, তেমনি গভীর, তেমনি আয়াসহীন। নৈপ্লোর কথা একেবারে মনেই <u> इ.स. ना--नाना त्र. ज्ञाना द्राचात्र म्यादिण त्नरे--त्रच्यायात यद्न रहा. ४, व दर्छा</u> এবং খুব সত্য। তার পরে তাঁর ভূদুশ্য-চিত্র দেখলুম। একটি ছবি--পটের উচ্চপ্রান্তে একখানি পূর্ণচাদ, মাঝখানে একটি নৌকা, নীচের প্রান্তে দুটো দেওদার গাছের ডাল দেখা যাছে; আর কিছ, না, জলের কোনো রেখা পর্যত নেই। জ্যোৎস্নার আলোয় স্থির জল কেবলমাত্র বিস্তীর্ণ শুদ্রতা—এটা-যে জল, সে কেবলমাত ঐ নোকাটি আছে ব'লেই বোঝা যাচছে; আর এই সর্বব্যাপী বিপ্লে জ্যোৎস্নাকে ফলিয়ে তোলবার জন্যে যত-কিছ্ কালিমা, সে কেবলি ঐ দুটো পাইন গাছের ডালে। ওস্তাদ এমন একটা জিনিসকে আঁকতে চেয়েছেন যার রূপ নেই, যা বৃহৎ এবং নিস্তব্ধ—জ্যোৎস্নারাত্রি—অতলস্পর্শ তার নিঃশব্দতা। কিন্ত, আমি যদি তাঁর সব ছবির বিস্তারিত বর্ণনা করতে যাই, তা হলে আমার কাগজও ফুরোবে, সময়েও কুলোবে না। হারা-সান সবশেষে নিয়ে গেলেন একটি लम्वा সংকীর্ণ ঘরে, সেখানে এক দিকে প্রায় সমস্ত দেয়াল জ্বড়ে একটি খাড়া পর্দা দাঁড়িয়ে। এই পর্দায় শিমোম*বু*রার আঁকা একটি প্রকাণ্ড ছবি। শীতের পরে প্রথম বসন্ত এসেছে—গ্লাম গাছের ডালে একটিও পাতা নেই, সাদা সাদা ফ্ল ধরেছে, ফ্লের পার্পাড় ঝরে ঝরে পড়ছে: বৃহৎ পর্দার এক প্রান্তে দিগন্তের কাছে রক্তবর্ণ সূর্য দেখা দিয়েছে, পর্দার অপর প্রান্তে গ্লামগাছের রিস্তু ডালের আড়ালে দেখা যাচ্ছে একটি অন্ধ হাতজ্ঞাড় ক'রে সূর্যের বন্দনায় রত। একটি অন্ধ এক গাছ. এক সূর্য, আর সোনায়-ঢালা এক সূব্রুৎ আকাশ; এমন ছবি আমি কখনো দেখি নি। উপনিষদের সেই প্রার্থনাবাণী যেন রূপ ধ'রে আমার কাছে দেখা দিলে—তমসো মা জ্যোতিগমিয়। কেবল অন্ধ মানুষের নয়, অন্ধ প্রকৃতির এই প্রার্থনা 'তমসো মা জ্যোতিগময়' সেই 'লামগাছের একাগ্র-প্রসারিত শাখা

প্রশাথার ভিতর দিয়ে জ্যোতির্লোকের দিকে উঠছে। অথচ আলোয় আলোময়— তারই মাঝথানে অন্ধের প্রার্থনা।

### জাপানের মন

চোথের সামনে স্পন্ট দেখতে পাছিছ, এসিয়ার এই প্রান্তবাসী জাত রুরোপীয় সভ্যতার সমস্ত জটিল ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ জোরের সপো এবং নৈপ্রণার সংগ ব্যবহার করতে পারছে। এর একমাত্র কারণ, এরা যে কেবল ব্যবস্থাটাকেই নিয়েছে তা নয়, সণো সণো মনটাকেও পেয়েছে। নইলে পদে পদে অস্তের সংগা অস্ত্রীর বিষম ঠোকাঠ্বিক বেধে যেত, নইলে ওদের শিক্ষার সংগা দীক্ষার লড়াই কিছ্বতেই মিটত না, এবং বর্ম ওদের দেহটাকে পিষে দিত।

রুরোপের সভ্যতা একাশ্তভাবে জ্বণাম মনের সভ্যতা, তা স্থাবর মনের সভ্যতা নয়। এই সভ্যতা ক্রমাগতই ন্তন চিন্তা, ন্তন চেন্টা, ন্তন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিশ্লবতরপোর চ্ডায় চ্ডায় চ্ডায় পক্ষ বিশ্তার করে উড়েচলেছে। এসিয়ার মধ্যে একমাত্র জাপানের মনে সেই স্বাভাবিক চলন-ধর্ম থাকাতেই, জাপান সহজেই য়ৢরোপের ক্ষিপ্র তালে চলতে পেরেছে, এবং তাতে করে তাকে প্রলয়ের আঘাত সইতে হয় নি। কারণ, উপকরণ সে যা-কিছ্ম পাছে তার দ্বারা সে স্থিট করছে; স্তরাং নিজের বর্ধিষ্ট্ জীবনের সপো এ-সম্পত্তে সে মিলিয়ে নিতে পারছে। এই-সম্পত নতুন জিনিস যে তার মধ্যে কোথাও কিছ্ম বাধা পাছে না তা নয়, কিন্তু সচলতার বেগেই সেই বাধা ক্ষয় হয়ে চলেছে। প্রথম-প্রথম যা অসংগত অদ্ভূত হয়ে দেখা দিছে, ক্রমে ক্রমে তার পরিবর্তন ঘটে স্মুসংগতি জেগে উঠছে।

জাপান র্বরাপের কাছ থেকে কর্মের দীক্ষা আর অন্দের দীক্ষা গ্রহণ করেছে। তার কাছ থেকে বিজ্ঞানের শিক্ষাও সে লাভ করতে বসেছে। কিন্তু, আমি যতটা দেখেছি তাতে আমার মনে হয়, য়্রোপের সপো জাপানের একটা অন্তরতর জায়গায় অনৈক্য আছে। যে গঢ়ে ভিত্তির উপরে য়্রোপের মহত্ত প্রতিষ্ঠিত সেটা আধ্যাত্মিক। সেটা কেবলমাত্র কর্মনৈপ্র্ণা নয়, সেটা তার নৈতিক আদর্শ। এইখানে জাপানের সপো য়্রোপের ম্লগত প্রভেশ। মন্যাত্মের যে সাধনা অম্তলোককে মানে এবং সেই অভিমুখে চলতে থাকে, যে সাধনা কেবলমাত্র সামাজিক ব্যবস্থার অপা নয়, যে সাধনা সাংসারিক প্রয়োজন বা স্বজাতিগত স্বার্থকিও অতিক্রম ক'রে আপনার লক্ষ্য স্থাপন করেছে—সেই সাধনার ক্ষেত্রে ভারতের সপো য়্রোপের মিল যত সহজ্ব,

জাপানের সঙ্গে তার মিল তত সহজ নয়। জাপানি সভ্যতার সৌধ এক-মহলা-সে হচ্ছে তার সমস্ত শক্তি এবং দক্ষতার নিকেতন। সেখানকার ভান্ডারে সবচেয়ে বড়ো জিনিস যা সঞ্চিত হয় সে হচ্ছে কৃতকর্মতা, সেখানকার মন্দিরে সবচেয়ে বড়ো দেবতা স্বাদেশিক স্বার্থ। জ্ঞাপান তাই সমস্ত রুরোপের মধ্যে সহজেই আধুনিক জমনির শক্তি-উপাসক নবীন দার্শনিকদের কাছ থেকে মন্দ্র গ্রহণ করতে পেরেছে; নীট্ঝের গ্রন্থ তাদের কাছে সবচেয়ে সমাদৃত। তাই আজ পর্যন্ত জাপান ভালো করে দিথর করতেই পারলে না— কোনো ধর্মে তার প্রয়োজন আছে কি না এবং সে ধর্মটা কী। কিছ্বদিন এমনও তার সংকলপ ছিল যে, সে খৃস্টানধর্ম গ্রহণ করবে। তখন তার বিশ্বাস ছিল যে, য়ুরোপ যে ধর্মকে আশ্রয় করেছে সেই ধর্ম হয়তো তাকে শব্তি দিয়েছে, অতএব খুস্টানিকে কামান-বন্দকের সংগ্য সংগ্রেই করা দরকার হবে। কিম্তু, আধ্বনিক য়ুরোপে শক্তি-উপাসনার সপো সপো কিছুকাল থেকে এই কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে যে, খুস্টানধর্ম স্বভাবদূর্বলের ধর্ম, তা বীরের ধর্ম নয়। য়ুরোপ বলতে শ্বরু করেছিল, যে-মান্য ক্ষীণ তারই স্বার্থ—নম্রতা ক্ষমা ও ত্যাগধর্ম প্রচার করা। সংসারে যারা পরাজিত, সে ধর্মে তাদেরই স্ক্রিধা; সংসারে যারা জয়শীল, সে ধর্মে তাদের বাধা। এই কথাটা জাপানের মনে সহজেই লেগেছে। এইজন্যে জাপানের রাজশন্তি আজ মান্ধের ধর্মবৃদ্ধিকে অবজ্ঞা করছে। সে জানছে, পরকালের দাবি থেকে সে মন্তু, এইজন্যই ইহকালে সে জয়ী হবে।

কিন্তু মুরোপীয় সভ্যতা মপোলীয় সভ্যতার মতো এক-মহাল নর। তার একটি অন্তর-মহল আছে। সে অনেক দিন থেকেই Kingdom of Heaven-কে স্বীকার করে আসছে। সেখানে নমু যে সে জয়ী হয়, পর যে সে আপনার চেয়ে বেশি হয়ে ওঠে। কৃতকর্মতা নয়, পরমার্থই সেখানে চরম সন্পদ।

য়্রেপেীয় সভ্যতার এই অন্তর-মহলের দ্বার কখনো কখনো বন্ধ হয়ে যায়, কখনো কখনো সেথানকার দীপ জনলে না। তা হোক, কিন্তু এ মহলের পাকা ভিত—বাইরের কামান গোলা এর দেয়াল ভাঙতে পারবে না—শেষ পর্যন্তই এ টি'কে থাকবে এবং এইখানেই সভ্যতার সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে।

আমাদের সঞ্গে র্রোপের আর কোথাও মিল যদি না থাকে. এই বড়ো জারগার মিল আছে। আমরা অন্তরতর মান্যকে মানি—তাকে বাইরের মান্বের চেয়ে বেশি মানি। এই জারগার, মান্বের এই অন্তর-মহলে, রুরোপের সপ্গে আমাদের যাতায়াতের একটা পদচিহ্ন দেখতে পাই। এই অন্তর-মহলে মান্বের বে মিলন সেই মিলনই সত্য মিলন। এই মিলনের দ্বার উদ্ঘাটন করবার কাজে বাঙালির আহ্বান আছে, তার অনেক তিহা অনেকদিন থেকেই দেখা যাছে।

# পশ্চিম্যান্ত্রীর ডায়ারি

## হারুনা-মারু জাহাজ

৩ অক্টোবর, ১৯২৪। এখনো স্ম ওঠে নি। আলোকের অবতরণিকা প্রে-আকাশে। জল দ্থির হয়ে আছে সিংহবাহিনীর পারের তলাকার সিংহের মতো। স্থোদয়ের এই আগমনীর মধ্যে মজে গিয়ে আমার মুখে হঠাং ছন্দে-গাঁথা এই কথাটা আপনিই ভেসে উঠল—

> হে ধরণী, কেন প্রতিদিন তৃশ্তিহীন একই লিপি পড় বারে বারে।

ব্রুতে পারপ্র, আমার কোনো-একটি আগশ্তৃক কবিতা মনের মধ্যে এসে পে'ছিবার আগেই তার ধ্রোটা এসে পে'াচেছে। এই রকমের ধ্রো অনেক সময়ে উড়ো বীজের মতো মনে এসে পড়ে, কিন্তু সব সময়ে তাকে এমন প্রণ্ট ক'রে দেখতে পাওয়া যায় না।

সম্দ্রের দ্রে তীরে যে ধরণী আপনার নানারঙা আঁচলখানি বিছিয়ে দিয়ে প্রের দিকে ম্থ ক'রে একলা বসে আছে, ছবির মতো দেখতে পেল্ম, তার কোলের উপর একথানি চিঠি পড়ল খসে, কোন্ উপরের থেকে। সেই চিঠিখানি ব্রকের কাছে তুলে ধরে সে একমনে পড়তে বসে গেল; তাল-তমালের নিবিড় বনচ্ছায়া পিছনে রইল এলিয়ে, ন্য়ে-পড়া মাথার থেকে ছডিয়ে-পড়া এলোচল।

আমার কবিতার ধ্রো বলছে, প্রতিদিন সেই একই চিঠি। সেই একথানির বেশি আর দরকার নেই; সেই ওর যথেন্ট। সে এত বড়ো, তাই সে এত সরল। সেই একথানিতেই সব আকাশ এমন সহজে ভরে গেছে।

ধরণী পাঠ করছে কত যুগ থেকে। সেই পাঠ করাটা আমি মনে মনে চেয়ে দেখছি। স্বলোকের বাণী পৃথিবীর ব্কের ভিতর দিয়ে, কপ্ঠের ভিতর দিয়ে, রূপে রূপে বিচিত্র হয়ে উঠল। বনে বনে হল গাছ, ফ্লে ফ্লে হল গন্ধ, প্রাণে প্রাণে হল নিশ্বসিত। একটি চিঠির সেই একটিমাত্র কথা—সেই আলো। সেই স্কুদর, সেই ভীষণ; সেই হাসির ঝিলিকে ঝিকিমিকি, সেই কালার কাঁপনে ছলছল।

এই চিঠি পড়াটাই স্থির স্রোত—বে দিচ্ছে আর যে পাচ্ছে, সেই দ্রুনের কথা এতে মিলেছে, সেই মিলনেই র্পের ঢেউ। সেই মিলনের জারগাটা হচ্ছে বিচ্ছেদ। কেননা দ্র-নিকটের ভেদ না ঘটলে স্রোত বর না, চিঠি চলে

না। স্থি-উৎসের মৃথে কী-একটা কাণ্ড আছে, সে এক ধারাকে দৃই ধারার ভাগ করে। বীজ ছিল নিতাণ্ড এক, তাকে দ্বিধা করে দিয়ে দৃ্থানি কচি পাতা বেরোল, তথুনি সেই বীজ পেল তার বাণী; নইলে সে বোবা, নইলে সে কৃপণ, আপন ঐশ্বর্য আপনি ভোগ করতে জানে না। জীব ছিল একা, বিদীর্ণ হয়ে দ্বী-প্রুষে সে দৃই হয়ে গেল। তথনি তার সেই বিভাগের ফাঁকের মধ্যে বসল তার ডাক-বিভাগ। ডাকের পর ডাক, তার অণ্ড নেই। বিচ্ছেদের এই ফাঁক একটা বড়ো সম্পদ; এ নইলে সব চুপ, সব বংধ। এই ফাঁকটার বৃকের ভিতর দিয়ে একটা অপেক্ষার বাথা, একটা আকাঞ্কার টান টন্ করে উঠল; দিতে চাওয়ার আর পেতে চাওয়ার উত্তর-প্রত্যুত্তর এপারে ওপারে চালাচালি হতে লাগল। এতেই দৃলে উঠল স্ভিতরণ্য; বিচলিত হল ঋতুপ্র্যায়—কথনো-বা গ্রীজ্মের তপস্যা, কথনো বর্ষার স্লাবন, কথনো-বা শীতের সংকোচ, কথনো-বা বসন্তের দাফিল।

একে যদি মারা বল তো দোষ নেই, কেননা এই চিচিলিখনের অক্ষরে আবছায়া, ভাষায় ইশারা; এর আবিভাব-তিরোভাবের প্রো মানে সব সময়ে বোঝা যায় না। যাকে চোখে দেখা যায় না সেই উত্তাপ কখন আকাশপথ থেকে মাটির আড়ালে চলে যায়; মনে ভাবি, একেবারেই গেল ব্রিথ। কিছ্ কাল যায়, একদিন দেখি, মাটির পর্দা ফাঁক করে দিয়ে একটি অঞ্কুর উপরের দিকে কোন্-এক আর-জন্মের চেনা মৃথ খ্রুছে। যে উত্তাপটা ফেরার হয়েছ বলে সেদিন রব উঠল সেই তো মাটির তলার অন্ধকারে সেধিয়ে কোন্ ঘ্রমিয়ে-পড়া বাজের দরজায় বসে বসে ঘা দিছিল। এমনি করেই কত অদ্শা ইশারার উত্তাপ এক হ্দয়ের থেকে আর-এক হ্দয়ের ফাঁকে ফাঁকে কোন্ চোরকোঠায় গিয়ে ঢোকে, সেখানে কার সঞ্জে কী কানাকানি করে জানি নে, তার পরে কিছ্বদিন বাদে একটি নবীন বাণী প্রদার বাইরে এসে বলে 'এসেছি'।

আমার সহযাত্রী বন্ধ্ব আমার ডায়ারি পড়ে বললেন, 'তুমি ধরণীর চিঠি-পড়ায় আর মান্বের চিঠি-পড়ায় মিশিয়ে দিয়ে একটা যেন কী গোল পাকিয়েছ। কালিদাসের মেঘদ্তে বিরহী-বিরহিণীর বেদনাটা বেশ স্পত্ত বোঝা ষাছে। তোমার এই লেখায় কোন্খানে র্পক, কোন্খানে সাদা কথা, বোঝা শক্ত হয়ে উঠেছে।'

আমি বলল্ম, কালিদাস যে মেঘদ্ত কাবা লিখেছেন সেটাও বিশেবর কথা। নইলে তার এক প্রান্তে নির্বাসিত যক্ষ রামগিরিতে, আর-এক প্রান্ত বিরহিণী কেন অলকাপ্রীতে। স্বর্গমতের এই বিরহই তো সকল স্ম্ভিতে।

এই মন্দাক্লান্তাছন্দেই তো বিশ্বের গান বেজে উঠছে। বিচ্ছেদের ফাকের ভিতর দিয়ে অণ্পরমাণ, নিতাই যে অদ্শা চিঠি চালাচালি করে, সেই চিঠিই স্ফির বাণী। স্বীপ্রেষের মাঝখানেও, চোখে চোখেই হোক, কানে কানেই হোক, মনে মনেই হোক, আর কাগজে-পত্রেই হোক, যে চিঠি চলে সেও ওই বিশ্বচিঠিরই একটি বিশেষ রূপ।

লিপি
হৈ ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃষ্ণিতহীন
একই লিপি পড় ফিরে ফিরে।
প্রত্যুষে গোপনে ধীরে ধীরে
আঁধারের খুলিয়া পেটিকা,
ফ্বর্ণবর্ণে-লিখা
প্রভাতের মর্মবাণী
বক্ষে টেনে আনি
গ্রেজারয়া কত সুরে আবৃত্তি কর যে মুগ্ধ মনে।

বহু যুগ হয়ে গেল কোন্ শ্ভক্ষণে
বান্পের গ্রুঠনখানি প্রথম পড়িল যবে খুলে
আকাশে চাহিলে মুখ তুলে।
অমর জ্যোতির মুতি দেখা দিল অখিবর সম্মুখে।
রোমাণিত বুকে
পরম বিস্ময় তব জাগিল তথনি।
নিঃশন্দ বরণমন্মধর্নন
উচ্ছন্সিল পর্বতের শিখরে শিখরে।
কলোল্লাসে উন্দোষ্টল ন্তামন্ত সাগরে সাগরে,
'জয়, জয়, জয়।'
বঞ্জা তার বন্ধ টুটে ছুটে ছুটে কয়,
'জাগো রে জাগো রে'
বনে বনান্তরে॥

প্রথম সে দর্শনের অসীম বিস্ময় এখনো যে কাঁপে বক্ষোময়। তলে তলে আন্দোলিয়া উঠে তব ধ্লি, তৃণে তৃণে কণ্ঠ তুলি উধের্ব চেয়ে কয়—

'জয়, জয়, জয়।'

সে বিক্ষয় প্রেপে পর্ণে গল্ধে বর্ণে ফেটে ফেটে পড়ে; প্রাণের দূরকত ঝড়ে.

র্পের উদ্মন্ত নৃত্যে, বিশ্বময়

ছড়ায় দক্ষিণে বামে স্ঞ্জন প্রলয়;

সে বিস্ময় সূথে দৃঃথে গজি উঠি কয়— 'জয়, জয়, জয়।'

তোমাদের মাঝখানে আকাশ অনশ্ত ব্যবধান, উধর্ব হতে তাই নামে গান। চিরবিরহের নীল প্রথানি-'পরে তাই লিপি লেথা হয় অশ্নির অক্ষরে।

বক্ষে তারে রাখ,

শ্যাম আচ্ছাদনে ঢাক; বাকাগ**্**লি

প্রতপদলে রেখে দাও তুলি—
মধ্যবিশ্য হয়ে থাকে নিভ্ত গোপনে,
পদ্মের রেণ্যুর মাঝে গন্থের স্বপনে
বশ্দী কর তারে,

তর্ণীর প্রেমাবিষ্ট আঁখির ঘনিষ্ঠ অন্ধকারে রাখ তারে ভরি.

> সিন্ধ্র কল্লোলে মিলি নারিকেলপল্লবে মর্মার সে বাণী ধর্নিতে থাকে তোমার অন্তরে, মধ্যাক্তে শোন সে বাণী অরণ্যের নির্জন নির্কার।

বিরহিণী, সে লিপির যে উত্তর লিখিতে উন্মনা আজো তাহা সাপা হইল না। যুগে যুগে বারুন্বার লিখে লিখে বারুন্বার মুছে ফেল; তাই দিকে দিকে সে ছিল্ল কথার চিন্দ পুঞ্জ হয়ে থাকে: অবশেষে একদিন জ্বলন্জটা ভীষণ বৈশাথে
উন্মন্ত ধ্লির ঘ্লিপাকে
সব দাও ফেলে
অবহেলে,
আত্মবিদ্রোহের অসদেতাষে।
তার পরে আরবার বসে বসে
ন্তন আগ্রহে লেখ ন্তন ভাষায়।
যাগায়গান্তর চলে যায়।

কত শিল্পী, কত কবি তোমার সে লিপির লিখনে বসে গেছে একমনে। শিখিতে চাহিছে তব ভাষা. ব্রবিতে চাহিছে তব অন্তরের আশা। তোমার মনের কথা আমারি মনের কথা টানে. চাও মোর পানে। চকিত ইণ্গিত তব, বসনপ্রান্তের ভুগ্গীখানি আজ্কত কর্ক মোর বাণী। শরতে দিগতততলে ছলছলে তোমার যে অগ্রর আভাস. আমার সংগীতে তারি পড়াক নিশ্বাস। অকারণ চাঞ্চল্যের দোলা লেগে ক্ষণে ক্ষণে ওঠে জেগে কটিতটে যে কলকিভিকণী, মোর ছন্দে দাও ঢেলে তারি রিনিরিনি. ওগো বিরহিণী। দ্রে হতে আলোকের বরমাল্য এসে খসিয়া পড়িল তব কেশে, স্পর্শে তারি কভু হাসি কভু অ**গ্রন্ধলে** উৎকণ্ঠিত আকাৎক্ষায় বক্ষতলে **उ**टि य क्रम्मन. মোর ছন্দে চির্নদন দোলে যেন তাহারি স্পন্দন।

# পশ্চিম্বাতীর ভারারি

স্বর্গ হতে মিলনের ম্থা মতের বিচ্ছেত্বপালে সংগোপনে রেখেছ, বস্থা; তারি লাগি নিত্যক্ষ্থা, বিরহিণী অয়ি, মোর স্বরে হোক জ্বালামরী।

৪ অক্টোবর, ১৯২৪